

্ৰাকাৰক বাৰী আন্ধানাবাদন উচ্চাবন কৰিবাল ১লং উচ্চাবন লেন, বাগবাদান কলিকাতা

> Copyrighted by the President, Ramakrishna Math Belur Math, Howrah

> > 7060

প্রিকার—জিল্বেজ্রলাথ শীল জীকৃষ্ণ প্রিটিং ওরার্কন্, ংগবি, প্রে ক্লিট, কলিকাড়া



#### গ্রন্থ পরিচয়

ক্বারেছার প্রীক্রামক্ষকেবের অলৌকিক সাধকভাবের আলোচনা
স্পূর্ব হইল। ইহাতে আমরা তাঁহার অনুষ্টপূর্ব সাধনাছরাগ এবং
াধনতক্ষের দার্শনিক আলোচনা করিবাই ক্ষান্ত হই নাই, কিছ
াথনেল বংসর বর্যক্রম হইতে চল্লিশ বংসর বরস পর্যান্ত ঠাকুরের
লীবনের প্রধান অইনাগুলির সমর নিরূপণপূর্বক ধারাবাহিকভাবে পাঠককে বলিবার চেটা করিবাছি। অতএব সাধকভাবকে
ঠাকুরের সাধক-লীবনের এবং স্বামী প্রীবিবেকানকপ্রমুধ তাঁহার
শিব্যসকল তাঁহার প্রীক্রপান্তে উপন্থিত হইবার পূর্বকাল পর্যান্ত
লীবনের ইতিহাস বলা বাইতে পারে।

বর্ত্তমান গ্রন্থ দিখিতে বসিরা আমরা ঠাকুরের জীবনের সকল ঘটনার সমর নিরুপণ করিতে পারিব কি না তবিধরে বিশেষ সন্দিহান ছিলাম। ঠাকুর তীহার সাধক-জীবনের কথাসকল আমানিগের জনেকের নিকটে বলিলেও, উহানিগের সমর নিরুপণ করিরা ধারাবাহিকভাবে কাহারও নিকটে বলেন নাই। ভজ্জ্জ্ঞ তীহার ভক্তসকলের মনে তীহার জীবনের ঐ কালের কথাসকল ছুর্কোধ্য ও জাটল ছইরা রহিরাছে।
ক্রিক জন্মসন্ধানের কলে আমরা তীহার কুপার এখন জনেকগুলি ঘটনার বর্ধার্থ সমর নিরুপণে সমর্থ কইরাছি।

ঠাকুরের জন্ম-সাল লইরা এডকাল পর্যন্ত গণ্ডগোল চনিরী আসিডেছিল। কারণ, ঠাকুর আষাদিগকে নিজ মুর্থে বণিরাছিলেন, উাহার বথার্থ জন্মপত্রিকাথানি হারাইরা গিরাছিল এবং পরে বে থানি করা হইবাছিল, নেথানি ক্রমঞ্জাবাদপুর্ব। একগত বংসরেরও অধিক

# Milen Male Bit and the

কালের পঞ্জিকাসকল স্কানপূর্বক আমরা এখন ঐ বিরোধ নীরাম্ব করিতেও সক্ষম হইরাছি, এবং ঐকস্ত ঠাকুরের জীবনের ঘটনাগুদি সমর নিরূপণ করা আমাদের পক্ষে স্থানা হইরাছে। ঠাকুরের ৮/বোড়শী-পূজা সহক্ষে সভাবটনা কাহারও এতদিন জানা ছিল না। বর্ত্তমান গ্রহণাঠে পঠিকের ঐ ঘটনা বুঝা সহজ হইবে।

পরিশেষে, শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্কাদ প্রাপ্ত হইরা গ্রন্থণানি লোক-কলাণ সাধন করুক, ইহাই কেবল তাঁহার শ্রীচরণে প্রার্থনা। ইভি—

প্রেণ্ডঃ

গ্ৰন্থ

# সূচীপত্ৰ

|                                                            |              | পৃষ্ঠা |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| অবতরণিকা—সাধকভাবালোচনার প্রয়োগ                            | <b>জন</b> ১- | ->v    |
| আচাৰ্য্যদিগের সাধকভাব দিশিবদ্ধ পাওৱা বার না                | •••          | >      |
| তাঁহারা কোন কালে অসম্পূর্ণ ছিলেন, এ কণা ভক্তমানব ভাবি      | (ত           |        |
| চাহে না                                                    | •••          | ₹      |
| ঐরণ ভাবিদে ভক্তের ভক্তির হানি হর, একথা বৃক্তিযুক্ত নহে     | •••          | 9      |
| ঠাকুরের উপদেশ—ঐশব্য উপলব্বিতে 'তুমি আমি' ভাবে ভাল          | বাদা         |        |
| থাকে না, কাহারও ভাব নষ্ট করিবে না                          | •••          | 8      |
| ভাব নট করা সম্বন্ধে দৃটান্ত —কাশীপুৰের বাগানে শিবরাত্তির ব | <b>হ</b> থা  | ¢      |
| নরণীলায় সমস্ত কার্য্য সাধারণ নরের স্থায় হয়              | •••          | >0     |
| দৈব ও পুরুষকার সম্বন্ধে ঠাকুরের মত                         | •••          | ۶۰'    |
| ঐ বিষয়ে শ্রীবিষ্ণু ও নারদ-সংবাদ                           |              | >5     |
| মানবের অসম্পূর্ণতা স্বীকার করিরা অবভারপুরুবের মুক্তির প    | 4            |        |
| আবিদার করা                                                 | •••          | ১৩     |
| মানব বলিয়া না ভাবিলে অবভারপুরুবের জীবন ও চেষ্টার অর্থ     |              |        |
| পাওয়া বার না                                              |              | >8     |
| বছমানৰ মানৰভাবে মাত্ৰই বুৰিতে পাৰে                         | •••          | >8     |
| ঐজন্ত মানবের প্রতি করণার ঈশবের মানবদেহ ধারণ, হুড           | ্বাং         | •      |
| शांतर प्रांतियां परकारशकायर कीरतारमध्याते जनाध             | 20           |        |

## প্ৰথম অধ্যায়

|                                                  |                  |               | পৃষ্ঠা |
|--------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|
| সাধক ও সাধনা                                     | •••              | <b>۱۹</b> -   | -২৮    |
| সাধনা সহজে সাধারণ মানবের প্রান্ত ধারণা           |                  | •••           | ۶۹     |
| সাধনার চরম কল সর্বজ্তে ব্রহ্মদর্শন               |                  | •••           | 24     |
| প্রম বা অঞ্চানবশতঃ সত্য প্রত্যক্ষ হয় না। অজ্ঞান | াবস্থায় থ       | <b>কিয়</b> া |        |
| অজ্ঞানের কারণ বুঝা যায় না                       |                  | •••           | 29     |
| ব্দগৎকে ঝবিগণ বেরূপ দেখিয়াছেন তাহাই সত্য।       | উহার ব           | <b>াৰ</b> ণ   | ₹•     |
| অনেকের একরপ ভ্রম হইলেও ভ্রম কথন সতা হর না        | l                | •••           | ₹•     |
| বিরাট মনে জগৎরপ করনা বিভয়ান বলিরাই মানব-        | <b>শাধার</b> পের | এক-           |        |
| রূপ এম হইতেছে। বিরাট মন কিন্তু একত ব             | হ্ৰমে আব         | ६ नटह         | ২১     |
| অগৎরূপ কল্পনা দেশকালের বাহিরে বর্ত্তমান। প্রার   | তি অনা           | <b>₹</b> ···  | રર     |
| দেশকালাতীত জগৎকারণের সহিত পরিচিত হব              | বার চে           | টাই           |        |
| <u> শাধনা</u>                                    |                  | •••           | ২৩     |
| 'নেভি, নেভি', ও 'ইভি, ইভি', সাধন পথ              |                  | •••           | २७     |
| 'নেভি, নেভি,' পৰের লক্ষ্য, 'আমি' কোন পদাণ        | ৰ্ব ভৰিবনে       | া সন্ধান      |        |
| করা                                              |                  | •••           | ₹8     |
| নিবিক্ত স্মাধি                                   |                  | •••           | ₹¢     |
| 'ইভি, ইভি', পথে নির্ধিকর সমাধিলাভের বিবরণ        |                  | •••           | २७     |
| व्यवजातभूक्टर (वर्ष ७ गानर छेडर जार रिक्रमान     | ধাকার            | সাধন-         |        |
| কালে ভাঁহানিগকে নিজের ভার প্রতীত হয়।            |                  |               |        |
| ্ত্রভাবে ভাঁহাদিগের জীবনালোচনা আবং               |                  | •••           | 26     |

Essering to a desire of the

## দ্রিভীয় অখ্যায়

|                                                     |                | পূঠ       |
|-----------------------------------------------------|----------------|-----------|
| অবতারজীবনে সাধকভাব 🕟                                | •• ২৯-         | - ৫২      |
| ঠাকুরে দেব ও মানবভাবের মিশন                         | •••            | 23        |
| সকল অবতারপুরুষেই ঐরপ                                | •••            | •         |
| অবতারপুরুষের স্বার্থহুথের বাসনা থাকে না             | •••            | ೨೦        |
| তাঁহাদিগের করণা ও পরার্থে দাধন ভব্দন                | •••            | ৩১        |
| ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্ত—'ভিন বন্ধর আনন্দকানন-দর্শন' সম্ব | দে ঠাকুরের     |           |
| গর                                                  | •••            | ૭ર        |
| অবতারপুরুষদিগকে সাধারণ মানবের ছার সংবদ অভ্যা        | <b>শ করিতে</b> |           |
| <b>रु</b> ष                                         | •••            | 99        |
| মনের জনন্ত বাসনা                                    | •••            | 99        |
| বাসনাত্যাগ সহক্ষে ঠাকুরের প্রেরণা                   | •••            | 98        |
| ঐ বিষয়ে স্মীভক্তদিগকে উপদেশ                        | ••             | 96        |
| অবভারপুরুষদিগের হন্দ্র বাসনার সহিত সংগ্রাম          | •••            | 96        |
| অবভারপুরুষের মানবভাবসম্বন্ধে আপত্তি ও মীমাংসা       | •••            | 99        |
| ঐ কথার অন্তভাবে আলোচনা                              | •••            | ৩৭        |
| উচ্চতর ভাবভূমি হইতে জগৎ সম্বন্ধে ভিন্ন উপলব্ধি      | •••            | CF        |
| অবতারপুরুষদিগের শক্তিতে মানব উচ্চভাবে উঠিয়া        | তাঁহাদিগকে     |           |
| মানবভাব-পরি <del>শৃক্ত দে</del> খে                  | •••            | <b>60</b> |
| ব্দবভারপুরুবদিগের মনের ক্রমোছতি। জীব ও ব্দবভা       | রের শক্তির     |           |
| প্রভেদ                                              | •••            | 69        |
| ereir—reastar, sera                                 | •••            | 2.        |

|                                                                     |         | পৃষ্ঠা |
|---------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| বহিমুৰী বৃত্তি দইবা অভ্বিজ্ঞানের আলোচনার অগৎকা                      | ब्रानिब |        |
| জানগাভ অসম্ভব                                                       | •••     | 82     |
| অবতারপুরুষদিগের আগৈশন ভাবতন্মরত্ব                                   | •••     | 82     |
| ঠাকুরের ছব বংসর বহসে প্রথম ভাবাবেশের কথা                            | •••     | 8२     |
|                                                                     | থা      | 8-9    |
| শিবরাত্তিকালে শিব সাজিয়া ঠাকুরের ভৃতীয় ভাবাবেশ                    | •••     | 8>     |
|                                                                     |         |        |
| ভৃতীয় অধ্যায়                                                      |         |        |
| সাধকভাবের প্রথম বিকাশ \cdots                                        | ¢ •-    | —৬২    |
| ঠাকুরের বাদানীবনে ভাবতক্ষরতার পরিচায়ক অঞ্চান্ত দৃষ্টান্ত           | •••     | 60     |
| ठीक्रवत जीवरनत थे नकन चढेनांत छत्र अनांत (खेगीत निर्माण             |         | €8     |
| অত্ত স্বতিশক্তির দৃষ্টান্ত                                          |         | ee     |
| দৃঢ় প্রতিজ্ঞার দৃষ্টাব্ব                                           | •••     | ee     |
| অসীম সাহসের দৃষ্টান্ত                                               | •••     | **     |
| রকরসপ্রিরতার দৃষ্টান্ত                                              | •••     | 16     |
| ঠাকুরের মনের স্বাভাবিক গঠন                                          | •••     | 69     |
| गांधकछारवत्र क्षेथम क्षेत्रांन — कान कान वांधा विश्वा निधिव न       | ١,      |        |
| বাহাতে বথাৰ্থ জ্ঞান হয়, সেই বিষ্ণা শিখিব'                          | •••     | ¢ b    |
| কলিকাভার ঝামাপুক্রে রামকুমারের টোলে বাসকালে ঠাকুরে                  | র       |        |
| আচরণ                                                                | •••     | CF     |
| ব্ৰিক বাভার বানসিক প্রকৃতিসবদ্ধে রামকুমারের অন্ <del>ভিক্ত</del> তা | •••     | ••     |
| য়াৰ্ডুৰাম্বের সাংসারিক অবঁহা                                       | •••     | 4>     |

## চতুৰ্থ অধ্যায়

|                                                             |             | পৃঠা         |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী ···                                    | <b>60</b> - | - <b>৮</b> ৩ |
| রামক্ষারের কলিকাভার টোল খুলিবার কারণ ও সময় নিরূপণ          | •••         | 40           |
| রাণী রাসমণি                                                 | •••         | 48           |
| রাণীর দেবীভক্তি                                             | •••         | 41           |
| রাণী রাসমণির ৺কাশী ঘাইবার উভোগকালে প্রভ্যাদেশ লাভ           | •••         | 69           |
| রাণীর দেবীমন্দির নির্মাণ .                                  | •••         | ₩            |
| রাণীর ৮দেবীর অরভোগ দিবার বাদনা                              | •••         | 66           |
| পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থা গ্রহণে ঐ বাদনা পূরণের অন্তরার          | •••         | 63           |
| রাক্সাবের ব্যবস্থা দান                                      | •••         | 43           |
| মন্দিরোৎসর্গ সম্বন্ধে রাণীর সম্বন্ধ                         | •••         | 9•           |
| রামকুমাবের উদারভা                                           | •••         | 4.           |
| রাণী রাসমণির উপষ্ক প্রকের অবেষণ                             | •••         | 95           |
| রাণীর কর্মচারী সিহড় গ্রামের মহেশচক্র চট্টোপাধ্যারের পূত্রক |             |              |
| দিবার ভারগ্রহণ                                              | •••         | 95           |
| রাণীর রামকুমারকে পূজকের পদগ্রহণে অফুরোধ 🔭                   | •••         | 12           |
| बां <b>ीब ४८वरी टा</b> ण्डिं।                               | •••         | 90           |
| প্রতিষ্ঠার দিনে ঠাকুষের আচরণ                                | •••         | 4¢           |
| কালীবাদীর প্রতিষ্ঠাসক্ষে ঠাকুরের কথা                        | •••         | 16           |
| ঠাকুরের আহার সহজে নিষ্ঠা                                    | •••         | ه.           |
| ঠাকুৰের গণাভক্তি                                            | ••••        | j.           |

|                                                           |     | গৃষ্ঠা     |
|-----------------------------------------------------------|-----|------------|
| ঠাকুরের দক্ষিণেখরে বাস ও খহতে রন্ধন                       |     |            |
| করিরা ভো <b>ত্ত</b> ন                                     | ••• | 42         |
| অনুদারতা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার প্রভেদ                        | ••• | ۲۲         |
|                                                           |     |            |
| পঞ্চম অধ্যায়                                             |     |            |
| পূজকের পদগ্রহণ ••• ১                                      | r8> |            |
| প্রথম দর্শন হইতে মধুরবাবুর ঠাকুরের প্রতি                  |     |            |
| আচরণ ও সঙ্গর                                              | ••• | F8         |
| ঠাকুরের ভাগিনের হৃদয়রাম                                  | ••• | re         |
| হুদ্বের আগমনে ঠাকুর                                       | ••• | <b>b</b> 9 |
| ঠাকুরের প্রভি হৃদরের ভালবাদা                              | ••• | ۲۹         |
| ঠাকুরের আচরণ সহজে যাহা হৃদর বুঝিতে পারিত না               | ••• | <b>৮৮</b>  |
| ঠাকুরের গঠিত শিবমূর্ত্তি দর্শনে মধুরের প্রশংসা            | ••• | <b>F</b>   |
| চাক্রি করা সহক্ষে ঠাকুর                                   | ••• | •          |
| চাক্তরি করিতে বলিবে বলিবা ঠাকুরের মধুরের নিকট ধাইতে       |     |            |
| नरकां                                                     | ••• | 3>         |
| ঠাকুরের পূজকের পদগ্রহণ                                    | ••• | ≥ર         |
| ৮গোবিশ্বদীয় বিগ্রহ ভগ্ন হওয়া                            | ••• | >0         |
| ভর্মবিপ্রহের পূলা সহদ্ধে ঠাকুর জন্মারারণ বাবুকে বাহা বলেন | ••• | >8         |
| ঠাকুরের সঙ্গীতপঞ্জি                                       | ••• | 36         |

প্ৰথম পূজাকালে ঠাকুরের বর্ণন

|                                                              |             | 6.          |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| _                                                            |             | পৃষ্ঠা      |
| ঠাকুরকে কার্যাদক করিবার অন্ত রামকুমারের শিক্ষাদান            | •••         | 29          |
| কেনারাম ভট্টাচার্য্যের নিকট ঠাকুরের শাক্তিদীকা এইণ           | •••         | 99          |
| রামকুমারের মৃত্যু                                            | •••         | 25          |
| बर्छ जन्मान                                                  |             |             |
| ব্যাকুলতা ও প্ৰথম দৰ্শন \cdots ১                             | ۰>          | ·>>>        |
| ঠাকুরের এই কালের আচরণ                                        | •••         | >0>         |
| হৃদরের ভদর্শনে চিন্তা ও সঙ্কর                                | •••         | >•€         |
| ঐ সময়ে পঞ্চবটা প্রাদেশের অবস্থা                             | •••         | <b>५</b> •२ |
| क्तरवब श्रेष्ठ, 'बार्ट्य अन्तरण गाँदेव। कि कब' ?             | •••         | ১৽৩         |
| ঠাকুরকে জনবের ভর দেখাইবার চেষ্টা                             | •••         | >•0         |
| হুদরকে ঠাকুরের বলা—'পাশমুক্ত হইবা খান করিতে হব'              | •••         | >00         |
| শরীর এবং মন উভয়ের ছারা ঠাকুরের জাত্যভিমাননাশের, 'সমলে       | াষ্ট্রাশ্ম- |             |
| কাঞ্চন' হইবার ও সর্ব্বজীবে শিবজ্ঞান লাভের জন্ম অনুষ্ঠ        | iia···      | >•8         |
| ঠাকুরের ভ্যাগের ক্রম                                         | •••         | >•¢         |
| ঐ ক্রম সম্বন্ধে 'ধনঃকল্পিড সাধন পথ' বলিরা আপত্তি ও তাহার     |             |             |
| <b>गो</b> मांश्रा                                            | •••         | >•6         |
| ঠাকুর এই সময়ে ষেভাবে পূলাদি করিতেন                          | •••         | >•9         |
| ঠাকুরের এই কালের পুঞ্জানি কার্য্য সহজে মধুর প্রমূপ সকলে যাহা |             |             |
| ভাবিত                                                        | •••         | >•>         |
| ঈখরাছরাগের বৃদ্ধিতে ঠাকুরের শরীরে বে সবন বিকার উপস্থিত       | i           |             |
| स                                                            | •••         | >•>         |
| 🕮 অন্যদন্তার প্রাথম দর্শন লাভের বিবরণ, ঠাকুরের ঐ সমরে        | ŧ           |             |
| · शक्ता                                                      | •••         | >>0         |

#### সপ্তম অখ্যায়

|                                                              |             | পৃষ্ঠা      |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| সাধনা ও দিব্যোশ্মন্ততা · · › ১১                              | <b>•</b> —: | ংত          |
| প্রথম দর্শনের পরের অবস্থা                                    | •••         | 220         |
| ঠাকুরের ঐ সময়ের শারীরিক ও মানসিক প্রত্যক্ষ এবং দর্শনাদি     | •••         | 220         |
| প্রথম দর্শনলাভে ঠাকুরের প্রত্যেক চেষ্টা ও ভাবে কিরূপ পরিবর্ণ | ৰ্ভৰ        |             |
| উপস্থিত হয়                                                  | •••         | >>¢         |
| ঠাকুরের ইতিপূর্কের পূঞ্জা ও দর্শনাদির সহিত এই সময়ের ঐ       |             |             |
| সকলের প্রভেদ                                                 | •••         | >>6         |
| ঠাকুরের এই সময়ের পূজাদি সম্বন্ধে জনবের কথা                  | ••          | 229         |
| ঠাকুরের রাগান্মিকা পূজা দেখিরা কালীবাটীর থাজাকী প্রমূখ       |             |             |
| কর্মচারীদিগের জলনা ও মথুর বাবুর নিকট সংবাদ প্রের             | 9           | 223         |
| ঠাকুরের পূজা দেখিতে মগুর বাবুর আগমন ও তরিষরে ধারণা           | •••         | <b>३</b> २० |
| প্রবদ ঈশ্বরপ্রেমে ঠাকুরের রাগান্দ্রিকা ভক্তিদাভ—ঐ ভক্তির     |             |             |
| स्य                                                          | •••         | 252         |
| ঠাকুরের কথা—রাগাত্মিকা বা রাগান্নগা ভক্তির পূর্ণপ্রভাব, বে   | <b>বল</b>   |             |
| অবতারপুরুষদিশের শরীর মন ধারণ করিতে সমর্থ                     | •••         | ১২৩         |
| ঐ ভক্তিপ্রভাবে ঠাকুরেঃ শারীরিক বিকার ও ভজ্জনিত কট,           |             |             |
| গাঁতদাহ। প্রথম গাঁতদাহ, পাণপুরুষ দশ্ব হইবার কা               |             |             |
| বিতীয়, প্রথম মর্শনগাভের পর ঈশব্ববিরহে; ভূত                  | ोब,         |             |
| ৰধুরভাব সাধনকালে                                             | •••         | 258         |
| পুলা ক্রিতে ক্রিতে বিষয়কর্মের চিন্তার বস্ত রাণী রাসমণি      | <b>[</b> [4 |             |
| ঠাকুরের কণ্ড প্রাধান                                         | •••         | 250         |

|                                                            |              | পৃষ্ঠা           |
|------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| ভক্তির পরিণতিতে ঠাকুরের বাহুপুজাত্যাগ। এই কালে ও           | াহার         |                  |
| भवद्या                                                     | •••          | <b>১</b> ২৭      |
| পূজা ত্যাগ সম্বন্ধে হৃদবের কথা এবং ঠাকুরের বর্ত্তমান অবস্থ | <b>গৰ</b> কে |                  |
| মথুরের স <b>ম্পেহ</b>                                      | •••          | 254              |
| গলাপ্রসাদ সেন কবিরাজের চিকিৎসা                             | •••          | <b>५</b> २३      |
| হলধারীর আগমন                                               | •••          | <b>&gt;0•</b>    |
|                                                            |              |                  |
|                                                            |              |                  |
| <b>অন্ট</b> ম অধ্যার                                       | •            |                  |
| প্রথম চারি বৎসরের শেষ কথা ···                              | ১৩২–         | - <i>&gt;७</i> 8 |
| সাধনকালের সময় নিরূপণ                                      | •••          | >05              |
| ঐ কালের তিনটি প্রধান বিভাগ                                 | •••          | ১৩৩              |
| সাধনকালে প্রথম চারি বৎসরে ঠাকুরের অবস্থা ও দর্শনাদির       |              |                  |
| পুনরাবৃত্তি                                                | •••          | >08              |
| ঐ কালে শুভীঞ্গদমার দর্শনলাভ হইবার পরে ঠাকুরকে              | আবার         |                  |
| সাধন কেন করিতে হইয়াছিল। শুক্সপদেশ, শান্তবা                | <b>9</b> [4  |                  |
| নি <b>ৰক্</b> ত প্ৰত্যক্ষে একতাদৰ্শনে শান্তিলাভ            | •••          | >08              |
| ব্যাসপুত্র শুক্দেব গোখানীর ঐক্রপ হইবার কথা                 | •••          | 206              |
| ঠাকুরের সাধনার অন্ত কারণ, স্বার্থে নহে, পরার্থে            | •••          | ५७४              |
| ষথার্থ ব্যাকুলভার উদরে সাধকের ঈশরলাভ। ঠাকুরের              | नीवटन        |                  |
| উক্ত ব্যাকুলতা কতদ্ব উপস্থিত হইরাছিল                       | •••          | ১৩৭              |
| ষ্ণাৰীয়ের পদান্ত্র হইয়া ঠাকুরের দাততজিসাধনা              | •••          | 202              |
| হাত্তভাতিসাধনভালে প্রিপ্রীমীভালেবীর মর্শনলাভ বিবরণ         | •••          | >80              |

|                                                           |              | পৃষ্ঠা      |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| ঠাকুরের অহুন্তে পঞ্চবটা রোপণ                              | •••          | 282         |
| ঠাকুরের হঠবোগ অভ্যাস                                      |              | >8<         |
| হলধারীর অভিশাপ                                            | •••          | 280         |
| উক্ত অভিশাপ কিরণে স্কুল হইরাছিল                           | •••          | >88         |
| ঠাকুরের সম্বন্ধ হলধারীর ধারণার পুন: পুন: পরিবর্ত্তনের কথা | •••          | >8€         |
| নভ লইরা শান্ত বিচার করিতে বসিঘাই হলধারীর উচ্চ ধারণার      |              |             |
| <i>লোপ</i>                                                | •••          | >8%         |
| ৮কালীকে তমোগুণমন্ত্রী বলার ঠাকুরের হলধারীকে শিক্ষাদান     | •••          | >89         |
| কালালীদিগের পাত্রাবশেষ ভোজন করিতে দেখিয়া হলগ             | বীব          |             |
| ঠাকুরকে ভর্গনা ও ঠাকুরের উত্তর                            | •••          | >8 <b>b</b> |
| হলধারীর পাণ্ডিত্যে ঠাকুরের মনে সন্দেহের উদর ও খ্রীশ্রীজগা | াখার         |             |
| পুনদ্দৰ্শন ও প্ৰত্যাদেশ লাভ—'ভাবমুখে থাক'                 | •••          | >8>         |
| হলধারী কালীবাটীতে কতকাল ছিলেন                             | •••          | >60         |
| ঠাকুরের দিব্যোমাদাবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা                   | •••          | >6>         |
| অজ ব্যক্তিরাই ঐ অবস্থাকে ব্যাধিজনিত ভাবিরাছিল, সাধ্য      | করা          |             |
| नरह                                                       |              | ગલ્સ        |
| এই কালের কার্যকলাপ দেখিরা ঠাকুরকে ব্যাধিগ্রন্ত বলা চত     | ৰ না         | <b>ેલર</b>  |
| ১২৬৫ সালে পানিহাটির মলোৎসবে বৈঞ্চবচরপের ঠাকুরকে ব         | শ্ৰথম        |             |
| দর্শন ও ধারণা                                             | •••          | >60         |
| ঠাকুরের এই কালের অস্তান্ত সাধন—'টাকা মাটি', 'মাটি টা      | Ŧ1';         |             |
| অশুচিন্থান পরিকার ; চন্দন বিচার সমজ্ঞান                   | •••          | >68         |
| পরিশেষে নিজ মনই সাধকের <del>ওক</del> হইবা দীড়ার। ঠাকুরের | मन्त्र       |             |
| এই কালে শুক্রবৎ আচরণের দৃষ্টান্ত, (১) স্কলেহে কীর্জ       | र्गनक        | <b>366</b>  |
| (২) নিজ শ্রীরের ভিতরে বুবক সন্মাসীর বর্ণন ও উপবেশ লা      | <b>ē</b> ··· | >69         |

## ( Ndo )

|                                                             |                | ગુક્રા |
|-------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| (৩) সিহড় বাইবার পথে ঠাকুরের দর্শন। উক্ত দর্শন              | <b>শব্দে</b>   |        |
| ভৈৰবী ত্ৰাহ্মণীৰ মীমাংসা                                    | •••            | >69    |
| উক্ত দৰ্শন হইতে বাহা বুঝিতে পারা বার                        | •••            | >44    |
| ঠাকুরের দর্শনসমূহ কথন মিখ্যা হর নাই                         | •••            | >63    |
| উক্ত বিষয়ে দৃষ্টাৰ>৮৮৫ খৃষ্টাৰে শ্ৰীক্ষরেশচন্দ্র মিত্রের ব | <b>াটিভে</b>   |        |
| ৺ছ্ব্যাপুলা কালে ঠাকুরের দর্শনবিবরণ                         | •••            | >4.    |
| রাণী রাদমণি ও মথুর বাবু অমধারণা বশতঃ ঠাকুরকে যে             | ভাবে           |        |
| পরীকা করেন                                                  | •••            | 208    |
|                                                             |                |        |
|                                                             |                |        |
| নৰম অধ্যায়                                                 |                |        |
| -114 -1718                                                  |                |        |
| বিবাহ ও পুনরাগমন \cdots                                     | <b>&gt;७৫−</b> | -১৭৬   |
| ঠাকুরের কামারপুকুরে আগমন                                    | •••            | 306    |
| ঠাকুর উপদেবভাবিট হইয়াছেন বলিয়া আত্মীয়দিগের ধারণা         | •••            | >66    |
| <b>ওকা আনাই</b> রা চ <b>ও</b> নামান                         | •••            | >66    |
| ঠাকুরের প্রকৃতিস্থ হইবার কারণ সম্বন্ধে তাঁহার আত্মী         | ষ্বর্গের       |        |
| क्षां                                                       | •••            | >69    |
| ঐ কালে ঠাকুরের যোগবিভৃতির কথা                               | •••            | 26F    |
| ঠাকুরকে প্রকৃতিত্ব দেখিয়া আত্মীরবর্গের বিবাৎ দানের সকল     | •••            | 749    |
| ঠাকুরের বিবাহে সম্মতি দানের কথা                             | •••            | 242    |
| বিবাহের অন্ত ঠাকুনের পাত্রী নির্ব্বাচন                      |                | >9•    |
| विवाह                                                       | •••            | >9•    |
| বিবাছের পরে শ্রীষতী চন্দ্রদণি এবং ঠাকুরের আচরণ              | •••            | . 212  |

## ( No )

|                                        |     | পৃষ্ঠা |
|----------------------------------------|-----|--------|
| ঠাকুরের কলিকাভার পুনরাগ্যন             | ••• | ১৭২    |
| ঠাকুরের বিতীরবার দেবোন্মাদ অবস্থা      | ••• | ১৭৩    |
| চজাদেবীর হত্যাদান                      | ••• | >98    |
| ঠাকুরের এই কালের অবস্থা                | ••• | 396    |
| মধুর বাবুর ঠাকুরকে শিব-কালী-রূপে দর্শন | ••• | ১৭৬    |

#### দশম অধ্যায়

| ভৈরৰী-ব্রাহ্মণী-সমাগম · · ·                        | >99-  | -797              |
|----------------------------------------------------|-------|-------------------|
| রাণী রাসমণির সাংবাতিক পীড়া                        | •••   | >99               |
| রাণীর দিনাজপুনের সম্পত্তি দেবোত্তর করা ও মৃত্যু    | •••   | >99               |
| শরীর রক্ষা করিবার কালে রাণীর দর্শন                 | •••   | 592               |
| রাণী মৃত্যুকালে যাহা আশকা করেন ভাহাই হইতে বদিয়াছে | •••   | 592               |
| মণুর বাবুর সাংসারিক উন্নতি ও দেবসেবার বন্দোবন্ত    | •••   | 24.0              |
| মথুর বাবুর উন্নতি ও শাধিপত্য ঠাকুরকে সহায়তা ব     | বিবার |                   |
| <b>49</b> .                                        | •••   | <b>&gt;</b> ₽•    |
| ঠাকুরের সম্বন্ধে ইতরসাধারণের ও মধুরের ধারণা        | •••   | 227               |
| ভৈরবী ব্রাহ্মণীর আগমন                              |       | ১৮২               |
| প্রাথম দর্শনে ভৈর্বী ঠাকুরকে যাহা বলেন             | •••   | 248               |
| ঠাকুর ও ভৈরবীর প্রথমাশাপ                           | •••   | <b>&gt;&gt;</b> 8 |
| পঞ্বদীতে ভৈরবীর অপূর্ক দর্শন                       | •••   | >>+               |
| পঞ্বটীতে শান্ত প্রসন্ধ                             | •••   | >>                |

양

• • •

•••

•••

296

794

722

200

| ভৈরবীর দেবমগুলের ঘাটে অবস্থানের কারণ                            | •••                   | >646 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| ঠাকুরকে ভৈরবীর অবতার বলিরা ধারণা কিরুপে হয়                     | •••                   | 744  |
| মধুরের সমূধে ভৈরবীর ঠাকুরকে অবতার বলা                           | •••                   | >>>  |
| পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণের দক্ষিণেখনে আগমনের কারণ                       | •••                   | >>>  |
|                                                                 |                       |      |
|                                                                 |                       |      |
|                                                                 |                       |      |
| একাদশ অধ্যায়                                                   |                       | 1    |
| ঠাকুরের তন্ত্রসাধন · · ·                                        | <b>&gt;&gt;&gt;</b> — | २১১  |
| সাধন-প্রস্তুত দিব্যদৃষ্টি ব্রাহ্মণীকে ঠাকুরের অবস্থা যথায়থ     | <b></b>               |      |
| বুঝাইয়াছিল                                                     | •••                   | >><  |
| ঠাকুরকে ব্রাহ্মণীর ভন্নসাধন করিতে বলিবার কারণ                   | •••                   | 220  |
| অবতার বলিয়া বুঝিরাও আক্ষণী কিন্ধপে ঠাকুরকে সাধন                | ia .                  |      |
| সহায়তা করিয়াছিলেন                                             | •••                   | >>0  |
| ঠাকুরকে ত্রাহ্মণীর সর্ব্ব তপস্থার ক্ষ্প প্রাধানের ক্ষ্প ব্যস্তত | 1                     | >>8  |
| ভক্তবদ্ধার অন্তর্জালাভে ঠাকুরের তন্ত্রনাধনের অনুষ্ঠান           | -ভাঁহার               |      |
| সাধনাগ্রছের পরিমাণ                                              |                       | >>6  |
| কাশীপুরের বাগানে ঠাকুর নিজ সাধনকাশের আগ্রছ সং                   | দ্ধে বাহা             |      |

বলিয়াছিলেন

অহঠান

স্বীসৃতিতে দেবীজ্ঞানসিদ্ধি

হৰাত্যাগ

পঞ্চমুগুাসন নির্মাণ ও চৌষ্টিথান তদ্মের সকল সাধনের

|                                                           |     | পৃষ্ঠা      |
|-----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| আনস্থাসনে সিদ্ধিলাভ, কুলাগার পূজা, এবং ভল্লোক সাধনক       | লৈ  |             |
| ঠাকুরের আচরণ                                              | ••• | <b>२</b> •• |
| শ্ৰীপ্ৰাপতির রমণীমাত্তে মাতৃজ্ঞান সম্বন্ধে ঠাকুরের গল     | ••• | २•১         |
| গণেশ ও কার্ডিকের ব্লগৎপরিশ্রমণ বিষয়ক গল                  | ••• | २•७         |
| তন্ত্রসাধনে ঠাকুরের বিশেষত্ব                              | ••• | ર •૭        |
| ঐ বিশেষৰ ৺বগদদার অভিপ্রেড                                 | ••• | ₹•8         |
| শক্তিগ্ৰহণ না করিয়া ঠাকুরের সিদ্ধিলাভে যাহা প্রমাণিত হয় | ••• | ₹•8         |
| ভয়োক্ত অহুঠান-সকলের উদ্দেশ্য                             | ••• | ₹•¢         |
| ঠাকুরের তন্ত্রদাধনের অক্ত কারণ                            | ••• | २•६         |
| ভন্নবাধনকাণে ঠাকুরের দর্শন ও অহুভবসমূহ                    | ••• | २•७         |
| শিবানীর উচ্ছিষ্ঠ গ্রহণ                                    | ••• | २०६         |
| আপনাকে জ্ঞানাগ্নিবাপ্ত দর্শন                              | ••• | २०७         |
| কুওলিনী জাগরণ দর্শন                                       | ••• | २०१         |
| ব্ৰহ্মধোনি দৰ্শন                                          | ••• | २०१         |
| অনাহত ধ্বনি প্রবণ                                         | ••• | २•१         |
| কুলাগারে ৺দেবীদর্শন                                       | ••• | ₹•9         |
| অষ্টসিদ্ধি সম্বন্ধে ঠাকুরের স্বামী বিবেকানন্দের সহিত কথা  |     | २०४         |
| মোহিনীমারা দর্শন                                          | ••• | ₹•₩         |
| বোড়শী মৃত্তির সৌ <del>ন্ব</del> র্য্য                    |     | २०৯         |
| ভন্তপাধনে সিদ্ধিলাভে ঠাকুরের দেহবোধরাহিত্য ও বালক ভা      | व   |             |
| প্রান্তি                                                  | ••• | ₹•≽         |
| ভন্তবাধনকালে ঠাকুরের অককান্তি                             | ••• | ٤٥٠         |
| ভৈরবী ত্রাহ্মণী শ্রীপ্রীবোগমায়ার অংশ ছিলেন               | ••• | 570         |

#### দ্বাদশ অধ্যায়

|                                                                          |                  | পৃষ্ঠা      |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| জটাধারী ও বাৎসল্যভাব সাধন \cdots :                                       | <b>१</b>         | -২৩১        |
| ঠাকুরের কুপালাভে মথুরের অফুভব ও আচরণ                                     | •••              | २ऽ२         |
| মণুরের অন্নমেক ব্রভাক্ষান                                                | •                | २५७         |
| বৈদান্তিক পণ্ডিভ পদ্মদোচনের সহিভ ঠাকুরের সাক্ষাৎ                         | •••              | 878         |
| ঠাকুরের বৈষ্ণব মতের সাধনসমূহে প্রাবৃত্ত হইবার কারণ                       | •••              | २५६         |
| বাৎসন্য ও মধুরভাব সাধনের পূর্ব্বে ঠাকুরের ভিতর স্থাভাবের                 | উদর              | २७७         |
| ঠাকুরের মনের গঠন কিরূপ ছিল তবিষয়ে <b>আলো</b> চনা                        | ·                | २ऽ७         |
| ঠাকুরের মনে সংস্থারবন্ধন কভ জার ছিল                                      | •••              | २>१         |
| সাধনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ঠাকুরের মন কিরুপ <del>গুণসম্প</del> র ছি | ₹ <b>0</b> 1 · • | 424         |
| ঠাকুরের অসাধারণ মানসিক গঠনের দৃষ্টাক্ত ও আলোচনা                          |                  | २७३         |
| ঠাকুরের অফুজ্ঞার মণুরের সাধুসেবা                                         | •••              | २२•         |
| জ্টাধারীর আগমন                                                           | •••              | २२२         |
| জ্ঞটাধারীর সহিত ঠাকুরের খনিষ্ঠ সম্বন্ধ                                   | •••              | <b>२</b> २२ |
| স্থীভাবের উদরে ঠাকুরের বাৎসশ্যভাব সাধনে প্রার্থ্ত হওরা                   |                  | २२७         |
| কোন ভাবের উদয় হইলে উহার চরম উপলব্ধি করিবার                              | 45               |             |
| ভাঁহার চেষ্টা, ঐক্নপ করা কর্ত্তব্য কি না                                 |                  | २२८         |
| ঠাকুরের ভার নির্ভরশীল সাধকের ভাব-সংবদের আবঞ্চকতা ন                       | <b> </b> ₹       |             |
| উহার কারণ                                                                | •••              | २२८         |
| ঐবপ সাধক নিজ শরীরত্যাগের কথা জানিতে পারিয়াও .                           | উবিশ             |             |
| रुन नां—थे <b>विवस्त्वत्र मृहोख</b>                                      |                  | २२७         |
| ঐক্সপ সাধকের মনে স্বার্থগৃত বাসনা উদর হয় না                             | •••              | . ३२४       |

|                                                             |                | পূচা |
|-------------------------------------------------------------|----------------|------|
| ঐরপ সাধক সভ্যসভল্ল হন, ঠাকুরের জীবনে ঐ বিষয়ের              | <b>पृहोस</b>   |      |
| সকল                                                         | ` . <b>.</b> . | २२≽  |
| <b>ভটাধারীর নিকটে ঠাকুরের দীক্ষাগ্রহণপূর্বক</b> বাৎসন্যভাব  | সাধন           |      |
| ও সিদ্ধি                                                    |                | २२३  |
| ঠাকুরকে অটাধারীর 'রামণালা' বিগ্রহ দান                       | •••            | ২৩০  |
| বৈক্ষবমত সাধনকালে ঠাকুর ভৈরবী ব্রাহ্মণীর কভদ্র সগায়        | গ লাভ          |      |
| <b>ক্</b> রিবা <b>ছি</b> লেন                                | •••            | २७১  |
|                                                             |                |      |
|                                                             |                |      |
|                                                             |                |      |
| ভ্ৰচয়াদশ অধ্যায়                                           |                |      |
| মধুরভাবের সারতত্ত্ব \cdots                                  | ર <b>૭ર</b> —  | -२৫8 |
| সাধ্যকর কঠোর অস্তঃসংগ্রাম এবং লক্ষ্য                        |                | २७३  |
| অসাধারণ সাধকদিগের নিবিবকর সমাধিতে অবস্থানের স্বতঃও          | ধর্তি।         |      |
| <b>শীরামক্কফদেব ঐ শ্রেণীভূক্ত সাধক</b>                      | •••            | ২৩৩  |
| 'শৃষ্ট এবং পূর্ব' বশিষা নিদিষ্ট বস্তু এক পদার্থ             |                | २७8  |
| অবৈত-ভাবের স্বরূপ                                           | •••            | २०८  |
| শাস্তাদি ভাবপঞ্ এবং উহাদিগের সাধাবস্ত ঈশ্বর                 | •••            | २७€  |
| শান্তাদি ভাব-পঞ্চের স্বর্গ। উহারা জাবকে কিরপে উরত           | करत्र          | २७६  |
| প্রেমই ভাব সাধনার উপায় এবং ঈশবের সাকার ব্যক্তিত্বই         | উহার           |      |
| অবলম্বন                                                     |                | २७७  |
| প্রেমে ঐ <b>র্বাজ্ঞানের লো</b> পদিদ্ধি—উহাই ভাবদকলের পরিমাণ | <b>শ</b> ক⋯    | ২৩৭  |
| শান্তাদি ভাবের প্রভোকের সহারে চরমে অহৈতভাব উ                | পলৰি           |      |
| ্বিবরে ভজিশাল্প ও শ্রীরামক্রক-জীবনের শিক্ষা                 |                | રગ્ન |

|                                                                |          | পৃষ্ঠা |
|----------------------------------------------------------------|----------|--------|
| শাস্তাদি ভাবপঞ্কের দারা অবৈচভাব শাভ বিবরে আপত্তি ও             | 9        |        |
| मीमार <i>न</i> ा                                               | • • •    | २०≥    |
| ভিন্ন ভিন্ন ৰূপে ভিন্ন ভাবসাধনার প্রাবল্য নির্দেশ              | •••      | ₹-0>   |
| শাস্তাদি ভাবপঞ্চের পূর্ব পরিপুষ্টি বিষয়ে ভারত এবং ভারতে হ     | 5ৰ       |        |
| দেশে বেরূপ দেখিতে পাওয়া বাহ                                   | •••      | ₹8•    |
| সাধকের ভাবের গভীরম্ব ধাহা দেখিয়া বুঝা ধায়                    | •••      | ₹8•    |
| ঠাকুরকে সর্বভাবে সিদ্ধিলাভ করিতে দেখিয়া বাহা মনে হয়          | •••      | ₹85    |
| ধর্মবীরগণের সাধনেতিহাস দিপিবদ্ধ না থাকা সহদ্ধে আলোচন           | ٠        | २८५    |
| গ্রীক্সফের সহজে ঐ কথা                                          | •••      | २ ८२   |
| বৃদ্ধদেবের সহদ্ধে ঐ কথা                                        | •••      | २ हर   |
| ঈশার সহক্ষে ঐ কথা                                              | •••      | २८७    |
| শ্রীচৈতক্ত সম্বন্ধে ঐ কথা এবং মধুরভাবের চরম তত্ত্ব-সম্বন্ধে    |          |        |
| শ্ৰীরামক্র <b>ফ</b> দেব                                        | •••      | २८७    |
| মধুরভাব ও বৈঞ্চবাচার্যাগণ                                      | •••      | ₹88    |
| বৃন্দাবনদীলার ঐভিহাসিকত্ব সন্বন্ধে আপত্তি ও মীমাংসা            | •••      | ₹8¢    |
| বৃন্দাবনদীলা বৃঝিতে হইলে ভাবেতিহাস বৃঝিতে হইবে—এ বিষ           | K        |        |
| ঠাকুর যাহা বলিতেন                                              | •••      | ₹86    |
| শ্রীচৈতক্তের পুরুষঞ্চাতিকে মধুরভাব সাধনে প্রারুত্ত করিবার কারণ | ۱ • • •  | 289    |
| তৎকালে দেশের আধ্যাত্মিক অবস্থা ও শ্রীচৈতন্ত কিরতেও উহাত        | <b>∓</b> |        |
| উন্নীত করেন                                                    | •••      | ₹8৮    |
| মধ্র ভাবের স্থুণ কথা                                           | •••      | ₹8≽    |
| স্বাধীনা নায়িকার সর্ব্বগ্রাসী প্রেম ঈশরে আরোপ করিতে হইং       | t •••    | ₹€•    |
| মধুরভাব অন্ত সকল ভাবের সমষ্টি ও অধিক                           | •••      | 465    |
| ঐতৈতন্ত মধুরভাব সহায়ে কিন্ধপে লোককল্যাণ করিবাছিলেন            | •••      | 262    |

|                                                                                         |      | পৃষ্ঠা       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| বেদান্তবিৎ মধুরভাব সাধনকে বেভাবে সাধকের কল্যাণকর ব                                      | नेवा |              |
| গ্রহণ করেন                                                                              | •••  | र¢र          |
| <b>জী</b> মতীর ভাব <b>প্রাপ্ত হ</b> ওয়াই মধুর <b>ভা</b> ব সাধনের চরম <del>গক্ষ্য</del> | ••   | ₹¢8          |
|                                                                                         |      |              |
| চতু <i>দ্দি</i> শ অধ্যায়                                                               |      |              |
| চাকুরের মধুরভাব সাধন · · ·                                                              | روو— | -২৬৯         |
| বাল্যকাল হইতে ঠাকুরের মনের ভাবতস্ময়তার আচরণ                                            | •••  | ₹€€          |
| সাধনকালে ভাঁহার মনের উক্ত স্বভাবের কিরূপ পরিবর্ত্তন হয়                                 | •••  | २८७          |
| সাধনকালের পূর্বে ঠাকুরের মধুরভাব ভাল লাগিত না                                           | •••  | ₹6₽          |
| ঠাকুরের সাধনসকল কথন শান্তবিবোধী হর নাই। উহাতে                                           | যাহা |              |
| প্ৰমাণিত হয়                                                                            | •••  | २८१          |
| ভাঁহার অভাবতঃ শাস্ত্রমর্ব্যাদা রক্ষার  দৃষ্টাস্তসাধনকালে নাম                            |      |              |
| ভেক ও বেশ এইংগ                                                                          | •••  | २६৮          |
| মধুরভাব সাধনে প্রার্থন্ত ঠাকুরের স্নীবেশ গ্রহণ                                          | •••  | २६३          |
| স্ত্রীবেশ গ্রহণে ঠাকুরের প্রান্ত্যেক আচরণ স্ত্রীকাতীর স্থায় হওয়া                      | •••  | 265          |
| মণুর বাবুর বাটীতে স্বয়ণীগণের সহিত ঠাকুরের স্থীভাবে                                     |      |              |
| আচরণ                                                                                    | •••  | ₹ <b>७</b> ० |
| রমণীবেশ এহণে ঠাকুরকে পুরুষ বলিয়া চেনা হংসাধ্য হইভ                                      | •••  | २७১          |
| মধুরভাব সাধনে নিবৃক্ত ঠাকুরের আচরণ ও শারীরিক                                            |      |              |
| ৰিকারস <b>স্</b> হ                                                                      | •••  | 24>          |
| ঠাকুৰের অভিজ্ঞিৰ প্রেমের সহিত আমাদের ঐ বিবরক ধারণা                                      |      |              |

তুশনা

२७२

•••

|                                                      |         | ว์อเ        |
|------------------------------------------------------|---------|-------------|
| ত্রীমতীর অতীন্ত্রির প্রেম গরজে ভক্তিশান্ত্রের কথা    | •••     | 160         |
| ত্রীমতীর অভীজ্রির প্রেমের কথা বুঝাইবার কম্প ত্রীগৌরা | न्तर्वद |             |
| আগ্ৰন                                                | •••     | <b>૨७</b> ० |
| ঠাকুরের শ্রীষতী রাধিকার উপাসনা ও দর্শন লাভ           | •••     | २७८         |
| ঠাকুরের আপনাকে শ্রীমতী বলিয়া অনুভব ও তাহার কারণ     | •••     | 268         |
| প্রকৃতিভাবে ঠাকুরের শরীরের অন্তত পরিবর্ত্তন          | •••     | २७७         |
| মানসিক ভাবের প্রাবলো তাঁছার শারীরিক ঐরপ পরিবর্ত্তন   | দেখিয়া |             |
| বুঝা বায়, 'মন স্টে করে এ শরীর'                      | •••     | २७७         |
| ঠাকুরের ভগবান্ <b>শ্রীক্ত</b> ফের <b>দর্শন লাভ</b>   | •••     | २७१         |
| বৌবনের প্রারম্ভে ঠাকুরের মনে প্রকৃতি হইবার বাসনা     | ·       | 266         |
| 'ভাগবত, ভক্ত, ভগবানৃ—ভিন এক, এক ভিন' রূপ দর্শন       | •••     | २७३         |
| পথ্যদশ অধ্যায়                                       |         |             |
| ঠাকুরের বেদান্ত শাধন ···                             | ২৭•—    | -২৯১        |
| ঠাকুরের এইকালের মানসিক অবস্থার আলোচনা—(১)            | কাম-    |             |
| কাঞ্চন ত্যাগে দৃঢ়-প্ৰতিজ্ঞা                         | •••     | 290         |
| (২) নিত্যানিত্যবন্ধবিবেক ও ইহামূত্রক্সভোগে বিরাগ     | •••     | 295         |
| (৩) শমদমাদি বটসম্পত্তি ও মুমুক্ত্                    | •••     | 295         |
| (৪) ঈশ্বনির্ভয়তা ও দর্শনিজক ভরশৃক্ততা               |         | 292         |
| ক্ষমদর্শনের পরেও ঠাকুর কেন সাধন করিরাছিলেন, ব        |         |             |
| তীভাৱ কথা                                            |         |             |
| AILIA Adi                                            | • • •   | 3 93        |

|                                                                |             | পৃষ্ঠা |
|----------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| ঠাকুরের জননীর পদাতীরে বাস করিবার সকল এবং দক্ষি                 | শেখন্তে     |        |
| আগমন                                                           | •••         | ૨૧૭    |
| <b>ঠাকু</b> রের <b>অননীর লোভ</b> রাহিত্য                       | •••         | ২৭৪    |
| হলধারীর কর্মত্যাগ ও অক্ষরের আগমন                               | •••         | २ १७   |
| ভাবসমাধিতে সিদ্ধ ঠাকুরের অবৈতভাব সাধনে প্রবৃত্ত ।              | <b>ইবার</b> |        |
| কারণ                                                           | •••         | 299    |
| ভাবসাধনের চরমে অধৈতভাব লাভের চেষ্টার বৃক্তিবৃক্ততা             |             | २ १४   |
| 🖴 বং তোতাপুরীর আগমন                                            | •••         | २१৮    |
| ঠাকুর ও ভোভাপুরীর প্রথম সম্ভাবণ এবং ঠাকুরের বেদার              | হু সাধন     |        |
| বিষয়ে প্রভাবেশ লাভ                                            | •••         | २१३    |
| শ্ৰীশ্ৰপদম্বা সম্বন্ধে শ্ৰীমৎ ভোভার যেরূপ ধারণা ছিল            | •••         | २৮०    |
| ঠাকুরের গুপ্তভাবে সন্ধ্যাসগ্রহণের অভিপ্রায় ও উহার কারণ        | •••         | ¥42    |
| ঠাকুরের সন্ন্যাসদীক্ষাগ্রহণের পূর্ব্বকার্য্যসকল সম্পাদন        | •••         | २४১    |
| সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে প্রার্থনা মন্ত্র                     | •••         | ২৮৩    |
| সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্ব-সম্পান্ত বিরন্ধা হোমের সংক্ষেপ সারার্থ | •••         | ২৮৩    |
| ঠাকুরের শিথাস্ত্রাদি পরিত্যাগপূর্বক সন্ন্যাসগ্রহণ              | •••         | २৮৪    |
| ঠাকুরের ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থানের অন্ত শ্রীনৎ ভোতার প্রেরণা      | •••         | २৮৫    |
| ঠাকুরের মনকে নিথিবকর করিবার চেষ্টা নিক্ষল হওরার বে             | চাতার       |        |
| আচরণ এবং ঠানুদ্রের নির্বিক্তর সমাধি শাভ                        | •••         | ২৮৬    |
| ঠাকুর নিবিক্তর সমাধি বথার্থ লাভ করিবাছেন কিনা, ভ               | বিবরে       |        |
| ভোতার পরীকা ও বিশ্বর                                           | •••         | २৮१    |
| শ্ৰীমৎ ভোভার ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ করিবার চেটা                    |             | ミケケ    |
| ঠাকুরের অগদশা দাসীর কঠিন পীড়া আরোগ্য করা                      | •••         | २৮३    |

#### ৰোড়শ অধ্যায়

|                                                                                                                   |          | शृंहे १     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| বেদান্তসাধনের শেষ কথা ও ইসলাম                                                                                     |          |             |
| ধৰ্মসাধন · · ·                                                                                                    | ৻৯২—     | 9• 8        |
| ঠাকুরের কঠিন ব্যাধি, ঐ কালে তাঁহার মনের ক্রপূর্ব্ব জাচরণ<br>কবৈওভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে ঠাকুরের দর্শন—ঐ দর্শনের | •••      | २३२         |
| ঞ্লে ভাহার উপসন্ধিসমূহ                                                                                            | •••      | 665         |
| ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভের পূৰ্বে সাধকের লাভিস্থরত্ব লাভসথকে শাস্ত্রীর                                                     | কথা      | ₹≽€         |
| ব্রহ্মজ্ঞান লাভে সাধকের সর্ব্বপ্রকার বোগবিস্কৃতি ও সিদ্ধসদল                                                       | 4        |             |
| লাভ সহদ্ধে শাস্ত্ৰীয় কণা                                                                                         | •••      | 366         |
| পূর্ব্বাক্ত শাস্ত্রকথা অমুসারে ঠাকুরের জীবনালোচনার তাঁহার গ                                                       | মপূৰ্ব্ব |             |
| উপলব্ধিসকলের কাহণ বুঝা যায়                                                                                       |          | <b>₹</b> 26 |
| পূৰ্ব্বাক্ত উপলব্ধিদকল ঠাকুরের বুগপৎ উপস্থিত না হইবার কা                                                          | 19       | 221         |
| অবৈভভাব লাভ করাই সকল সাধনের উদ্দেশ্ত বলিরা ঠাকুরের                                                                | •••      |             |
| উপৰ্লদ্ধ                                                                                                          | •••      | २७१         |
| পূৰ্ব্বোক্ত উপদৰ্শি তাঁহার পূৰ্ব্বে অন্ত কেহ পূৰ্বভাবে করে নাই                                                    | •••      | 465         |
| অবৈভবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরের মনের উদারতা সংক্ষে দুটার                                                          | _        |             |
| তাঁহার ইস্পানধর্মগাধন                                                                                             | •••      | 424         |
| স্থাকি গোবিন্দ-বাবের আগমন                                                                                         | •••      | <b>42</b> 2 |
| গোবিন্দের সহিত আলাপ করিরা ঠাকুরের সঙ্কর                                                                           | •••      | 900         |
| পোবিন্দের নিকট হইতে দীকা এংশ করিবা সাধনে ঠাকুরের                                                                  | •••      |             |
| সিছিলাক                                                                                                           |          | 200         |

#### ( >100.)

|                                                       |              | পৃষ্ঠা |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------|
| মুসলমানধৰ্মসাধনকালে ঠাকুরের আচরণ                      | •••          | •••    |
| ভারতের হিন্দু ও মুসলমান জাতি কালে প্রাভূভাবে মিলিত হা | <b>ইবে</b> , |        |
| ঠাকুরের ইসলাম মত সাধনে ঐ বিষয় বুঝ। বায়              | •••          | 90)    |
| পরবন্তীকালে ঠাকুরের মনে অধৈত-স্বৃতি কতদূর প্রাবল ছিল  | •••          | ٥•>    |
| ঐ বিষয়ক করেকটি দৃষ্টান্ত—(১) বৃদ্ধ বেসেড়া           | •••          | ৩০২    |
| (২) আহত পত্তৰ                                         | •••          | ৩•২    |
| (৩) পদদশিত নবীন দুৰ্ব্বাদশ                            |              | 0.0    |
| (৪) নৌকার মাবিষয়ের পরস্পর কলহে ঠাকুরের নিজ শরীরে     |              |        |
| <del>আঘাতাছভ</del> ব                                  | •••          | ೨•೨    |

#### সপ্তদেশ অধ্যায়

| <i>जन्म</i> ञ्चामन्त्रनाम                                | -                | –৩১৬ |
|----------------------------------------------------------|------------------|------|
| ভৈরবী আহ্মণী ও কদরের সহিত ঠাকুরের কামারপুকুরে গমন        | •••              | 90£  |
| ঠাকুরকে তাঁহার আত্মীর বন্ধগণ যে ভাবে দেখিরাছিল           |                  | 006  |
| 🕮 🕮 শার কাশারপুকুরে আগমন                                 | •••              | ৩৽ঀ  |
| আন্দ্রীরবর্গ ও বাল্যবন্ধুগণ্ডের সহিত ঠাকুরের এই কালের আচ | ₹ <b>9</b> · · · | ۵۰۶  |
| উহাদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ব   |                  |      |
| ঠাকুয়ের কথা                                             |                  | 0.F  |
| কামারপুকুরবাসীদিগকে ঠাকুরের অপূর্ব্ধ নৃতনভাবে দেখিবার    | •••              |      |
| <b>কারণ</b>                                              | •••              | ٥٠۵  |
| ব্দবাক্ষির সহিত ঠাকুরের চিয়প্রেমসম্ম                    | •••              | ٠,٠  |

## ( )14. )

|                                                        |         | পৃষ্ঠা |
|--------------------------------------------------------|---------|--------|
| ঠাকুরের নিজ পত্নীর প্রতি কর্ত্তব্য পালনের আরম্ভ        | •••     | ٥٢٥    |
| ঐ বিষয়ে ঠাকুর কভদুর স্থাসিত্র হটরাছিলেন               | •••     | ৩১২    |
| পদ্মীর প্রতি ঠাকুরের ঐরপ আচরণ দর্শনে প্রাহ্মণীর ব      | যাশকা ও |        |
| ভাবান্তর                                               | •••     | 930    |
| অভিমান, অংহারের বৃদ্ধিতে ব্রাহ্মণীর বৃদ্ধিনাশ          | •••     | 978    |
| ঐ বিষয়ক ঘটনা                                          | •••     | هره    |
| ব্রাহ্মণীর সহিত স্করের কলহ                             | •••     | 9/6    |
| বান্ধণীর নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিরা <b>অপরাংহর আশহা, অ</b> | ছভাগ ও  |        |
| ক্ষা চাহিষা কাশীগ্যন                                   | •••     | 956    |
| ঠাকুন্ত্বে কলিকাভায় প্ৰভাগমন                          | •••     | 9>0    |
|                                                        |         |        |

#### অষ্টাদশ অধ্যায়

| তীর্থদর্শন ও হৃদয়রামের কথা…       | ৩১৭—৩২৯ |              |
|------------------------------------|---------|--------------|
| ঠাকুরের তীর্থদাক্রা ছির হওয়া      | •••     | ৩১৭          |
| ঐ বাত্রার সমন্ব নিরূপণ             | •••     | ৩১৭          |
| ঐ ৰাত্ৰার ব <b>ন্দোৰত</b>          | •••     | 9            |
| ⊌বৈশ্বনাথ দর্শন ও দয়িত সেবা       | •••     | ৩১৮          |
| পথে বিশ্ব                          | •••     | ٩٤٥          |
| কেদার্ঘাটে অবস্থান ও ৮বিখনাথ দর্শন | •••     | ುಶ           |
| ঠাকুর ও <b>এতিজ্ঞানখা</b> নী       |         | 979          |
| ৺প্ৰবাগৰামে ঠাকুরের জাচরণ          | •••     | <b>0</b> 2 o |

|                                              |     | পৃষ্ঠা      |
|----------------------------------------------|-----|-------------|
| <b>बीवृन्मावटन निध्यनामि शान मर्गन</b>       |     | ৩২ •        |
| ৮কাশীতে প্রত্যাগমন ও স্থিতি                  | ••• | ૭ર∙         |
| কাশীতে ত্রাহ্মণীকে দর্শন। ত্রাহ্মণীর শেষ কথা | ••• | ৩২১         |
| বীণ্কার মহেশকে দেখিতে যাওয়া                 | ••• | ৩২১         |
| দক্ষিণেশ্বরে প্রভ্যাগমন ও আচরণ               | ••• | ৩২২         |
| হৃদরের ন্সীর মৃত্যু ও বৈরাগ্য                | ••• | ૭૨૨         |
| क्तरत्रत्र कार्यादवण                         | ••• | ૭૨ ક        |
| क्षपदात व्यद्भुक पर्यन                       | ••• | ∞ર¢         |
| হৃদহের মনের জড়ছ প্রাপ্তি                    | ••• | <b>્ર</b>   |
| হৃদন্তের সাধনায় বিদ্ন                       | ••• | ৩২৬         |
| হৃদন্তের ৮গুর্গোৎসব                          | ••• | <b>્ર</b> ૧ |
| <i>ত</i> হর্গোৎসবকালে হৃদয়ের ঠাকুরকে দেখা   | ••• | ৩২৯         |
| <i>৬ তুর্</i> গোৎসবের <b>শে</b> ষ কথা        | ••• | ৩২১         |

## উনবিংশ অধ্যায়

| স্বজনবিয়োগ •••                                       | ಅ೨۰ | - <b>૭</b> 8১ |
|-------------------------------------------------------|-----|---------------|
| রামকুমার-পুত্র অক্ষরের কথা                            | ••• | ಲ≎•           |
| অক্ষরের রূপ                                           | ••• | <b>99</b> •   |
| অক্ষরের শ্রীরাণচন্দ্রে ভক্তি ও সাধনাছরাগ              | ••• | 993           |
| অক্ষরের বিবাহ                                         | ••• | ્ર            |
| বিবাহের পরে অব্ধরের কঠিন পীড়া ও বব্দিশেররে প্রভ্যাগম | a   | ૭૭ર           |

#### ( >11/0 )

|                                                      |       | পৃষ্ঠা     |
|------------------------------------------------------|-------|------------|
| অক্ষরের দিতীরবার পীড়া। অক্ষরের মৃত্যু-বটনা ঠাকুরের  | পূৰ্ব |            |
| <b>ংইতে জানিতে পারা</b>                              | •••   | ૭૦૨        |
| অকর বাঁচিবে না শুনিয়া জনবের আশকা ও আচরণ             | •••   | ઝ્સ        |
| অক্ষয়ের মৃত্যু ও ঠাকুরের আচরণ                       | •••   | ೨೨೨        |
| অক্ষরের মৃত্যুতে ঠাকুরের মনঃকষ্ট                     | •••   | 900        |
| ঠাকুরের প্রাতা রামেখরের পূ <b>ল</b> কের পদগ্রহণ      | •••   | 998        |
| মণুরের সহিত ঠাকুরের রাণাবাটে গমন ও দরিজ্ব-নারায়ণ    | ণগণের |            |
| সেবা                                                 | •••   | <b>ಿ</b> ೦ |
| मधूरतद निव्यवाणि ও अङ्गगृह वर्णन                     | •••   | ೨೦೮        |
| ক্ল্টোলার হরিসভায় ঠাকুরের শ্রীচৈডক্সদেবের আসনাধিকা  | 9 F   |            |
| কাপ্না, নব্দীপাদি দৰ্শন                              | ••    | ಿ೦೦        |
| মথুবের নিষ্কাম ভক্তি                                 | •••   | ઝ્ઝ        |
| ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্ত                                   | •••   | ೨೨१        |
| ঠাকুরের সহিত মধুরের গভীর প্রেমসম্বন্ধ                | •••   | ೨೨೪        |
| ঐ বিষয়ে দৃষ্টাস্ত                                   | •••   | 905        |
| ঐ বিষয়ে বিতীয় দৃষ্টাস্থ                            | •••   | ೨೨         |
| মথুরের ঐরপ নিকাম ভব্কি লাভ করা আশ্রর্ঘ্য নহে। ঐ সম্ব | (F    |            |
| শান্তীয় মত                                          | •••   | ಅ೦೨        |
| মথুরের দেহত্যাগ                                      | •••   | 980        |
| ঠাকুরের ভাবাবেশে ঐ ঘটনা দর্শন                        | •••   | 08•        |

## বিংশ অধ্যায়

|                                                           |              | পৃষ্ঠা        |
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <i>৺</i> ষোড়শী-পূজা ···                                  | <b>৩</b> 8২— | - <b>૭૯</b> ૧ |
| বিবাহের পরে ঠাকুরকে প্রথম দর্শনকালে শ্রীশ্রীমা বালিকাম    | t <b>a</b>   |               |
| ছিলেন                                                     | •••          | ૭8 <b>ર</b>   |
| গ্রাম্য বালিকাদিগের বিলম্বে শরীরমনের পরিণতি হয়           | •••          | ৩৪২           |
| ঠাকুরকে প্রথমবার দেখিয়া শ্রীশ্রীমার মনের ভাব             | •••          | ୯୫୯           |
| ঐ ভাব শইরা শ্রীশ্রীমার জয়রামবাটীতে বাসের কথা             | •••          | <b>08</b> 0   |
| ঐ কালে শ্রীশ্রীমার মনোবেদনার কারণ ও দক্ষিণেশ্বরে অ        | াগিবার       |               |
| नकड़                                                      | •••          | 988           |
| ঐ সঙ্গল কার্য্যে পরিণত করিবার বন্দোবস্ত                   | •••          | <b>08€</b>    |
| নিক পিতার সহিত শ্রীশ্রীমার পদত্তকে গলালান করিতে প         | আগম্ন        |               |
| ও পথিমধ্যে জ্বন্ধ                                         | •••          | 989           |
| পীড়িভাবস্থার শ্রীশ্রীমার অন্তৃত দর্শন বিবরণ              | •••          | ৩৪৬           |
| রাত্রে জরগারে শ্রীশ্রীমার দক্ষিণেখরে পৌছান ও ঠাকুরের ব    | মাচরণ        | 989           |
| ঠাকুরের ঐরপ আচরণে শ্রীশ্রীমার সানন্দে তথার অবস্থিতি       | •••          | <b>08</b> F   |
| ঠাকুরের নিজ বন্ধবিজ্ঞানের পরীক্ষা ও পত্নীকে শিক্ষা প্রদান | •••          | 982           |
| ইতঃপূর্বে ঠাকুরের ঐরপ সমূচান না করিবার কারণ               | •••          | 485           |
| ঠাকুরের শিকাদানের প্রণাগী ও খ্রীখ্রীমার সহিত এ            | ইকালে        |               |
| আচরণ                                                      |              | <b>⊙€</b> •   |
| শ্ৰীশ্ৰীমাকে ঠাকুর কি ভাবে দেখিতেন                        | •••          | oe>           |
| ঠাকুরের নিজমনের সংয়দ পরীক্ষা                             | •••          | <b>ાર</b>     |

#### ( >#d• )

| পত্নীকে লইরা ঠাকুরের আচরণের স্থার আচরণ কোন অবং                     | চার- |             |
|--------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| পুরুষ করেন নাই। উহার ফল                                            | •••  | <b>ા</b> ર  |
| প্রীশ্রমার <b>অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে</b> ঠাকুরের কথা                   | •••  | ૭૯૭         |
| পরীক্ষার উত্তার্প হইরা ঠাকুরের সঙ্কর                               | •••  | ૭૬૭         |
| ⊭বোড়শী-প্ <b>ৰার আ</b> রোজন                                       | •••  | 068         |
| গ্রীপ্রাকে অভিষেকপূর্বক ঠাকুরের পূকা করণ                           | •••  | ગદ €        |
| পুৰাশেষে সমাধি ও ঠাকুরের অপপুরাদি ৮দেবীচরণে সমর্পণ                 | •••  | <b>્ટ</b>   |
| ঠাকুরের নিরন্ধর সমাধির এক শ্রীশ্রীমার নিজার ব্যাঘাত হং             | 9বাৰ |             |
| অস্তত শয়ন এবং কামারপুকুরে প্রত্যাগমন                              | •••  | ೦೯७         |
|                                                                    |      |             |
|                                                                    |      |             |
| একবিংশ অধ্যায়                                                     |      |             |
| সাধকভাবের শেষ কথা 💩                                                | eb   | ৽৽৽৽        |
| ৺যোড়শীপূজার পরে ঠাকুরের সাধন-বাসনার নির্ভি                        |      | ৩৫৮         |
| কারণ, সর্বধর্ণ্মতের সাধনা সম্পূর্ণ করিয়া অপর আর                   | 4    |             |
| ক বিবেন                                                            | •••  | 964         |
| <b>শ্রীশ্রীঈশা-প্রবান্তিত ধর্মো ঠাকুরের অম্ভূত উপারে সিদ্দিলাভ</b> | •••  | 963         |
| শ্ৰীপ্ৰীঈশাসম্বন্ধীয় ঠাকুরের দশন কিন্ধপে সভ্য বলিয়া প্লমাণিত     | ₹¥   | <b>96</b> 5 |
| গ্রীস্রবৃদ্ধের অবভারত্ব ও জাঁহার ধর্মমতসম্বন্ধে ঠাকুরের কর্বা      | •••  | ૭৬૨         |
| ঠাকুরের জৈন ও শিখ ধর্মমতে ভক্তিবিশ্বাস                             | •••  | ೨೬೨         |
| সর্বাধর্ত্মতে সিদ্ধ হইরা ঠাকুরের অসাধারণ উপসন্ধিসব                 | লের  |             |
| <b>আর্ডি</b>                                                       | •••  | 968         |
| ( ) fin fin managements                                            |      | .84.0       |

## ( )No )

|                                                              |       | পৃষ্ঠ       |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| (২) তাঁহার মুক্তি নাই                                        | •••   | 966         |
| (৩) নিজ নেহরকার কাল জানিতে পারা                              | •••   | ৩৬৬         |
| ( ৪ ) দৰ্ব্ব ধৰ্ম্ম দত্য—'ৰভ মত তত পথ'                       |       | ৩৬৭         |
| ( ¢ ) ৰৈত বিশিষ্টাৰৈত অৰৈত মত মানবকে অবস্থাভেনে অ            | रगद्य |             |
| ক্রিতে হটবে                                                  | •••   | ৩৬৭         |
| ( ৬ ) কর্মবোগ অবলম্বনে সাধারণ মানবের উন্নতি হইবে             | ••    | ৩৬৮         |
| ( ৭ ) উদার মতের সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করিতে হইবে             |       | ೦೬៦         |
| ( ৮ ) বাহাদের শেষ <b>জন্ম</b> ভাহার। তাঁহার মত গ্রহণ করিবে   |       | <b>೨</b> ೬೩ |
| ভিনন্তন বিশিষ্ট শান্ত্রজ্ঞ সাধক ঠাকুরকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দে | (থয়া |             |
| ষে মত প্র <mark>কাশ ক</mark> রিরাছেন                         | •••   | ৩৭•         |
| ঐ পণ্ডিভদিগের আগমনকাল নিরূপণ                                 | •••   | ৩৭১         |
| ঠাকুরের নিজ সাজোপালসকলকে দেখিতে বাসনা ও আহ্বান               |       | ৩৭২         |
|                                                              |       |             |

## পরিশিষ্ট

|                                                             |                    | পূচা        |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| ৺ষোড়¶পৃজার পর হইতে পূর্ব্বপরি                              | দিষ্ট-             |             |
| অন্তরঙ্গ ভক্তদকলের আগমন কালের পূর্ব                         | পর্য্যন্ত          |             |
| ঠাকুরের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী                        | ৩৭৭–               | -8•३        |
| রামেখনের মৃত্যু                                             | •••                | <b>09</b> 9 |
| বামেশ্বরের উদাব প্রক্রতি                                    | •••                | 999         |
| রামেশরের মৃত্যুর সম্ভাবনা ঠাকুরের পূর্ব হইতে জানিতে গ       | াৰা ও              |             |
| তাহাকে সভৰ্ক করা                                            | •••                | ৩৭৮         |
| রামেশরের মৃত্যুসংবাদে জননীর শোকে প্রাণসংশয় হইবে            | ভাবিশ্বা           |             |
| ঠাকুরের প্রার্থন। ও তৎক্ষ                                   | •••                | ৩৭৮         |
| সূত্যু উপস্থিত জানিয়া রামেশ্বরেব আচরণ                      |                    | ಲಾಶ         |
| মৃত্যুর পরে রামেশরের নিজ বন্ধু লোপাদের সহিত কথোপক           | <b>धन ···</b>      | <b>૭৮</b> ● |
| ঠাকুরের প্রাতৃপুত্র রামলালের দক্ষিণেররে আগমন ও গ            | গুলকের             |             |
| পদগ্রহণ। চানকের অন্নপূর্ণার মন্দির                          |                    | <b>%</b>    |
| ঠাকুরের বিতীয় রসদ্দার শ্রীযুক্ত শব্বুচরণ মল্লিকের কথা      | •••                | ৩৮১         |
| শ্রীশ্রীমার জন্তু শস্তু বাব্র ধর করিয়া দেওবা, কাণ্ডেনের  উ | বিষয়ে             |             |
| দাহায্য, ঐ গৃহে ঠাকুরের একরাত্তি বাদ                        |                    | ৩৮২         |
| ঐ গৃহে বাসকালে শ্রীশ্রীমার কঠিন পীড়া ও জ্বরামবাটাতে গ      | 4 <b>4</b> 4 · · · | <b>ಿ</b>    |
| ৺সিংহবাহিনীর নিকট হত্যাদান ও ঔষধ প্রাপ্তি                   | •••                | <b>୬</b> ৮8 |
| মৃত্যুকালে শস্তু বাবুর নির্জীক আচরণ                         | •••                | <b>ુ⊬8</b>  |
| ठोकरस्य सनमे हमार्थि (सरीय (मरारक्ष) ७ यङा                  | •••                | <b>৩৮৫</b>  |

|                                                                 | পৃষ্ঠ        |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| মাভূবিরোগ হইলে ঠাকুরের তর্পণ করিতে বাইরা তৎকরণে অপারগ           |              |
| হওরা। তাঁহার গণিত-কর্মাবন্থা                                    | ৩৮ ৭         |
| ঠাকুরের কেশব বাবুকে দেখিতে গমন                                  | <b>೨</b> ৮৮  |
| दनविश्वा উष्टाटन दंगव                                           | <b>9</b> bb  |
| কেশবের সহিত প্রথমালাপ •••                                       | ৩৮১          |
| ঠাকুরের ও কেশবের ঘনিষ্ঠ সমন্ধ                                   | ٠ وه         |
| ছক্ষিণেশরে আসিরা কেশবের আচরণ                                    | دوه          |
| ঠাকুরের কেশবকে বন্ধ ও বন্ধশক্তি অভেদ এবং 'ভাগবভ, ভক্ত,          |              |
| ভগবান ভিনে এক, একে ভিন'—বুঝান · · ·                             | دوه          |
| ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মার্চ কুচবিহার বিবাহ। ঐ কালে আঘাত         |              |
| পাইর। কেশবের আধাত্মিক গভীরতা লাভ। ঐ বিবাহ                       |              |
| সম্বন্ধে ঠাকুরের মত •••                                         | ৩৯২          |
| ঠাকুরের ভাব কেশব সম্পূর্ণরূপে ধরিতে পারেন নাই।  ঠাকুরের         |              |
| সম্বন্ধে কেশবের গুইপ্রকার আচবণ                                  | ્ર           |
| নৰবিধান ও ঠাকুরের মত                                            | 8 <b>ć</b> e |
| ভারতের জাতীর সমস্তার ঠাকুরই সমাধান করিয়াছেন                    | 928          |
| কেশবের বেহত্যাগে ঠাকুরের আচরণ                                   | 986          |
| ঠাকুরের সংকার্ত্তনে শ্রীগোরাকদেবকে দর্শন                        | ೨৯৬          |
| होक्राब क्रुट- <b>शा</b> यराजात गयन ७ वर्ग्स कोखनानम । के घटनाव |              |
| সময় নিরূপণ · · ·                                               | 960          |
| <del>পুত্তকত্ব ঘটনাবলীর সময় নিরপণের</del> তালিক।               | وون          |

Marsa James James Andi



দলে ডেরোক অভিত

# <u>জ্ঞীরাসকৃষ্ণলীলাপ্রস</u>ঙ্গ

# অবতরণিকা

### সাধকভাবালোচনার প্রয়োজন

ন্ধগতের আধাত্ত্বিক ইতিহাসপাঠে দেখিতে পারহা যায়, লোকত্ত্বন্ধ ও শ্রীতৈক্ত ভিন্ন অবতারপুক্ষসকলের
আচাবাচিদেশন সাধককাব জিনিবন্ধ পাওয়া
নাই। যে উদ্ধান অন্তর্বাপ ও উৎসাহ জ্বারে
পোষণ করিয়া তাঁহারা জীবনে সভ্যাগতে অপ্রানর
ইয়াছিলেন, যে আলা নিরালা, ভন্ন বিম্মর, আনন্দ বাাকুসভার
তরকে পড়িগা তাঁহারা কথনও উল্লাসত এবং কথনও মূত্মান
ইইয়াছিলেন—অওচ নিজ গন্ধবাসকো নিয়ত দৃষ্টি ছির রাখিতে বিশ্বত
হন নাই, ভন্নিব্যের বিশাদ আলোচনা তাঁহানিগের জীবনেতিহাসে
পাওয়া যায় না। অথবা, জীবনের লেখভাগে অনুষ্ঠিত বিচিত্র কার্য্য
কলাপের সভিত তাঁহাদিগের বাল্যাদি কালের শিক্ষা, উন্তর ও
কার্য্যকলাপের একটা স্বাভাবিক পূর্ব্বাপর কার্য্যকান-সম্বন্ধ পুঁজিরা পাওয়া
যায় না। দৃষ্টাক্তম্বন্ধনে বলা যাইতে পারে—

বৃন্ধাবনের গোণীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ কিরপে ধর্ম প্রতিষ্ঠাপক বারকানাথ
শ্রীকৃষ্ণে পরিণত হইলেন তাহা পরিকার বুঝা বার না। ঈশার মহচুদার
জীবনে আিশ বৎসর বরসের পূর্বের কথা ছটা একটা বাত্রই জানিতে
পারা বার। আচার্য্য শক্তরের দিখিলরকাহিনীয়াত্রই সবিস্তার লিপিবন্ধ।
এইরূপ, অন্তত্ত্ব সর্ব্বত্ত।

উল্লেখ্য ইবার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। ভক্তদিগের ভক্তির
ভাষার। কোন কালে
আসপুর্ণ ছিলেম্ন নাই। নরের অসম্পূর্ণতা দেবচরিত্রে আরোপ
এ কথা ভক্ত মানব
করিতে স্কুচিত ইইয়াই তাঁধারা বোধ হয় ঐ
সকল কথা লোক-নয়নের অস্তরালে রাথা বৃক্তিযুক্ত
বিবেচনা করিরাছেন। অথবা ইইতে পারে—মহাপুক্ষচরিত্রের
সর্ব্বাজসম্পূর্ণ মধান্ ভাবসকল সাধারণের সম্মূথে উচ্চাদর্শ ধারণ করিয়া
ভাষাদিগের বতটা কল্যাণ সাধিত করিবে, ঐ সকল ভাবে উপনীত
হইতে তাঁধারা বে অসোকিক উল্লম করিয়াছেন, তাগ ততটা করিবে
না ভাবিয়া উহাদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা তাঁধারা অনাবশ্রক বেধি
করিয়াচেন।

ভক আপনার ঠাকুরকে সর্কাণ পূর্ণ দেখিতে চাহেন। নরশরীর ধারণ করিরাছেন বলিরা উহাতে যে নরমূলত ছ্র্কলতা, দৃষ্টি ও শক্তিহীনতা কোন কালে কিছুমাত্র বর্তমান ছিল তাহা খাকাব করিতে চাহেন না। বালগোপালের মুখগ্রুরে উহারো বিশ্ববদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত দেখিতে সর্কাণ প্রামী হন এবং বালকের অসম্বদ্ধ টেটাদির ভিতরে পরিণতবর্ত্তের বৃদ্ধি ও বহুদ্র্শিতার পরিচর পাইবার কেবল মাত্র প্রত্যাশা রাখেন না, কিছু সর্ব্বজ্ঞতা, সর্কশক্তিমতা এবং বিশ্বজনীন উলারতা ও প্রেমের সম্পূর্ণ প্রতিষ্কৃতি দেখিবার কক্ত উন্প্রীব হইবা উঠেন। অত্তব্ব, নিক্ল অধ্বিক্ ক্রপ্রণ সর্ক্র্যাধারণকে বরা না দিবার কক্তই অবতার-

পুরুবেরা সাধনভন্ধনাদি যানসিক চেটা এবং আধার, নিজা, ক্লান্তি, ব্যাদি এবং দেহত্যাগ প্রভৃতি শারীরিক অবস্থানিচরের মিথ্যা ভান করিরা থাকেন, এটরূপ সিভান্ত করা উাহাদিগের পক্ষে বিচিত্র নহে। আমানের কালেই আমরা স্বচক্ষে দেখিবাছি কত বিশিষ্ট ভক্ত ঠাকুরের শারীরিক ব্যাদি সম্বন্ধে এক্রপে মিথাা ভান বলিরা ধারণা ক্রিরাছিলেন।

নিজ দুর্ববস্থার জন্ম ভক্ত এক একে সিহালে উপনীত হন। বিপরীত সিদ্ধান্ত কবিলে তাঁচার ভক্তির চানি চর বলিষাট ঐরপ স্থাবিলে বোধ হয় তিনি নম্মণত চেষ্টা ও উদ্দেশ্রাদি ভফের ভক্তির হানি হঃ, একথা যুক্তিযুক্ত অবতারপ্রক্রে আরোপ করিতে চাহেন না। অতএব, তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে আমাদের বলিবার কিছট নাই। তবে এ কথা ঠিক যে, ভক্তির অপরিণত অবস্থাতেই ভক্তে এরপ তর্বলতা পরিলক্ষিত হয়। ভক্তির প্রথমাবস্থাতেই ভক্ত ভগবানকে ঐশ্বর্যাবির্হান্ত করিয়া চিন্তা করিতে পারেন না। ভক্তি পরিপক হটলে, ঈশ্বরের প্রতি অন্তরাগ কালে গভীর ভাব ধারণ করিলে, ঐক্লপ ঐশ্বৰ্যা-চিন্তা ভক্তিপথের অন্তরায় বলিয়া বোধ হটতে থাকে. এবং ভক্ত তথন উহা যত্নে দুরে পরিহার করেন। সমগ্র ভক্তিশাস্ত্র ঐ কথা বারহার বলিয়াছেন। দেখা বার, প্রীক্রফযাতা যখোদা গোপালের দিব্য বিভূতিনিচরের নিজ্য পরিচর পাইরাও নিক্ত বালকবোধেই লালন ভাডনাম্বি করিভেছেন। গোপীগণ শীকুফকে জনংকারণ ঈশ্বর বশিয়া জানিয়াও তাঁহাতে কাছভাব ভিন্ন অন্তভাবের আরোপ করিতে পারিতেছেন না। এইরপ অন্তত্ত उन्हेवा ।

ভগবানের শক্তিবিশেষের সাক্ষাৎ পরিচায়ক কোনরূপ দর্শনাদি লাভের বস্তু আগ্রহাতিশয় জানাইলে, ঠাকুর সেবস্তু ভাঁচার ভক্তদিগকে অনেক সময় বলিতেন, "এগো ঐরণ দর্শন করতে **51-6वां जान नव: अर्थाः (मथान जव जामार्य:** ঠাকরের উপদেশ-ঐশ্বর উপলব্ধিত থাওয়ান, পরান, ভালবাসায় (স্থাবের সভিত ) 'ভৰি আমি' ভাবে 'তমি আমি' ভাব, এটা আর থাকবে না"। কভ ভালবাসা থাকে না: সময়েই না আমরা তখন কলমনে ভাবিরাছি. কালারও ভাব নই ਨ ਗਿਰ ਜਾ সাক্তর কুপা কবিরা ঐকপ দর্শনাদিলাভ ক্রাইয়া দিবেন না বলিবাই আমাদিগকে ঐরপ বলিয়া ক্ষান্ত করাইতেছেন। সাগ্রস নির্ভব কবিয়া কোনও জক্ত যদি সে मगर প্রাণের বিশ্বাসের সভিত বলিত, "আপনার কুপাতে তা সম্ভাব হইতে পারে, রূপা করিয়া আমাকে এরপ দর্শনাদি করাইয়া ঠাকুর তাহাতে মধর নম্রভাবে বলিতেন, "আমি কি কিছ করিয়া দিতে পারি বে-মা'র যা ইচ্ছা তাই হয়।" এরপ বলিলেও যদি সে ক্ষাক্ত না হইয়া বলিত, "আপনার ইচ্ছা ১ইলেই মার ইচ্ছা হুইবে।" ঠাকুর ভাহাতে অনেক সময় ভাহাকে ব্যাইয়া বৃশিভেন, "আমি ত মনে করি রে, তোলের সকলের সব একম অবস্থা সব রকম দর্শন হোক, কিন্তু তা হয় কৈ?" উহাতেও ভব্রু যদি কার না হইয়া বিশ্বাদের জেদ চালাইতে থাকিত তাহা হইলে ঠাকুর ভাহাকে আর কিছু না বলিয়া লেগপূর্ণ দর্শন ও মুচ্মন্দ হাস্তের ছারা তাহার প্রতি নিজ ভালবাসার পরিচয়মাত্র দিয়া নারব থাকিতেন: অথবা বলিতেন, "কি বলং বাবু, না'র যা ইচ্ছা তাই হোক।" ঐরপ নিৰ্বাদ্ধাতিশ্যে পড়িয়াও কিন্তু ঠাকুর তাহার ঐক্লপ ভ্ৰমপূর্ণ দৃঢ় বিশ্বাস ভাঙ্গিয়া তাহার ভাব নষ্ট করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেন না। ঠাকুরের ঐরপ ব্যবহার আমরা অনেক সময় প্রত্যক্ষ করিয়াতি এবং তাঁহাকে বারবার বলিতে ভানিহাছি, "কারও ভাব নষ্ট করতে নেই রে, কারও ভাব নষ্ট করতে নেই।"

প্রবন্ধোক বিষয়ের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকিলেও তথাট ষ্থন পাড়া গিয়াছে তথন একটি ঘটনার উল্লেখ मध्यक पृष्टोच-कामी- कविदा পाठिकक त्यारिया (ए द्या छान। हेव्हा পুরের বাগানে শিব- ও স্পর্শমাত্তে অপরের শরীরমনে ধর্মাশক্তি সঞারিত ব্যক্তির কথা করিবার ক্ষমতা আধাাত্মিক জীবনে অতি অৱ সাধকের ভাগ্যে লাভ হইয়া থাকে। স্বামী বিবেকানন্দ কালে ঐ ক্ষমতায় ভবিত হুইয়া প্রভত লোক-কল্যাণ সাধন করিবেন, ১াকুর একণা আমাদিগকে বারম্বার বলিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের মত উত্তমাধিকারি সংসারে বিরল-প্রথম হইতে ঠাকুর ঐ কথা সমাক বৃঝিরা বেদাস্তোক্ত অধৈতজ্ঞানের উপদেশ দিয়া, তাঁহার চরিত্র ও ধর্মজীবন একভাবে গঠিত করিছেছিলন। ব্রাক্ষসমান্তের প্রাণালীতে হৈতভাবে ঈশবোপাসনার অভ্যক্ত স্বামীজির নিকট বেদান্তের 'সোহহং' ভাবের উপাসনাটা তথন পাপ বলিয়া পরিগণিত হইলেও ঠাকুর তাঁহাকে ভদমূলীলন করাইতে নানাভাবে চেষ্টা করিতেন। স্বামীঞ্জি বলিতেন. "দক্ষিণেখনে উপস্থিত হইবামাত্র ঠাকুর অপর সকলকে পড়িতে নিষেধ করিতেন, সেই সকল পুস্তক আমার পড়িতে দিতেন। অস্থান্ত প্রকের সহিত তাঁহার বরে একথানি 'অইাবক্র-সংহিতা' ছিল। কেই সেখানি বাহির করিয়া পড়িতেছে দেখিতে পাইলে ঠাকুর ভাহাকে ঐ পুন্তক পড়িতে নিষেধ করিয়া 'মৃক্তি ও তাহার সাধন,' 'ভগবল্গীতা' বা কোন পুরাণগ্রন্থ পড়িবার জল্প দেখাইয়া দিতেন। আমি কিন্তু তাঁহার নিকট বাইলেই ঐ অপ্টাবক্র সংভিতাথানি বাহির করিয়া পড়িতে বলিতেন। মথবা অহৈতভাব-পূর্ণ অধ্যজ্মরামায়ণের কোন অংশ পাঠ করিতে বলিতেন। ষদি বলিতাম, ও বই প'ড়ে কি হবে? আমি ভগবান, একথা মনে **∓রা**ও পাপ। ঐ পাপ কথা এই পুত্তকে **পেথা আছে**। ও বই

পুছিরে কেশা উচিত। ঠাকুর তাহাতে হাসিতে হাসিতে বাসিতেন, 'আমি কি তোকে পছতে বল্ছি? একটু পড়ে আমাকে তনাতে বল্ছি। থানিক পড়ে আমাকে তনা না। তাতে ত আর তোকে মনে করতে হবে না, তুই ভগবান্।' কাকেই অন্থরোধে পছিয়া অরবিত্তর পছিয়া তাঁহাকে তনাইতে হইত।"

ষামীজিকে ঐভাবে গঠিত করিতে থাকিলেও ঠাকুর, তাঁচার আঞ্চান্ত বালকদিগকে—কাহাকেও সাকারোপাসনা, কাহাকেও নিরাকার সগুল উন্ধরোপাসনা, কাহাকেও শুদ্ধা ভক্তির ভিতর দিয়া, আবার কাহাকেও বা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির ভিতর দিয়া—অক্সনানাভাবে ধর্মজীবনে অগ্রসর করাইরা দিভেছিলেন; এইরূপে সামী বিবেকানক্ষ-প্রমুধ বালক ভক্তগণ দক্ষিণেখরে ঠাকুরের নিকট এক্জ শুন্ন উপবেশন, আচার বিহার ও ধর্মচর্চ্চা প্রভৃতি করিশেও ঠাকুর অধিকারিভেদে তাহাদিগকে নানাভাবে গঠিত করিশেও ঠাকুর অধিকারিভেদে তাহাদিগকে নানাভাবে গঠিত করিতেছিলেন।

১৮৮৬ খ্রীষ্টান্থের মার্চ্চ মাস। কাশীপুরের বাগানে ঠাকুর গলবোগে দিন দিন কীপ হইরা পড়িতেছেন। কিন্তু বেন পূর্ব্বাপেক।
অধিক উৎসাহে ভক্তদিগের ধর্মজীবন-গঠনে মনোনিবেশ করিবাছেন —
বিশেবতঃ আমী বিবেকানন্দের। আবার আমীজিকে সাধনমার্গের
উপদেশ দিবা এবং তদমুদারী অমুষ্ঠানে সহার্ত্তামাত্র করিবাই ঠাকুর
কান্ত ছিলেন না। নিত্যু সক্ষার পর অপর সকলকে স্বাইবা দিবা
তাঁহাকে নিকটে ভাকাইবা একাদিক্রমে ছই তিন ঘণ্টাকাল ধরিবা
তাঁহার সহিত অপর বালক ভক্তদিগকে সংসারে পুনরার কিরিতে না
দিরা কি ভাবে পরিচালিত ও একত্র রাখিতে হইবে ভবিবরে
আলোচনা ও শিক্ষাপ্রদান করিতেছিলেন। ভক্তদিগের প্রার্থ সকলক
তথন ঠাকুরের এইরূপ আচরণে ভাবিতেছিলেন, নিশ্ব সকল প্রপ্রাতিনিত

করিবার ব্যস্তই ঠাকুর গদরোগরূপ একটা মিখা। ভান করিরা বসিরা রহিরাছেন—ঐ কার্যা স্থাসির হইলেই আবার পূর্ববিং হুত্ব হইবেন। খামী বিবেকানন্দ কেবল দিন দিন প্রোণে প্রাণে বৃথিতেছিলেন, ঠাকুর যেন ভক্তদিগের নিকট হইতে বছকালের ব্যস্তা বিদার গ্রহণ করিবার মত সকল আরোজন ও বন্দোবন্ত করিতেছেন। তিনিও ঐ ধারণা সকল সমরে রাখিতে পারিরাছিলেন কি না সন্দেহ।

সাধনবলে স্বামীন্ধির ভিতর তথন প্রপর্নিগারে অপরে ধর্মান্দক্রিন্দর করিবার ক্ষমতার ঈবৎ উয়ের হইবাছে। তিনি মধ্যে মধ্যে নিজের ভিতর ঐক্রপ শক্তির উদর পাষ্ট অস্থত করিবেও, কাহাকেও ঐতাবে স্পর্ন করিবার ঐ বিষরের সত্যাসত্য এপর্যায় নির্দ্ধান্ত বর্ষাসী হটরা, তিনি তর্কবৃক্তিসহারে ঐ মত বাদক ও গৃহস্থ ভক্তদিগের ভিতর প্রাথটি করাইবার চেটা করিতেছিলেন। তুমুল আন্দোলনে ঐ বিষয় লইয়া ভক্তদিগের ভিতর কথন কথন বিষম গগুগোল চলিতেছিল। কার্মণ স্থামীন্ধির স্বভাবই ছিল, যথন বাহা সত্য বলিরা বৃত্তিকেন, তথনি তাহা 'ইাকিয়া ভাকিয়া' সকলকে বলিভেন এবং তর্কবৃক্তিসহারে অপরকে গ্রহণ করাইতে চেটা করিভেন। ব্যবহারিক জগতে সত্য বে, অবহা ও অধিকারিভেনে নানা আকার ধারণ করে—বাদক স্বামীন্ধি তাহা তথনও বৃত্তিতে পারেন নাই।

আন্ধ কান্তনী লিবরাত্রি। বাদক-শুক্তনিগের, মধ্যে তিন চারিজন সামীজির সহিত বেচ্ছার প্রতোপবাস করিয়াছে। পূলা ও জাগরণে রাত্রি কাটাইবার তাহাদের অভিলাব। গোলমালে ঠাকুরের পাছে আরামের ব্যাঘাত হব একস্ত বস্তবাটীর পূর্বে কিছিন্দ্রে অবস্থিত, রন্ধনশালার ক্ষন্ত নির্দ্ধিত একটি গৃহে পূলার আরোজন হইরাছে। সন্ধ্যার পরে বেল এক পশ্লা বৃষ্টি হইরা গিরাছে এবং নবীন মেকে

#### গ্রীগ্রীরামকুফলীলাপ্রসঙ্গ

সমরে সমরে মহাদেবের জটাপটণের ক্যায় বিদ্যুৎপ্রঞ্জের জাবির্ভাব দেখিয়া ভক্তপুণ আনম্মিত হইয়াছেন।

দশটার পর প্রথম প্রহরের পূজা অপ ও ধ্যান সাক্ষ করিরা স্থানীকি পূলার আসনে বিসরাই বিজ্ঞান ও কথগোকথন করিছে গাগিলেন। সক্ষীদিগের মধ্যে একজন তাঁহার নিমিত্ত তামাকু সাজিতে বাহিরে গমনকরিল এবং অপর একজন কোন প্রয়োজন সারিরা আদিতে বসত্বাদীর দিকে চলিয়া গেল। এমন সময় স্থামীজির ভিতর সহসা পূর্ব্বোক্ত বিয় বিজ্ঞতির তীত্র অহুভবের উদয় হইল এবং তিনিও উহা অভ কার্য্যে পরিণত্ত করিয়া উহার ফলাফল পরীক্ষা করিয়া দেখিবার বাসনায় সন্মুখোপবিট স্থামী অভেদানন্দকে বলিলেন, "আমাকে থানিকক্ষণ ছুঁয়ে থাক ত।" ইতিমধ্যে ভামাকু লইয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্বোক্ত বালক দেখিল স্থামীজি স্থিরভাবে খ্যানম্থ রহিয়াছেল এবং অভেদানন্দ চক্ষু মুক্তিত করিয়া নিজ দক্ষিণ হত্ত ঘন্মনক্ষ্যা তাঁহার দক্ষিণ জাফু স্পর্ণ করিয়া রহিয়াছে ও তাহার ঐ হত্ত ঘন্মনক্ষ্যিত হাতেছে। ছই এক মিনিটকাল ঐভাবে অভিবাহিত হইবার পর স্থামীজি চক্ষু উন্মানন করিয়া বলিলেন, "বস্, হয়েছে। কিরপ অভ্যান করিল।"

আ। ব্যাটারি (Electric Battery) ধর্লে ধেমন কি একটা ভিতরে আন্তে আন্তে পারা বায় ও হাত কাঁপে, ঐ সময়ে তোমাকে ছুঁরে সেইরূপ অঞ্জত হতে লাগল।

অপর ব্যক্তি অভ্যোনন্দকে জিজাসা করিল, "বামীজিকে স্পর্শ করে তোমার হাত আপনা আপনি উদ্ধপ কাঁপ ছিল ?"

আ। হাঁ, স্থির করে রাথ তে চেষ্টা করেও রাথ তে পারছিল্ম না।

ঐ সহদ্ধে অন্ত কোন কথাবার্তা তথন আর হইল না, স্বামীজি তামাকু থাইলেন। পরে সকলে তুই-প্রহরের পূজা ও গ্রানে মনো-নিবেশ করিলেন। অতেদানক ঐকালে গভীর গ্রানত হইল। ঐক্লপ গভীর তাবে থান করিতে আমরা তাহাকে ইতিপুর্কে আর কথন
দেখি নাই। তাহার সর্বাদরীর আড়েট হইরা গ্রীবা ও মতক বাকিরা
গেল এবং কিছুক্লণের ব্যক্ত ব.ইর্জ্জগতের সংজ্ঞা এককালে নৃপ্ত হইল।
উপস্থিত সকলের মনে হইল আমীজিকে ইতিপুর্কে স্পর্শ করার ফলেট
ডাহার এখন ঐরপ গভীর ধান উপস্থিত হইরাছে। স্বামীজিও তাহার
ঐরপ অবস্থা লক্ষ্য করিরা জনৈক সন্ধাকে ইন্সিত করিয়া উহা
দেখাইলেন।

রাজি চারিটার চতুর্থ প্রথবের পূজা শেব হুইবার পরে স্বামী রামক্ষণানন্দ পূজাগৃহে উপস্থিত হুইবা স্বামিলীকে বলিলেন, "ঠাকুর ডান্থিতেছেন।" শুনিরাই স্বামীজি বসতবাটীর বিতলগৃহে ঠাকুরের নিক্ট চলিরা গেলেন। ঠাকুরের সেবা করিবার জন্ম রামক্ষণানন্দও সংক্ষাইলেন।

খামীজিকে দেখিবাই ঠাকুর বলিলেন, "কি রে । একটু জম্তে না জম্তেই খরচ । আগে নিজের ভিতর ভাল করে জম্তে দে, তথন কোবার কি ভাবে খরচ করতে হবে তা বুঝুতে পার্বি— মা-ই বুঝিরে দেবেন। ওর ভিতর তোর ভাব চুকিরে ওর কি অপকারটা কাল বল দেখি। ও এত্রিন এক ভাব দিয়ে যাছিল, সেটা সব নই হরে গেল!—ছয়মাসের গর্ভ বেন নই হল! বা হবার হরেছে; এখন হতে হঠাৎ অমনটা আর করিস নি। যা হোক, ছে ডাটার অদেই ভাল।"

স্থামীলি বলিতেন, "আমি ত একেবারে অবাক্। পূজার সময় নীচে আমরা বা বা করেছি ঠাকুর সমস্ত জান্তে পেরেছেন। কি করি— ভার এরপ ভংসনায় চুপ করে রইল্ম।"

কলে দেখা গেল অভেদানন্দ বে ভাবসহারে পূর্ব্বে ধর্মজীবনে অগ্রসর হইডেছিল ভাহার ত একেবারে উচ্ছেল হইবা বাইলই, আবার অবৈতভাব ঠিকৃঠিক্ ধরা ও বুঝা কালসাপেক হওবার বেলান্তের লোহাই দিরা সে কথনকথন সলাচারবিরোধী অন্তর্গানসকল করিবা কেলিতে লালিল ! ঠাকুর ভাহাকে এখন হইতে অবৈভভাবের উপদেশ করিতে ও সম্বেহে ভাহার ঐরপ কার্য্যকলাপের ভূল দেখাইবা দিতে থাকিলেও অভেলানন্দের, ঐভাবপ্রধোদিত হটরা জীবনের প্রভাকে কার্যান্তর্গানে বথাবণভাবে অগ্রসর হওবা, ঠাকুরের শরীর ভ্যাগের বহুকাল পরে সাধিত চটবাভিল।

সত্যলাভ অথবা জীবনে উহার পূর্ণাভিব্যক্তির জন্ম অবতারপুক্তব-

ভক্তগণকে ঠাকুর বে সকল উপদেশ দিতেন, তাহার ভিতর আমরা
হাই ভাবের কথা দেখিতে পাই। তাঁহার করেটি
দেব ও পুরব্দার
স্বাহ্ম সাক্রের মত
ভিজ্ঞার উল্লেখ করিলেই পাঠক ব্র্রিতে পারিবেন।
দেখা বার, একদিকে তিনি তাঁহার ভক্তগণকে
বলিতেছেন, "(আমি) ভাত বেঁথেছি, তোরা বাড়া ভাতে বসে বা,"
"হাঁচ তৈরারী হয়েছে তোরা সেই হাঁচে নিজের নিজের মনকে

কোন সার্থকতা থাকে না।

ফাাল ও গড়ে তোল," "কিছুই বদি না পারবি ত আমার উপর বকল্মা দে"—ইত্যাদি। আবার অক্সদিকে বলিভেছেন, "এক এক করে সব বাসনা ত্যাপ কর, তবে ত হবে," "রডের আগে এঁটো পাতার মত হরে থাক," "কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করে ঈশরকে ভাক," "আমি বোল টাং (ভাগ) করেছি, ভোরা এক টাং (ভাগ বা অংশ) কর,"—ইত্যাদি। আমাদের বোধ হয় ঠাকুরের ঐ চুই ভাবের কথার অর্থ অনেক সময় না ব্রিভে পারিয়াই আমরা দৈব ও পুরুষকার, নির্ভর ও সাধবের কোন্টা বরিয়া জীবনে অগ্রসর হটব ভাহা প্রির করিয়া উঠিতে পারি নাই।

নক্ষিণেখনে একনিন আমরা জনৈক বন্ধরণ সহিত নানবের আবানেকা কিছুমাত্র আছে কিনা, এই বিবর সইবা অনেকক্ষণ বাগাহ্বাদের পর উহার বথার্থ মীমাংসা পাইবার নিমিন্ত ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হট। ঠাকুর বাগকদিগের বিবাদ কিছুক্ষণ রহক্ষ করিয়া শুনিতে লাগিলেন, পরে গন্তীরভাবে বলিলেন, "বাধীন ইচ্ছা ক্যারও কিছু কি আছে রেণ ঈশবক্ষোতেই চিরকাল সব হচ্চে ও হবে। মাছ্রম ঐ কথা শেষকালে বুরতে পারে। তবে কি জানিস্, বেমন গন্ধটাকে লখা দড়ি দিরে খোঁটার বেধে রেখেছে— গন্ধটা খোঁটার একহাত দ্বে দীড়াতে পারে, আবার দড়িগাছটা বত লখা ততদ্বে গিরেও দীড়াতে পারে— মাহুবের আবীন ইচ্ছাটাও ঐরপ জান্বি। গন্ধটা এউটা দ্বের ভিতর বেধানে ইচ্ছা বহুষ্ক, দীড়াক বা আরুর বেড়াক—মনে করেই মাহুম্ব তাকে বাবে। তেমনি স্থিয়ত মাহুম্বক কতকটা শক্তি দিরে তার ভিতরে সে বেনন ইচ্ছা, বতটা ইচ্ছা ব্যবহার কন্ধক, বলে ছেড়ে দিরেছেন। তাই মাহুম্ব মন্তিটা বিহ্না ব্যবহার কন্ধক, বলে ছেড়ে দিরেছেন। তাই মাহুম্ব মন্তিটা বাহুয়ে ব্যবহার কন্ধক, বলে ছেড়ে দিরেছেন। তাই মাহুম্ব মন্তিটা বাহুম্ব ব্যবহার কন্ধক, বলে ছেড়ে দিরেছেন। তাই মাহুম্ব মন্তিটা বাহুয়ের বাহুম্বর কন্ধক, বলে ছেড়ে দিরেছেন। তাই মাহুম্ব মন্তিটা বাহুছা, বাহুম্ব বার্যার কন্ধক, বলে ছেড়ে দিরেছেন। তাই মাহুম্ব মন্তিটা বাহুম্বর কন্ধক, বলে ছেড়ে দিরেছেন। তাই মাহুম্ব মন্তিটা হিছা,

थात्री निवक्षनानमः। ১৯٠৪ वृष्टीत्म इतिवाद देशत भनीव छात्र स्व।

কর্ছে সে স্বাধীন। দড়িটা কিন্তু খোঁটার বাধা আছে। তবে কি জানিস, তাঁর কাছে কাতর হয়ে প্রার্থনা কলে, তিনি নেড়ে বাধতে পারেন, দড়িগাছাটা আরও লখা করে দিতে পারেন, চাই কি গলার বাধন একেবারে পুলেও দিতে পারেন।"

ক্রাণ্ডলি শুনিরা আমরা জিজ্ঞাসা করলাম "তবে মহাশয়, সাধন ভজন করাতে ত মাছবের হাত নাই ৷ সকলেট ত বলিতে পারে— আমি যাহা কিছু করিতেছি সুব তাঁহার ইচ্ছাতেট করিতেছি ৷"

ঠাকুর—মূথে তথু বল্লে কি হবে বে ? কাঁটা নেই থোঁচা নেই, মূথে বল্লে কি হবে ? কাঁটা হাতে পড়লেই কাঁটা ফুটে 'উ' করে উঠতে হবে। সাধনভক্তন করাটা যদি মাল্লবের হাতে থাক্ত, তবে ত সকলেই তা করতে পারত—তা পারে না কেন ? তবে কি জানিস, বডটা শক্তি তিনি তোকে দিয়েছেন ততটা ঠিক্ ঠিক্ ব্যবহার না কর্লে, তিনি আর অধিক দেন না। ঐ জন্তই পুরুষকার বা উপ্তমের দরকার। দেখ না, সকলকেই কিছু না কিছু উপ্তম করে তবে ইম্মারকার অধিকারী হতে হয়। ঐরল করলে তাঁর ক্লপার দশ লাম্মের ভোগটা এক লাম্মেই কেটে যায়। কিছু (তাঁর উপর নির্ভর করে) কিছু না কিছু উপ্তম করতেই হর, ঐবিষ্য়ে একটা গাল লাম—

গোলক-বিহারী বিষ্ণু একবার নারনকে কোন কারণে অভিদাপ দেন ধে তাকে নরক ভোগ কর্তে হবে। নারদ ভেবে আফুল। নানারূপে কবিষলে জ্ঞানিদ্ধুও নারদ-সংবাদ বা আছে, আমার জান্তে ইচ্ছা হচ্ছে, রুণা করে আমাকে বলুন। বিষ্ণু তথন ভূঁরে থড়ি দিয়ে স্বর্গ, নরক, পৃথিবী বেথানে বেরূপ আছে এঁকে দেখিয়ে বল্লেন, 'এই খানে স্বর্গ, আর এখানে নরক।' নারদ বলে, 'বটেণু তব্ আমার এই নরক ভোগ হল'—বলেই ঐ আঁকা নরকের উপর গড়াগড়ি দিবে উঠে ঠাকুরকে প্রণাম করে। বিষ্ণু হাস্তে হাস্তে বরেন, 'সে কি ? তোমার নরক ভোগ হল কৈ ? নারল বরে, 'কেন ঠাকুর, তোমারই সফন ত অর্গ নরক ? তুমি একে দেখিরে বখন বরেন 'এই নরক'— তখন ঐ জানটা সভাসংগ্রই নরক হল, আর আমি তাতে গড়াগড়ি দেওহাতে আমার নরকভোগ হরে গেল।' নারল কথাগুলি প্রাণের সিখাসের সহিত বরে কি না ? বিষ্ণুও তাই 'তথান্ত' বরেন। নারলকে কিব্ত তার উপর উপর ঠিকঠিক বিশাস করে ঐ আঁকো নরকে গড়াগড়ি দিতে হল, (ঐ উজ্জানুকু করে) হবে তার ভোগ কাট্ল।' এইরূপে কুপার রাজ্যেও যে উজ্জান ও পুক্ষকারের স্থান আছে, তাহা ঠাকুর ঐ প্রাটি সহায়ে কখনও কখনও আমারিগকে বুঝাইয়া বলিতেন।

নবদেহ ধাবণ কবিষা নববৎ দীদার অবতারপুরুষদিগকে আমাদিগের
দানবের অসম্পূর্ণতা অনুভব করিতে হয় আমাদিগেরই স্থায় উন্ভয় অবতারপুরুষে মুক্তির পণ আবিষ্কার করা সুক্ত হইবার পথ আবিষ্কার করিতে হয়, এবং
যতদিন না ঐপথ আবিষ্কার কর তিটাদিগের

যভাগন না এ পথ আবিষ্কৃত হয়, ততাগন তাহা। দেগের
আরুরে নিজ দেবস্থরপের আতাস কথনও কথনও অল্লুক্তবে জঞ্জ
উদিত হইলেও উচা আবার প্রজন্ম হইরা পড়ে। এইরপে 'বছজনহিতার'
নারার আবরণ থাকার করিয়া লইরা তাঁহানিগরেক আনাদিগেরই হার
আলোক-আঁথারের রাজ্যের ভিতর পথ হাত্ডাইতে হয়। তবে,
বার্থপ্রথচেটার লেশমাত্র তাঁহানের ভিতরে না থাকার তাঁহারা জীবনপথে
আমাদিগের অপেকা অধিক আলোক দেখিতে পান এবং আত্যন্তরীপ
সমগ্র শন্তিপুঞ্জ সহজেই একমুখী করিয়া অচিরেই জীবনসমন্তার
সমাধানকরত পোককল্যাণগাধনে নিশ্বক্ত হরেন।

নরের অসম্পূর্ণতা ধ্বাধ্বভাবে অজীকার করিরাছিলেন বলিয়া দেব-মানব ঠাকুরের মানবভাবের আলোচনার আমাদিগের প্রভত কল্যাণ সাহিত হয়. এবং ঐ অন্তই আমরা তাঁছার মানবভাবসকল সর্বাদা প্রোবার্থী বাধিবা তাঁচার দেবভাবের আলোচনা কবিতে পাঠককে অস্থুরোধ করি। আমাদেরই মত একজন বলিয়া তাঁহাকে না ভাবিলে, তাঁচার সাধনতালের আলৌকিক উল্ল कावर विकास का **७ टिहोबित टकान वार्थ चंकिया পাওया गाहे**रव क्रांशित क्षत्रकार না। মনে হইবে, যিনি নিভা পৰ্ণ, ভাঁচার আবার পঞ্চাহর জীবন ও চেষ্টার অর্থ পাওয়া সভাগাভের জন্ম চেষ্টা কেন? মনে চইবে, জাঁচার ate at জীবনপাহী চেষ্টাটা একটা 'লোক দেখানো' বাাপার মাত্র। ওধ তাহাই নহে, ঈশ্বরলাভের অক্স উচ্চান্দ্রিমহ নিজ জীবনে প্রপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ম তাঁহার উল্লম, নিষ্ঠা ও তাাগ আমাদিগকে ঐক্লপ করিতে উৎসাহিত না করিয়া জন্ম বিষয় উলাগীনভায় পূর্ণ করিবে এবং ইহজীবনে আমাদিগের আরু জড়ছের অপনোদন ছটবে না।

ঠাকুরের রুপালাভের প্রভাগী হইলেও আমাদিগকে তাঁহাকে
আমাদিগেরই ছার মানবভাবসম্পার বলিরা প্রচল
বছরানব নানবভাবে মানাই বুলিডে
পারে

হংথমাচনে অগ্রসর ইইবেন। অভএব বে দিক্

দিরাই দেশ, তাঁহাকে মানবভাবাপর বলিরা চিন্তা করা ভিন্ন
আমাদিগের গভান্তর নাই। বাভবিক, বভলিন না আমরা সর্ক্রবিধ্
বন্ধন ইইতে মুক্তিশাভ করিরা নির্ভাণ দেব-স্বরূপে বরং প্রেভিত
হইতে পারিব, ভভনিন পর্যন্ত অপংকারণ ক্রমকে এবং ক্রম্বারভারদিপ্তে মানবভাবাপর বলিরাই আমাদিগকে ভাবিতে ও গ্রহণ ক্রিতে

ছইবে। "বেৰো ভূষা বেবং যজেং"—কথাটি ঐক্সপে ৰাজবৈকই
সভা। ভূমি যদি খবং সমাধিবলে নিবিবকর ভূমিতে পৌছাইতে
পারিরা থাক, ভবেই ভূমি ঈশবের যথার্থ শক্ষপের উপলব্ধি ও ধারণা
করিয়া তাঁহার যথার্থ পূজা করিতে পারিবে। আর, বদি তাহা না
পারিরা থাক, ভবে ভোমার পূজা উক্ত দেবভূমিতে উটিবার ও
যথার্থ পূজাধিকার পাইবার চেটামাত্রেই পর্যাবসিত ছইবে এবং জগংকারণ ঈশবকে বিশিষ্ট শক্তিসম্পার মানব বলিয়াই তোমার শতঃ
ধারণা হটতে থাকিবে।

দেবত্বে আর্রচ হইরা ঐরপে ঈশ্বরের মারাতীত দেবস্বরূপের বথার্থ পূজা করিতে সমার্থ ব্যক্তি বিরল। আমাদিগের মত ত্র্কল অধিকারী উহা চইতে এখনও বহুলুরে অবস্থিত। সেজজ্ঞ আমাএজজ্ঞ মানবের প্রতি ক্ষণাপরবর্ণ দিগের জার সাধারণ ব্যক্তির প্রতি ক্ষণাপরবর্ণ হইয়া আমাদিগের জ্লুরের পূজা গ্রহণ করিবার মানব ভাবিরা অবতার ক্ষুক্তি উপারের মানবভ্নিতে অবতরণ—মানবীর প্রস্কের শ্বীবনালোচনাই কল্যাণকর প্রবিভৃতি দেব-মানবদিগের সহিত ভূলনার

ঠাকুরের সাধনকালের ইভিহাস আলোচনা করিবার আমানের অনেক জবিধা আছে। কারণ, ঠাকুর স্বরং উাহার জীবনের ঐ কালের কথা সমরে সমরে আমানিগের নিকট বিস্তৃতভাবে আলোচনা করার সে সকলের অলস্ত চিত্র আমানের মনে দৃঢ়ভাবে অভিত হইবা রহিবাছে। আবার, আমরা তাহার নিকট বাইবার স্বর্জকাল পূর্বেই তাহার সাধক-জীবনের বিচিত্রাভিনর দক্ষিণেররের কালীবাটির লোক-সকলের চক্ষুসমূধে সংঘটিত হইবাছিল এবং ঐ সকল ব্যক্তিদিগের অনেকে তথ্যও ঐ হানে বিভ্যান ছিলেন। তাহাদিগের প্রস্থাৎ ঐ বিষরে কিছুকিছু তনিবারও আমরা অবসর গাইবাছিলান।

সে বাধা হউক, ঐ বিষরের আলোচনার প্রবৃত্ত হইবার পূর্বের সাধনতত্ত্বের মূলস্থান্তলি একবার সাধারণভারে আমাদিগের আর্বন্তি করিরা লওয়া ভাল। স্বভএব ঐ বিষরে আমরা এখন কথঞিৎ আলোচনা করিব।

## প্রথম অধ্যায়

#### সাধক ও সাধনা

ঠাকুরের জীবনে সাধকভাবের পরিচর বথাবথ পাইতে হইলে আমাদিগকে সাধনা কাহাকে বলে তছিবর প্রথমে বুরিতে হইবে। আনেকে হরত এ কথার বলিবেন, ভারত ত চিরকাল কোনও না কোনও ভাবে ধর্ম্মগাধনে লাগিরা রহিরাছে, তবে ঐ কথা আবার পাড়িরা পুঁথি বাড়ান কেন? আবহমানকাল হইতে ভারত আধ্যাত্মিক রাজ্যের সত্যসকল সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতে নিজ জাতীর শক্তি বতসূহ বার করিরা আসিরাছে এবং এখনও করিতেছে, পৃথিবীর অপর কোন্দেশের কোন্ জাতি এতদুর করিরাছে? কোন্দেশে ব্রহ্ম অবতার প্রস্বসকলের আবির্ভাব এত অধিক পরিয়ালে হটরাছে? অতএব সাবনার সহিত চিরপরিচিত আমাদিগকে ঐ বিবরের মৃগ্রপ্রশুলি প্রনারত্তি করিরা বলা নিভাবোজন।

কথা সত্য হইলেও ঐরপ করিবার প্রবোজন আছে। কারণ,
সাধনা সম্বদ্ধে অনেক স্থলে জনসাধারণের একটা কিছুত্বকিমাকার
ধারণা বেণিতে পাওরা বার। উদ্বেশ্ত বা গল্পবোর প্রতি লক্ষ্য হারাইরা
সাধনা সম্বদ্ধে সাধারণ তাহারা জনেক সময় কেবল মাত্র শারীরিক কঠোমানবের আন্তবারণা রভার, ছ্প্রাণ্য বন্ধসকলের সংবোগে স্থানবিশেবে
ক্রিয়াবিশেবের নির্থক অন্ত্র্চানে, খাসপ্রধাসরোধে

াঞ্চরাধনেবের বিগল্প অনুসাধনার বিশিষ্ট পরিচর
থবং এমন কি অসবদ্ধ মনের বিসদৃশ চেটাদিতেও সাধনার বিশিষ্ট পরিচর
পাইরা থাকে। আবার এরণও কেবা বাব বে, কুসংস্কার এবং কুজড়ানে

বিক্বত মনকে প্রকৃতিত্ব ও সহজ্ঞভাবাপর করিয়া আধ্যান্ত্রিক পথে চালিত করিতে মহাপুরুষগণ কথন কথন যে সকল ক্রিয়া বা উপারের উপদেশ করিয়াছেন সেই সকলকেই সাধনা বলিয়া ধারণাপুর্বক সকলের পক্ষেই প্রস্কৃত্বর অন্তর্ভান সমভাবে প্রয়োজন বলিয়া আনেক স্থলে প্রচারিত ছইতেছে। বৈরাগাবান না ছইয়া—সংসারের ক্ষপত্রাটা রূপরসাদি ভোগের জ্ঞুজ সমভাবে লালায়িত থাকিয়া মন্ত্র বা ক্রিয়াবিশেবের সহায়ে জগৎকাবণ ক্ষরকে মন্ত্রোয়ধিবলভূত সর্পেব ক্রায় নিজ কর্তৃত্বাধীন কবিতে পারা বাহ, ক্রেম আন্ত ধারণার বশবতী হইয়া অনেককে বুণা চেষ্টার কালক্ষেপ্ করিতে দেখিতে পাওয়া বাইতেছে। অতএব বৃগন্গান্তরব্যাপী অধ্যবসার ও চেষ্টার ফলে ভারতের অবিমহাপুরুষণ সাধনাসম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব উপনীত হইয়াছিলেন ভাহার সংক্ষেপ আলোচনা এখানে বিষয়-বিরুদ্ধ ইইবে না।

ঠাকুর বলিতেন, "সর্বভূতে ব্রহ্মন্থনি বা ঈশ্বরণ্ণন শেষকালের কথা"—সাধনার চরম উর্লিভিড উহা মানবের ভাগ্যে উপস্থিত হয়।
চিন্দুর সর্বোচ্চ প্রামাণ্য-শাস্ত্র বেলোপনিষ্ ঐ সাধনার চরম কল কথাই বলিয়া থাকেন। শাস্ত্র বলেন, জগতে স্থ্য ক্লা, চেত্তন আচেতন থাহা কিছু তুমি দেখিতে পাইতেছ—ইট, কাঠ, মাটা, পাথর, মাহুম, পশু, গাছ পালা, তীব আনোরার, দেব উপদেধ—সকলই এক অব্য ব্রহ্মবস্তা। ব্রহ্মবস্তকেই তুমি নানারণে নানাভাবে দেখিতেছ, ভনিতেছ, স্পর্শ আণ ও আখাদ করিছে। উহাকে লইয়া ভোষার সকল প্রকার দৈনন্দিন ব্যবহার আজীবন নিশ্সর হইলেও তুমি ভাহা বুমিতে না পারিরা ভাবিতেছ ভিন্ন বন্ধ ও ব্যক্তির সহিত তুমি জৈরণ করিছেছ। কথাগুলি শুনিরা আমালের মনে যে সন্দেহ পরস্পরার উদ্বর হইয়া থাকে এবং ঐ সকল নিরসনে শাস্ত্র বাহা বলিয়া থাকেন, প্রশ্লেজক্ষণে ভাহার মোটামুটি

ভাবটি পাঠককে এখানে বলিলে উহা সহজে হাদরকম হইবার সভাবনা।

প্রশ্ন। ঐ কথা আমাদের প্রত্যক্ষ হইতেছে না কেন ?

উ। তোমরা অবে পড়িয়াছ। যতক্ষণ না ঐ অম দ্রীভূত হর ততক্ষণ কেমন করিয়া ঐ অম ধরিতে পারিবে ? বথার্থ বস্তু ও অবস্থার সহিত তুপনা করিয়াই আমরা বাহিরের ও ভিতরের অম ধরিয়া থাকি। পুর্বোক্ত অম ধরিতে হইলেও তোমাদের ঐরপ জানের প্রয়োজন।

প্র। আছো, ঐরপ এম হইবার কারণ কি, এবং কবে হইভেই বা আমাদের এই এম আসিয়া উপস্থিত হইল ?

উ। ভ্রমের কারণ সর্বতি বাহা দেখিতে পাওঁয়া বায় এখানেও তাহাই—অজ্ঞান। ঐ অজ্ঞান কখন যে উপস্থিত ज्य वा कार्यानवर्णकः হইল তাহা কিরপে জানিবে বল? অজ্ঞানের সভা প্রত্যক্ষ হয় না। অজ্ঞানাবহার ভিতৰ বতক্ষণ পড়িয়া বহিষাত ভভক্ষণ উহা থাকিয়া অজ্ঞানের জানিবার চেষ্টা বুথা। খণ্ণ যতক্ষণ দেখা বার ক:রণ বরা বার না ত ক্রণ সত্য বলিয়াই প্রতীতি হয়। নিলোভকে জাগ্রাদবস্থার সহিত তুসনা করিরাই উহাকে মিথা। বলিরা ধারণা হয়। বলিছে পার-মুখু ছেথিবার কালে কথনও কথনও কোন কোন বাক্তির 'আমি স্বপ্ন দেখিতেছি' এইরূপ ধারণা থাকিতে দেখা বার। সেধানেও জাগ্রদবস্থার স্থতি হইতেই তাহাদের মনে ঐ ভাবের উদয় হইরা থাকে। জাগ্রদবস্থায় জগুৎ প্রত্যক্ষ করিবার কালে কাহারও কাহারও অবর ব্রহ্মবন্তর বৃতি ঐক্রণে হইতে **८क्यां** वीत्र ।

প্রা। ভবে উপার ?

উ। উপায়—ঐ অজ্ঞান দ্ব কয়। ঐ ভ্রম বা অজ্ঞান বে দুব করা বাব ভাকা ভোমাবের নিশ্চিত বলিতে পারি। পূর্বপূর্বব শ্ববিগণ উহা দূর করিতে সমর্থ হইরাছিলেন এবং কেমন করিরা দূর করিতে হইবে বলিরা গিরাছেন।

প্রা। আছো, কিছ ঐ উপার জানিবার পূর্বে আরও ছুই একটি প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা হইডেছে। আমরা এত লোকে বাহা দেখিতেছি, প্রতাক করিতেছি তাহাকে তুমি ত্রম বলিতেছ, আর অরগংখাক ছবিরা বাহা বা বেরপে লগতটাকে প্রত্যক করিরাছেন তাহাই সত্য বলিতেছ—এটা কি সম্ভব হইতে পারে না বে, তাঁহারা বাহা প্রত্যক করিরাচেন তাহাই ভল গ

উ। বহুসংখ্যক বাজি বাহা বিশ্বাস করিবে তাহাই বে সর্বাদা 

নগৎকে ব্যৱদা দেবল সত্য হইবে এমন কিছু নিরম নাই। ঋষিদিগের 
দেবিলাছেন ভাষাই প্রত্যক্ষ সত্য বসিতেছি কারণ, ঐ প্রত্যক্ষসহারে 
সভ্য। উহার কারণ প্রভাৱা সর্ব্ববিধ হঃবের হস্ত হইবতে মুক্ত হইরা 
সর্বপ্রকার ভর্মশৃক্ত ও চির্মান্তির অধিকারী হইরাছিলেন এবং নিশ্চিতমৃত্যু মানবজীবনের সকল প্রকার ব্যবহারচেটাদির একটা উদ্দেশ্রেরও 
সন্ধান পাইরাছিলেন। তারে ব্যবহারচেটাদির একটা উদ্দেশ্রেরও 
সন্ধান পাইরাছিলেন। তারে ব্যবহারচেটাদির একটা উদ্দেশ্রেরও 
সন্ধান, কর্মণা, দীনতা প্রভৃতি সদ্প্রধানির বিকাশ করিরা উহাকে 
অকুত উদারতাসম্পন্ন করিরা থাকে; ঋষিদিগের জীবনে প্রকাপ 
অসাধারণ খণ ও শক্তির পরিচর আমরা শারে পাইরা থাকি, এবং 
উাহাদিগের পরাচ্য এখনও দেখিতে পাই।

প্র । আছো, কিন্ত আমাদের সকলেরই ত্রম একপ্রকারের আমেদের একরণ ত্রম হইল কিরপে ? আমি বেটাকে পশু বলিরা হইলেও ত্রম কথনও বুঝি তুমিও সেটাকে পশু ভিন্ন মাছুব বলিরা বুঝ সভ্য হর না না; এইরপ, সকল বিবরেই। এত পোকের শ্রীরূপে সকল বিবরে একই কালে একই প্রকার ভুল হওরা আৰু আভৰ্ষ্যের কথা নহে। পাঁচজনে একটা বিষয়ে ভূপ ৰাৱণা করিপেও অপর পাঁচ জনের ঐ বিষয়ে সভাদৃষ্টি থাকে, সর্বাত্ত এইস্লপট ত ৰেখা বার। এথানে কিন্তু ঐ নিয়নের একেবারে ব্যতিক্রম হইতেছে। এজন্ম ভোষার কথা সম্ভবপর বলিরা বোধ হর না।

উ। অৱসংখ্যক অবিদিপকে জনসাধারণের মধ্যে গণনা না করাতে ভূমি নিয়মের ব্যতিক্রম विवादे बदन क्यारता দেখিতে পাইতেছ। নতুবা পূর্বে প্রান্নেই এ বিষয়ের কলনা বিভাষান বলি-লট মানবদাধারণের উত্তর দেওয়া হইরাছে। তবে বে, বিজ্ঞাসা একরণ অম হইতেছে। क्तिएक. नक्लव अक श्रकाद खब इहेन किक्कर ? বিরটি মন কিন্ত ঐঞ্জ —ভাষার উত্তরে শাস্ত বলেন, এক অসীম অন্ত ব্ৰমে আবিছ মতে সমষ্টি-মনে কর্পৎরূপ কল্পনার উল্লব চটবাচে। ভোমার, আমার এবং জনসাধারণের ব্যষ্টিমন ঐ বিরাট মনের জংশ ও অঙ্গীভত হওরার আমাদিগকে ঐ একই প্রকার কল্পনা অফুচব করিতে হইডেচে। এ জন্মই আমরা প্রত্যেক পশুটাকে পশু ভিন্ন আৰু কিছ বলিয়া ইচ্ছামত দেখিতে বা করনা করিতে পারি না। ঐক্তর্মই আবার ৰখাৰ্থ জ্ঞান লাভ করিয়া আমালের মধ্যে একজন সর্ব্ধপ্রকার স্রমেষ্ট কত্ত হইতে মুক্তি লাভ করিলেও **অ**পর স**কলে** CHRA পড়িরা আছে সেইরপই থাকে। আর এক কথা, বিক্লাট মনে ব্দপৎরূপ করনার উদ্ব হইলেও তিনি আমাদিগের মত অক্তানবন্ধনে অভীত্ত হটরা পড়েন নাঃ কারণ, সর্বাহণী তিনি অভ্যানপ্রস্থত লসংকলনার ভিতরে ও বাহিরে অবর ব্রহ্মবন্তকে ওত্তপ্রোত ভাবে বিভয়ান দেখিতে পাইরা থাকেন। উহা করিতে পারি না বলিরাই আমাৰের কথা ছতন্ত্র হইরা পড়ে। ঠাকুর বেমন বলিভেন, "সাপের মুখে বিষ ররেছে, সাণ ঐ মুখ দিরে নিত্য আহারাদি করতে, সাপের

ভাতে কিছু বচ্ছে না! কিছ সাপ বাকে কামড়ার ঐ বিবে ভার ভংকশাং মৃত্যু!"

অতএব শারদটে দেখা গেল, বিশ্ব-মনের করনাসভূত জগৎটা েকজারে আমান্তরও মন:করিত। কারণ, অপংরণ কলনা দেশ- আমাদিগের কুত্র ব্যষ্টি-মন, সমষ্টিভূত বিশ্ব-মনের कारमञ्जू वाकिरत वर्स-সচিত শরীর ও অবয়বাদির স্থায় অবিচ্ছেম্ব রান। প্রকৃতি অনাদি সম্বন্ধে নিতা অবস্থিত। আবার ঐ জগৎরূপ কলনা যে এককালে বিশ্ব-মনে ছিল না. পরে আরম্ভ হটল, এ কথা বলিতে পাবা যায় না। কাবণ, নাম ও রূপ বা দেশ ও কালরূপ প্রভার্থন্তর-নাভা না থাকিলে কোনজপ বিচিত্রভার স্পষ্ট ভইতে পারে না—অসংক্রপ ক্রনার্ট মধারত ক্স অথবা ঐ ক্রনার সহিত উচারা অবিচ্ছেম্বভাবে নিতা বিশ্বমান। স্থিরভাবে একট চিম্বা করিয়া দেখিলেই পাঠক ঐ কথা ব্যাতি পারিবেন এবং বেলাদি শাস্ত্র যে কেন পুৰুনীপক্তির মূলীভত কারণ প্রকৃতি বা মায়াকে অনাদি বা কালাতীত বলিরা শিক্ষা দিরাছেন, তাহাও ভাদরক্ষম হটবে। জগৎটা বলি মন:কলিডট হয় এবং ঐ কল্লনার আরম্ভ যদি আমরা 'কাল' বলিতে ৰাহা ব্ৰি ভাৰার ভিতরে না হট্যা থাকে, তবে কথাটা দাঁডাটল এট বে. কালরপ করনার সজে সজেই জগৎরূপ করনাটা ভলাপ্রায় বিশ্ব-মনে বিভ্যমান রাহয়াছে। আমাদিগের কুলে বাষ্টি-মন বছকাল ধরিয়া ঐ করনা দেখিতে পাকিবা জগতের অক্তিছেট দচধারণা করিয়া রচিবাছে এবং জগৎরূপ কল্লনার অভীত অবর ব্রহ্মবন্ধার সাক্ষাৎদর্শনে বচ্চকাল ৰঞ্চিত থাকিয়া জগংটা যে মন:কল্লিড বন্ধমাত্ৰ এ কথা এককালে ভলিরা সিরা আপনার শুম এখন ধরিতে পারিতেছে না। কারণ পর্বেট বলিয়াছি, বথার্থ বন্ধ ও অবস্থার সহিত তলনা করিবাট আমধা বাহিবের ও ভিতরের প্রম ধরিতে সর্বাদা সক্ষম হট। ্লেণে বুৰা হাইডেছে যে, জগৎ সন্থমে আমাদিগের ধারণা ও বিশ্বনালাভীত কণ্
সাধান সহিত পরিতিত চুট্বার চেটাট জাতে উপনীত হুট্তে হুট্লে আমাদিগের এবন
নাম রূপ, দেশ কাল, মন বৃদ্ধি প্রভৃতি জগদন্তর্গত
সকল বিষয়ের অভীত পদার্থের সহিত পরিচিত হুট্তে হুট্রে। ঐ পরিচর
পাইবার চেটাকেট বেদপ্রমুথ শান্ত্র—'সাধন' বিলগ নির্দ্ধেশ করিয়াছেন;
এবং ঐ চেটা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে যে ত্রী বা পুরুষে বিভ্যমান তাঁহারাই

শাধারণভাবে বলিতে গেলে, জগদতীত ব**ন্ধ অনুস্থানের পর্বোক্ত** ্চেষ্টা, চুইটি প্রধান পথে এডকাল পর্যায় প্রবাহিত হুট্রা আসিরাছে। প্রথম—শাস্ত্র হাহাকে "নেতি, নেতি" বা জ্ঞান-মার্গ বলিয়া নির্দেশ বার্যাছেন: এবং ছিতায়, যাহা 'ইতি, ইতি' বা ভাজ-মার্গ বলিয়া निक्ति ब्रहेश शास्त्र । खानगार्शन माधक हदा-'ৰেঙি, ৰেভি' ও 'ইভি. नक्षात कथा अथम उठेरक कारस धार्यना ७ मर्स्वार টকি, সাধন পথ শারণ রাথিয়া জ্ঞাতদারে তলভিমথে দিন দিন অগ্রসর চটতে থাকেন। ভব্তিপথের পথিকেরা চরমে কোথায় উপন্ধিত হটবেন ভাষিষয়ে অনেক ম্বলে অভ্যুত্ত থাকেন এবং উচ্চ হটতে উচ্চতর লক্ষ্যান্তৰ পৰিপ্ৰত কৰিতে কৰিতে অগ্ৰসৰ চইয়া পৰিখেৰে জনমতীত অহৈতবন্তর সাক্ষাৎপরিচয় লাভ করিয়া থাকেন। নতুবা জগৎসম্বন্ধে সাধাৰণ অনগণের যে ধারণা আছে তাহা উভয় পথের পথিকগণকেই ত্যাগ করিতে হয়। জ্ঞানী উচা প্রথম চুইতেই সর্বব্যোভাবে পরিত্যাগ ক্ষিতে চেটা করেন: এবং ভক্ত উহার কতক ছাছিলা কতক রাখিলা সাধনার প্রার্ভ হইলেও পরিণামে জানীর স্থায়ই উহার সমস্তই ত্যাপ ক্ষিয়া 'একমেবাছিতীয়া' তত্ত্বে উপস্থিত হন। স্বৰ্গৎসম্বন্ধে উল্লিখিত আর্থপার, ভোগস্থবৈক্ষকা সাধারণ ধারণার পরিছারকেই শান্ত 'বৈরাগ্য' বলিরা নির্দেশ করিরাছেন।

নিত্যপরিবর্ত্তনশীল নিশ্চিত-মৃত্যু মানবঞ্জীবনে অগতের অনিত্যতাআন সহজেই আসিরা উপস্থিত হব। তজ্জ্ঞ অগৎসম্বন্ধীর সাধারণ
ধারণা ত্যাগ করিরা 'নেতি' 'নেতি'-মার্নে কগৎকারণের অক্সেক্ষান
করা প্রাচীন বুগে মানবের প্রথমেই উপস্থিত হইরাছিল বিশিব্ত বোধ হব। সে অক্স ভক্তি ও জ্ঞান উভর মার্গ সমকালে প্রচলিত
থাকিলেও ভক্তিপথের সকল বিভাগের সম্পূর্ণ পরিপৃষ্টি হইবার
পূর্বেই উপনিবলে জ্ঞানমার্নের সমাক্ পরিপৃষ্টি হওরা দেখিতে পাওরা
ধার।

'নেতি. নেতি'—নিত্যস্বরূপ অগৎকারণ 'ইহা নহে', 'উহা নহে' করিরা সাধনপথে অগ্রসর হটরা মানব স্বল্পকালেট বে অক্তম্ বী হটরা পডিয়া-ছিল, উপনিষদ এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রাদান করে। 'রেজি, রেজি' পথের মানব বৃথিয়াছিল, অক্স বস্তুসকল অপেকা তাহার লকা, 'আমি কোন পদাৰ্থ' ভবিষয় সন্ধান দেহমনট তাহাকে সৰ্বাঞে জগতেব সহিত সম্বন্ধক কৰিয়া রাধিয়াছে: অতএব দেহ-মনাবলম্বনে জগৎ-কারণের অন্বেষ্ণে অগ্রসর হইলে উহার সন্ধান শীভ পাইবার সম্ভাবনা। আবার "হাঁড়ির একটা ভাত টিপিরা বেমন বুঝিতে পারা বার, ভাতহাঁড়িটা সুসিত্ধ হইয়াছে কি না." তক্ত্রপ আপনার ভিতরে নিত্য-কারণ-স্বরূপের অনুসন্ধান পাইলেই অপর বস্তু ও ব্যক্তিসকলের অব্বরে উচার অন্বেবণ পাওয়া বাটবে। একর জ্ঞানপথের পথিকের নিকট "আমি কোন পদার্থ" এই বিষয়ের অনুসদ্ধানই একমাত্র লক্ষা म्बेश द्वितं ।

পূর্ব্বে বলিবাভি, অগৎসবদ্ধীর সাধারণ ধারণা, জ্ঞানী ও ভক্ত উভরবিধ সাধককেই ত্যাগ করিতে হয়। ঐ ধারণার একান্ত ড্যাগেই মানব- মন সর্ববৃদ্ধিরহিত হইবা সমাধির অধিকারী হয়। ঐরপ সমাধিকেই
শান্ত নির্বিকর সমাধি আখ্যা প্রালান করিবাছেন।
ক্রান পথের সাথক, 'আমি বাজবিক কোন্ পরার্থ'
এই তত্ত্বের অনুসন্ধানে অপ্রগর হইবা কিরপে নির্বিকর সমাধিতে
উপস্থিত হন এবং ঐ কালে তাঁহার কীদৃশ অনুভব হইবা থাকে, তাহা
আমরা পাঠককে অন্তত্ত্ব বিদ্যাহি।৩ অতএব ভক্তিপথের পথিক
ঐ সমাধির অনুভবে কিরপে উপস্থিত হইবা থাকেন, পাঠককে এখন
তবিবরে কিঞ্চিৎ বলা কর্তব্য।

ভক্তিমার্গকে ইতি ইভি'-সাধনপথ বিদিয়া আমরা নির্দেশ করিরাছি। কারণ, ঐ পথের পথিক জগতের অনিত্যতা প্রত্যক্ষ করিলেও জগৎ-কর্তা ঈশরের বিশাসী হইরা তৎক্ত জগৎরপ কার্য্য সত্য ও বর্জমান বিদিয়া বিশাস করিরা থাকেন। ভক্ত জগৎ ও ভরাগ্যগত সর্ব্য বন্ধ ও ব্যক্তিকে ঈশরের সহিত সম্বন্ধকু দেখিয়া আপনার করিয়া লন। ঐ সম্বন্ধ মর্শন করিবার পথে বাচা অন্তরায় বলিয়া প্রতীত হয় তাহাকে তিনি দ্ব-পরিহার করেন। তর্জির, ঈশরের কোন এক রূপের । প্রতি অন্তরাগ ও ধানে ভন্মর হওয়া এবং তাহারই প্রীতির নিমিত সর্ব্বকার্যায়ন্তান করা ভক্তের আশু কল্য চইরা থাকে।

রপের খানে তবার হইরা কেমন করিরা অগতের অ**ত্তিত্ব** ভূ**লিরা** নির্কাকর অবস্থার পৌচিতে পারা যায় এইবার আমরা তাহার **অফুশী**লন

<sup>\*</sup> श्रमकाव--शृक्षार्क श्रम व्यवाह स्वतः

<sup>†</sup> বাদ্ধ সমাজের উপাসনাকেও আমরা মধ্যের বাবাই গণনা করিছেছি। কারণ, আকাররছিত সর্বাপ্তপাধিত ব্যক্তিবের ব্যান করিছে বাইলে আকাশ, জল, বারু বা তেজ গ্রন্থতি পদার্থনিচয়ের সদৃশ পদার্থবিশেষই বনোনবার উলিভ হইরা বাকে।

করিব। পুর্বেষ বলিয়াছি, ভক্ত, ঈশবের কোন এক রূপকে নিম্ন ইট্র অথবা মুক্তি ও যথার্থ সভ্যসাভের প্রধান সহায়ক বলিয়া পরিগ্রহ করিয়া ভারারট চিন্তা ও ধান করিতে থাকেন। প্রথম 'ইভি ইভি' পথে প্রথম, খ্যান করিবার কালে, তিনি ঐ ইট্রার্ডির निर्कित्वव महावि-লাভের বিষৰণ সর্ব্যাবয়বসম্পূর্ণ ছবি মানসন্থনের সম্মূপে আনিতে পারেন না; কথন উহার হস্ত, কখন পদ এবং কখন বা মুখখানিমাত্র ভাঁচার সম্মুখে উপস্থিত হয়; উঠাও আবার দর্শনমাত্রেট যেন লয় হুহয়া যার, সম্মুখে স্থির ভাবে অবস্থান করে না। অভ্যাসের করে ধান প্রভীর হটলে ঐ মর্তির সর্ব্বাবয়বসম্পূর্ণ ছবি, মানসচক্ষের সম্মুখে সময়ে সময়ে উপস্থিত হয়। ধানে ক্রেমে গভীরতর হটলে ঐ ছাব, বতক্ষণ না মন চঞ্চল হয় ততক্ষণ স্থিরভাবে সম্মুখে অবস্থান করে। পরে, ধাানের গভীরতার তারতমো ঐ মৃত্তির অন্তরে সর্বাঞ্চণ অবস্থান, চলা ফেরা, থালা, কথা করা এবং চর্মে উরার ক্ষার্ম প্রয়িষ্ঠ ভব্তের উপল্পি এয়। তথ্য ঐ মৃত্তিকে সর্বপ্রকারে জীবন্ত বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায় এবং ভক্ত **চক্ষু মৃত্যিত বা নিন্নীগত করিয়া ধ্যান করুন না কেন. ঐ মৃত্যির ঐ** প্রকার চেইাদি সমভাবে প্রভাক কবিয়া থাকেন। পরে "আমার ইইট ইচ্ছামত নানারপ ধারণ করিয়াছেন"—এই বিশ্বাদের ফলে ভক্ত-সাধক আপন ইষ্ট্রমন্তি হইতে নানাবিং দিব্যব্রণ সকলের সন্দর্শন লাভ করেন। ঠাকুর বলিভেন—"যে ব্যক্তি একটি রূপ ঐ প্রকার জীবস্ত ভাবে দর্শন করিয়াছে, তাহার অস্তু সব রূপের দর্শন সহজেই আসিয়া উপস্থিত হয়।" र्दे जिल्लास्य त्य मकन कथा वना इहेन. छात्र। इहेट अकि विषय আমরা বৃথিতে পারি। ঐরপ জীবস্ত সৃতিসকলের দর্শনলাভ গাঁহার ভাগো উপন্থিত হয়, তাঁহার নিকট আগ্রতকালে দৃষ্ট পদার্থ সকলের স্তায়,

ধ্যানকালে দৃষ্ট ভাবরাঞ্জগত ঐ সকল মুর্ত্তি সমান অভিত্য অনুভব হইতে থাকে ৷ ঐকলে বাঞ্চ কলং ও ভাবরাঞ্জের সমানাবিদ্ববোধ যত বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ততই তাঁহার মনে বাহু ফণটোকে মন:-করিত বাঁদরা ধাবণা হইতে থাকে। আবার গভার ধানকালে ভাববাজ্যের অফুডব ভক্তেব মনে এত প্রবল হইরা উঠে বে, সেই সময়ের ফড় তাঁহার বাহু জগতের অফুডব ইবরা এঠে বে, সেই সময়ের ফড় তাঁহার বাহু জগতের অফুডব ইবরা এও থাকে না। তত্তের ঐ অবস্থাকেই শান্ত্র সবিকরসমাধি নামে নির্দেশ করিয়াছেন। ঐ প্রকার সমাধিকালে মানাসক শক্তিপ্রভাবে ভক্তের মনে বাহু জগতের বিদার হইলেও ভাব-রাজ্যের বিদার হর না। অগতে দৃষ্ট বন্ধ ও ব্যক্তিসকলের সহিত ব্যবহার করিয়া আমরা নিতা বেরূপ স্থাভ্যথাদির অফুডব করিয়া থাকি আপুন ইইম্ভির সহিত বাবহারে ভক্ত তথন, ঠিক তল্কেপ অফুডব করিছে থাকেন। কেবলমাল ইইম্ভিরে আভার করিয়াই তাঁহার মনে তথন, যত কিছু সংকর-বিকরের উদ্য হইতে থাকে। এক বিষয়কে মুধারূপে অবলম্বন করিয়া ভক্তের মনে ঐ সময়ে ব্যক্তিপরম্পরার উদ্য হওয়ার ক্ষয় শান্ত ভাহার ঐ অবস্থাকে সাবকরক বা বিকরসংখ্যুক্ত সমাধি বলিয়াতেন।

এইরপ ভাবরাঞ্যের অন্তর্গত বিষয় বিশেষের চিয়ার তর্জের মনে বুল বাফ্ জগতের এবং এক জানের প্রাবণো অক্স ভাবসকলের বিলয় সাধিত হয়। যে ভক্তসাধক এতদ্র অগ্রসর হঠতে সমর্থ চইরাছেন, সমাধির নির্বিকল্পড়মি লাভ উল্লার নিকট অধিক প্রবর্তী নহে। অগতের বহুকালাভাত্ত অভিস্কুজান যিনি এতদ্র প্রীকরণে সক্ষম হুইরাছেন, তাহার মন যে সমধিক শক্তিসম্পন্ন ও দৃচসংকর হুইরাছে, একথা বলিতে চুইবে না। মনকে একণালে নির্বিকল করিতে পাহিলে ক্ষরপ্রস্থাগ অধিক ভিল্ন অল চর না, একথা একবার ধারণা চুইলেই তাহার সমগ্র মন ঐদিকে গোৎসাহে ধাবিত হয় এবং প্রীক্ষর ও ক্ষরকুলায় তিনি অচিরে ভাবরাজ্যের চরম ভূমিতে আরোহণ করিয়া অবৈভ্যানে অবস্থানপূর্বক চির্নাত্তির অধিকারী হন। অথবা বলা বাইতে পারে, প্রগাচ ইউপ্রেমই উল্লাকে ঐ ভূমি দেশাইরা দের এবং

ব্রজগোপিকাগণের স্থার উহার প্রেরণার তিনি জাপন ইটের সহিত তথন একছামুম্ভর করেন।

জ্ঞানী এবং ভক্ত সাধককুলের চরম লক্ষ্যে উপনীত হুইবার ঐক্লপ ক্রম শাল্লনি**ছা**রিত। অবতারপুরুষসকলে কি**ছ দে**ব এবং যানব উভয় ভাবের একত্র সন্মিলন আঞ্জীবন বিভাগন থাকার সাধনকালেট ভাঁচাছিগকে কথন কথন সিজের হ্যার প্রকাশ ও শক্তিসম্পন্ন দেখিতে পাওৱা ৰার। দেব এবং মানব উভয় ভূমিতে তাঁহাদিগের অবভার প্রকার দেব ও স্বজাবত: বিচৰণ কৰিবাৰ পক্তি মামৰ উত্তৰ ভাব বিজ-ঐকপ হটরা থাকে: অথবা, ভিতবের দেবভাব মান থাকার সাধনকালে कामा काश्वर वार्क ভাঁচাদিগের সহজ স্বাভাবিক অবস্থা হওরার, উচা ক্সার প্রতীজ হয়। মেব জাঁচালিগের মানবভাবের বহিরাবরণকে ও মানব উভৱ ভাবে জাভাছিপের জীবনা-সময়ে ভেদ করিয়া ঐরূপে স্বতঃপ্রকাশিত হয়.---লোচনা ভাবশাত মীমাংসা বাহাই হউক না কেন. ঐক্লপ ঘটনা কিন্ত অবতারপুরুষসকলের জীবন মানববৃদ্ধির নিকটে প্রর্ভেক্ত জটিলতামর করিয়া वाचिवाहा। धे बार्टिन ब्रह्म कथन्छ स मन्त्रुर्ग एका हहेर्रा, वाच হয় না। কিছ প্রছাসম্পন্ন হটয়া উহার অফুশীলনে মানবের অশেষ কল্যাণ সাধিত হর, এ কথা ধ্রুব। প্রাচীন পৌরাণিক বলে অবভার-চরিত্রের মানবভাবটি ঢাকিয়া চাপিয়া মেবভাবটির আলোচনাই করা **হট্যাছিল—সন্দেহলীল** বর্ত্তমান যুগে ঐ চরিত্রের দেবভাবটি সম্পূর্ণ উপেব্দিত হটৱা মানবভাৰটির আলোচনাট চলিয়াছে—বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমরা ঐ চরিত্রের আলোচনার উহাতে তত্তভর ভাব যে একত একট ৰালে বিভ্যান থাকে এই কথাই পাঠককে বৰাইতে প্ৰয়াস করিব। বলা বাছল্য, দেবমানৰ ঠাকুরের পুণ্যধর্ণন জীবনে না ঘটনে অবতার-

চরিত্র ঐক্তপে দেখিতে আমরা কথনট সমর্থ চটতাম না।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

#### অবতারজীবনে সাধকভাব

প্রা-মর্শন ঠাকরের দিবাসকলাতে ক্লতার্থ হটরা আমরা তাঁহার জীবন ও চরিত্রের বতই অমধান করিয়াছি ততই তাঁহাতে দেব ও মানব উভয়বিধ ভাবের বিচিত্র সন্মিলন দেখির। মোটত চটরাচি। মধুর সামশ্রতে ঐক্লপ বিপরীত ভাবসমষ্টির একত্র একাধারে বর্তমান যে সম্ভবপর একথা তাঁহাকে না দেখিলে আমাদের কথনট ধারণা হইত না। ঐক্রপ দেখিরাছি বলিরাই আমাদিগের ধারণা, তিনি দেব-भानव,--- १९ (एवएचत्र ভाव ও चक्तिमम्ह मानवीय एक्ट ও ভাবাৰ । প্রকাশিত হটলে বাহা হয়, তিনি ভারাই। ঐক্রপ ঠাকরে দেব ও মানব দেখিরাছি বলিরাই বঝিরাছি বে, ঐ উভর ভাবের ভাবের মিলন কোনটিই ভিনি বুথা ভান করেন নাই এবং মানব ভাব তিনি লোকহিতার ষ্থার্থই স্বাকার করিরা উহা ক্রতে দেবছে উঠিবার পথ আমাদিগকে দেখাইয়া গিরাছেন। আবার, দেখিরাছি বলিরাই একথা ব্বিতে পারিরাছি বে, পূর্ব্বপূর্ব বৃণের সকল অবতার-পুরুষের জীবনেই ঐ উভয় ভাবের ঐক্রপ বিচিত্র প্রকাশ নিশ্চয় উপন্থিত হুটুয়াভিল।

শ্রদাসপর হইরা অবভারপুরুষদকলের মধ্যে কাহারও জীবনকথা আলোচনা করিতে বাইলেই আমরা ঐরপ দেখিতে পাইব। দেখিতে পাইব, তাঁহারা কথন আমাদের ভাব-ভূমিতে থাকিয়া কগতত্ব বাবতীর বস্তু ও ব্যক্তির সহিত আমাদিগেরই স্থার ব্যবহার করিতেছেন—আবার, কথন বা উচ্চ ভাব-ভূমিতে বিচরণপূর্ত্তক আষাদিগের অজ্ঞাত, অপরিচিত ভাব ও শক্তিসম্পন্ন এক নৃতন রাজ্যের
সকল অবতার-পুরবেই
এরপ

তাহাদের ইচ্ছা না থাকিলেও কে যেন সকল
হিষয়ের যোগাযোগ করিরা উাহাদিগকে এররপ
করাইতেছে। আশৈশবই এরুপ। ভবে, শৈশবে সময়ে সময়ে ঐ
শক্তির পরিচর পাইলেও উহা যে তাঁহাদিগের নিজম্ব এবং অন্তরেই
অবস্থিত একথা ভাঁহারা অনেক সময়ে বুঝিতে পারেন না; অথবা
ইচ্ছামাত্রেই ঐ শক্তিপ্রয়োগে উচ্চ-ভাব-ভূমিতে আরোহণপুর্কক
দিব্যজাবসহায়ে জগদন্তর্গত সকল বস্তু ও ব্যক্তিকে দেখিতে ও
ভাহাদিগের সহিত ভনস্থরপ ব্যবহার করিতে পারেন না। কিন্তু
ঐ শক্তির অভিত্ ঐবন বারম্বার প্রতিত পারেন না। কিন্তু
ঐ শক্তির অভিত্ ভাঁবনে বারম্বার প্রতিত পারেন না। কিন্তু
ঐ শক্তির অভিত্ ভাঁবনে বারম্বার প্রতিত করিতে উহার
সাহিত স্মাক্রপে পরিচিত হইবার প্রথল বাসনা ভাঁহাদের্ম মনোমধ্যে
জাগিয়া উঠে এবং ঐ বাসনাই ভাঁহাদিগকে অলৌকিক অন্তর্গগসম্পন্ন
করিয়া সাধনে নিমুক্ত করে।

তাঁহাদিগের ঐরপ বাসনায় স্বার্থপরতাব নাম গন্ধ থাকে না।

অবতার-পুরবের বার্থস্থাবের বাসনাথাকে না

অবতার-পুরবের বার্থস্থাবের বাসনাথাকে না

অবতার-পুরবের বার্থস্থাবের বাসনাথাকে না

অবতার-পুরবের বার্থস্থাবের বার্থানা

অবতার-পুরবের বার্থানা

অবতার-পুরবের বার্থানা

অবতার-পুরবের বার্থানা

অবতার সকল বান্তির বাহা ইইবার হউক, আমি

মুজ্জিলাভ করিয়া ভূমানলে থাকি—এইরপ ভাব পর্যন্ত তাঁহাদিগের

ঐ বাসনার দেখা বার না। কেবল, বে অজ্ঞাভ দিব্য-শক্তির নিয়েপে

তাঁহারা লক্ষাবি অসাধারণ দিবাভাবসকল অফুভব করিভেছেন এবং

মুল ক্রগতে দুই বস্তু ও ব্যক্তিসকলের ক্লার ভাবরাক্রাগত সকল

বিবরের সমস্থান অভিন্য স্থারে স্থাত অবহিত অথবা স্বক্লোক্র্রনাবিক্তিভ ভরিবরের ভ্রান্তস্কানই তাঁহাদিগের ঐ বাসনার মূলে

পরিলক্ষিত হয়, কারণ, অপর সাধারণের প্রত্যক্ষ ও অঞ্ভবানির সচিত আপনাদিগের প্রত্যক্ষ সকলের তুলনা করিরা, একথা তাঁচাদিগের স্বল্পকালেই স্থান্থলম হয় যে, তাঁহারা আজীবন জগতত্ব বস্তু ও ব্যক্তিসকলকে যে ভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছেন অপরে তক্ষপ করিতেছে না—ভাবরাজ্যের উচ্চকুমি হটতে জগণটো দেখিবার সামর্থ্য ভাচাদের এক প্রকার নাই বলিলেই হয়।

শুধ তাহাট নহে। পর্বোক্ত তলনার তাঁহাদের আর একটি কথাও সঙ্গে সঙ্গে ধারণা হটরা পড়ে। তাঁহারা <sup>কারানিকার</sup> কল্পা ও বুঝিতে পারেন যে, সাধারণ ও দিব্য হুই ভূমি হইতে জনৎটাকে এই ভাবে দেখিতে পান বলিয়াই ছট দিনের নথার জীবনে আপাত্মনোরম রূপরসালি তাঁচালিগতে মানবসাধারণের স্থায় প্রলোভিড করিতে পারে না, এবং নিয়ত পরিবর্তনশীর সংসারের নানা অবস্থাবিপর্যায়ে, অশান্তি ও নৈরাজ্ঞের নিবিড ছায়া তাঁগালিগের মনকে আবৃত করিতে পারে না। স্বতরাং পুর্কোক্ত শক্তিকে সমাক্প্রকারে আপনার করিয়া লটরা কেম্ন করিয়া ইচ্ছামাত্র উচ্চ ও উচ্চতর ভাব-ভূমি সকলে স্বয়ং আরোহণ এবং বতকাল ইচ্ছা তথায় অবস্থান করিতে পারিবেন, এবং আপামর সাধারণকে ঐক্রণ করিতে শিখাইয়া শান্তির অধিকারী করিবেন, এই চিস্তাতেই তাঁহাদের করুণাপূর্ণ মন একেকালে নিমগ্ন হইয়া পড়ে। क्कु हे (मथा याद, भावना ও कक्नाद प्रहेषि क्षावन क्षादा काशिमालाइ ভাবনে নিবজৰ পাখাপাৰি প্ৰবাহিত হুইতেছে। মানবসাধারণের সহিত আপনাদিগের অবস্থার তলনায় ঐ করণা তাঁহাদিগের অক্তরে শতধারে বৃদ্ধিত হুইতে পারে, কিন্তু ঐক্সপেই বে উহার উৎপত্তি হর একথা বলা বার না। উহা সঙ্গে লইরাই তাহারা সংসারে জ্ঞারা थारकन । श्रेकुरवृत्र के विवत्नक क्रकेंकि मृहोस व्यवन क्रम-

বন্ধতে মাঠে বেডাতে গিৰেছিল। বেডাতে বেডাতে মাঠের মাঝখানে উপস্থিত হয়ে কেখুলে উচ के विवास महासा-পাঁচিলে বেরা একটা জাবগা—তার ভিতর থেকে 'তিন বন্ধর আধন্দ-कामन पर्मन' मचाक গান বাজনার মধুর আওরাজ আসছে ! ওনে ইচ্ছে গ্রাকরের পদ হোলো, ভিতরে কি ছচ্চে খেখবে। চারিদিকে ছরে দেখলে, ভিতরে ঢোকবার একটিও দরজা নাই। কি করে?— একজন কোন বুক্ষে একটা মই যোগাড় করে পাঁচিলের ওপরে উঠতে मान्नरमा ७ व्यापद करे कर नौरह मैं। छिरद दूरेरमा । প्रथम साक्रि পাঁচিলের ওপরে উঠে ভিতরের ব্যাপার স্বেথে আনন্দে অধীর হরে হাঃ হাঃ করে হাসতে হাসতে লাফিয়ে পড়লো—কি যে ভিতরে দেখলে তা নীচের ভঙ্গনকে বলবার জন্ম একটও অপেকা করতে পারলে না। তারা ভাব লে বা:. বন্ধ ত বেল. একবার বললেও না কি দেখলে '--যা হোক দেখতে হোলো। আর একজন ঐমই বেছে উঠতে লাগলো। উপরে উঠে সেও প্রথম লোকটির মত হা: হা: করে হেসে ভিতরে লাফিরে পড়লো। ততীর লোকটি তথন কি করে—ঐ মট বেরে উপরে উঠ লো ও ভিতরের আনন্দের মেলা দেবতে পেলে। দেবে প্রথমে ভার মনে খুব ইচ্ছা হোলো সেও উহাতে যোগ দের। পরেই ভাবলে —কিছু আমি যদি এখনি উহাতে যোগদান করি তা হলে বাইরের অপর দশলনে ত জানতে পার্বে না, এখানে এমন আনন্দ উপভোগের জারগা আছে; একলা এই আননটা ভোগ করবো? ঐ ভেবে, সে জোর করে নিজের মনকে ফিরিরে নেবে এলো ও জচোকে ষাকেট দেখতে পেলে ভাকেই হেঁকে বলতে লাগলো—ওচে এখানে এমন আনন্দের স্থান র্য়েছে, চল চল সকলে মিলে ভোগ করি! ঐক্রপে বছ ব্যক্তিকে সঙ্গে নিরে সেও উছাতে দিলে।" এখন বুৰ, ছতীৰ ব্যক্তির মনে দশজনক ৰোগ

সকে লইরা আনজোগভোগের ইচ্ছার কারণ বেষন পুঁজিরা পাওরা বার না, তল্পে অবতার-পুক্ষসকলের মনে লোককল্যাণদাধনের ইচ্ছা কেন বে আলৈশব বিছমান থাকে তাহার কারণ নির্দেশ করা বার না।

পূর্ব্বোক্ত কথার কেই কেই হয়ত হির করিবেন, অবতার-পুরুষনকগকে
আনালিগের ভার চুর্কার ইন্দ্রিবসকলের সহিত কথনও সংগ্রাম করিতে
ক্ষেত্রর পুরুষদিশকে
সাবারণ মানবের ভার আলমা তাঁহালিগের বলে নিরন্তর উঠিতে বসিতে
ক্যে এবং সেই জভ সংসারের রূপরসাধি হইতে
ক্যে নির্কাল করিতে পারেন। উল্লেবে আমরা বলি, তাহা নাহে, ঐ বিবরেও
নরবং নরলীলা হইরা থাকে; এথানেও তাঁহালিগকে সংগ্রামে জনী হইরা
সন্তব্য পথে অগ্রসর হুইতে হয়।

মানব-মনের অভাব সহক্ষে বিনি কিছুমাত্র জানিতে চেটা করিবাছেন, তিনি দেখিতে পাইবাছেন সুল হইতে জারন্ত হইবা স্ক্র, স্ক্রন্তর, স্ক্রন্তম অনন্ত বাসনাত্তরসমূহ উহার ভিতরে বিভ্যনান রহিবাছে, একটিকে বদি কোনরূপে অভিক্রম করিতে তুমি সমর্থ হইবাছ তবে জার একটি জাসিরা তোবার পথরোধ করিল—সেটিকে পরাজিত করিলে ও জার একটি জাসিরা তোবার পথরোধ করিল—সেটিকে পরাজিত করিলে ও জার একটি জাসিরা তোবার পথরোধ করিলে তে কর্ম জাসির্গ—ভাহাকে পশ্চাংপর করিলে ত স্ক্রন্তম বাসনাশ্রেণী তোবার সহিত প্রতিষ্থিত্বার কর্মানান ইইল। কাম বদি ছাড়িলে ও কাঞ্চন আসিল; ছুলভাবে কাম-ফাঞ্চন প্রহণে বিরত হইলে ও সৌন্দর্যান্তরান, লোকেবণা বান-বশাদি সন্ত্বেথ উপস্থিত হইল; অথবা বারিকসম্বন্ধ সকল বন্ধপূর্ত্তক পরিহার করিলে ও জানত বা কন্ধণাকারে মারামোহ জাসিরা তোবার ক্রম্ব অধিকার করিল।

মনের ঐক্সপ অভাবের উল্লেখ করিবা বাসনাঝাল হইতে দ্বে
থাকিতে ঠাকুর আমাদিগকে সর্বাদা সন্তর্ক করিতেন। নিজ জীবনের
ঘটনাবলী+ ও চিন্তাপর্যাক্ত সমরে সমরে
বাসনাভাগি সমরে
দুটাক্তম্বরণে উল্লেখ করিবা তিনি ঐ বিবর
আমাদিগের ক্ষম্বল্ম করাইয়া দিতেন। পুরুষভক্তদিগের স্থার স্থীভক্তদিগকেও তিনি ঐ কথা বারখার বলিয়া
ভাঁহাদিগের অক্তরে ঈখরাম্থরাগ উদ্দীপিত করিতেন। ভাঁহার একদিনের ঐক্লপ ব্যবহার এখানে বলিলেই পাঠক ঐ কথা ব্রিতে

ন্ত্ৰী বা পুৰুষ ঠাকুরের নিকট যে কেছই যাইতেন সকলেই তাঁহার অমারিকতা, সদ্বাবহার ও কামগদ্ধরহিত অন্তুত ভালবাসার আকর্ষণ প্রাণেপ্রাণে অন্তুত করিতেন এবং স্থবিধা হইলেই পুনরার তাঁহার পুণার্দ্দনিলাভের রুক্ত ব্যস্ত হইরা উঠিতেন। ঐদ্ধণে তাঁহারা যে নিজেই তাঁহার নিকট পুন:পুন: গমনাগমন করিরা ক্ষান্ত থাকিতেন তাহা নহে, নিজের পরিচিত সকলকে ঠাকুরের নিকট লইরা যাইরা তাহারাও বাহাতে তাঁহার দানিনে বিমলানন্দ উপভোগ করিতে পারে তর্জ্জন্ত বিশেষ ভাবে চেটা করিতেন। আমানিগের পরিচিতা জনৈকা ঐদ্ধণে একদিন তাঁহার বৈমাত্রেরা ভথী ও তাহার স্থামীর সংহাদরাক্ষে সঙ্গে লইয়া অপরাত্রে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট উপন্থিত হইলেন। প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলে ঠাকুর তাহাদের পরিচিত্র ও কুলল প্রশাদ করিয়া উপবেশন করিলে ঠাকুর তাহাদের পরিচিত্র ও কুলল প্রশাদ করিয়া, ঈশ্বরের প্রতি অন্তরাগবান্ হওরাই মানবজীবনের একমাত্র করিনেল—

श्रक्रकार-- गुर्वाद, अम व्याह २৮ शृष्टी अवर २व व्यवाह ०० थ ०० शृष्टी द्वर ।

"গুগবানের শ্বণাপর কি সহজে হওৱা বার গা ? মহামারার এমনি কাগু—হতে কি দের ? বার ভিনকৃলে কেউ নেই তাকে দিরে একটা বিড়াল পুবিরে সংসার করাবে !— এপদেন কর্বে, আর বল্বে, 'মাছ, ত্থ ব্রে জোগাড় বিড়ালটা বার না, কি করি ?'

"হরত, বড় বনেদি বর। পতি-পুত্র সব মরে গেল—কেউ
নেই—রইল কেবল গোটাকতক রাঁড়ি!—ভাদের মরণ নেই! বাজীর
এথান্টা পড়ে গেছে, ওথানটা ধনে গেছে, ছাদের উপর অথথ গাছ
লমেছে—ভার সলে হুচার গাছা ভেলো গাঁটাও লমেছে, রাঁড়িরা
ভাই তুলে চচচড়ি রাঁধ্ছে ও সংসার করচে! কেন । ভগবানকে
ভাকুক না কেন । ভার শরণাপন্ন হোক্ না—ভার ত সমর হরেছে।
ভা হবে না।

"হয়ত বা কাকর বিরের পরে স্থামী মরে গেল—কড়ে রাড়ি। ভগবানকে ডাকুক না কেন? তা নয়—ভাইরের দরে গিরি হোল! মাধার কাগা ধোপা, আঁচলে চাবির ধোলো বেঁধে, হাত নেড়ে গিরীপনা কচেন - সর্বনাশীকে দেখ্লে পাড়া তক, লোক ভরায়!— আর বলে বেড়াচ্ছেন—'আমি না হলে দাদার ধাওরাই হয় না!'—মর মাগি, তোর কি হোলো তা ভাখ,—তা না!"

এক রহত্যের কথা—আমাদের পরিচিতা রমণীর ভরীর ঠাকুবঝি— বিনি অভ প্রথমবার ঠাকুরের দর্শন লাভ করলেন, প্রাতার বরে গৃহিনী-ভরীদিগের প্রেণীভূকা ছিলেন! ঠাকুরকে কেহই সে কথা ইভিপূর্কে বলে নাই। কিছ কথার কথার ঠাকুর ঐ দৃষ্টান্ত আনিরা বাসনার প্রথল প্রভাপ ও মান্বমনে অনক্ত বাসনাক্তরের কথা বুবাইতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য কথাগুলি ঐ স্থীলোক্টির অন্তরে অন্তরে থাবিট হইরাছিল। দৃটাত্তপ্রলি শুনিরা আমাদের পরিচিতা রমণীর ভয়ী তাঁহার গা ঠেলিরা চুপি চুপি বললেন—"ও ভাই,— আলই কি ঠাকুরের মুখ দিয়ে এই কথা বেক্সতে হয়!—ঠাকুরঝি কি মনে করবে।" পরিচিতা বলিলেন, "তা কি করবো, উর ইচ্ছা, • ওঁকে আর ত কেউ শিখিরে দের নি ?"

মানবপ্রকৃতির আলোচনার স্পষ্ট বুঝা যার যে, যাহার মন যত উচ্চে উঠে, কল্প বাসনারাজি তাছাকে ডত ভীত্র অবভার-পরুবদিপের ষাতনা অহভেব করার। চুরি, মিথ্যা বা লাম্পট্য কুল বাসৰার সভিত বে অসংখ্যবার করিয়াছে, তাহার ঐক্রপ কার্ব্যের mr.attu পুনরমূর্চান তত কটকর হয় না, কিন্তু উদার উচ্চ অস্তঃকরণ ঐ সকলের চিন্তামাত্রেই আপনাকে দোষী সাব্যস্ত করিরা বিষম বছ্রণার মুক্তমান হয়। অবতার পুরুষসকলকে আজীবন ম্বলভাবে বিষয়গ্রহণে অনেকম্বলে বিয়ত থাকিতে দেখা হাইলেও. অন্তরের হন্দ্র বাসনাখেণীর সহিত সংগ্রাম যে তাঁহারা আমাদিগের ক্সার সমভাবেই করিয়া থাকেন এবং মনের ভিতর উহাদিগের মূর্ত্তি দেখিয়া আমাদিগের অপেকা শত সহস্রগুণ অধিক বছণা অন্তভব করেন, একথা তাঁহারা স্বরং স্পটাক্ষরে স্বীকার করিয়া গিরাচেন। অভ্যাত্ত ক্রপরসাদি বিষয় চটতে টলিবগণতে ফিরাইতে জাঁচাদিগের সংগ্রামকে ভান কিরূপে বলিব?

শান্তবর্শী কোন পাঠক হয়ত এখনও বলিবেন, "কিছ তোমার
কথা মানি কিরপে গু এই দেখ অবৈভ্রমানীর
অবভার পুরুবের পিরোমণি আচার্য্য শন্তর তাঁহার গীতা-ভার্মের
বানবভাব সবদে
আপত্তি ও রীমাংসা প্রায়স্তে ভগবান শ্রীক্রকের ক্রম ও নরদেহবারণ
সহদ্ধে বলিবাছেন, "নিত্যভঙ্গুক্তম্বতার, সকল
জীবের নিরামক, ক্রমান্তিহিত ক্রমার লোকাছ্গ্রহ করিবেন বলিবা

নিজ মারাশক্তি বারা বেন বেহবানু হইরাছেন, বেন জনিরাছেন, এইরপ পরিলক্ষিত হরেন। এ করা আচার্যাই বধন টো করা বলিডেছেন, তথন তোমাদের পূর্বোক্ত কথা দীড়ার কিবলে ?" আমরা বলি, আচার্যা ঐরূপ বলিয়াছেন সভা, কিন্ত আমাদিগের দাভাইবার কল আছে। আচাৰ্য্যের ঐকথা বুবিতে হইলে আমাদিগকে শ্বরণ রাখিতে হটবে বে. তিনি ঈশ্বরের দেহধারণ বা নামরূপবিশিষ্ট হওয়াটাকে বেমন ভান বলিভেছেন, তেমনি সঙ্গে সংগ ভোষার, আমার এবং জগতের প্রত্যেক বন্ধ ও ব্যক্তির নামরূপবিশিষ্ট হওয়া-টাকে ভান বলিতেছেন। সমস্ত বলংটাকেই তিনি ব্ৰহ্মবন্তৰ উপৰে মিথ্যাভান বলিভেছেন বা উহার বাস্তব সন্তা স্বীকার করিভেছেন না ৷ † অভএব তাঁচার ঐ উভয় কথা একত্তে গ্রহণ করিলে ভবেট ভংকত মীমাংসা বুঝা বাইবে। অবভারের দেহধারণ ও প্রথম্যথাদি অমুভব-গুলিকে মিথাা ভান বলিয়া ধরিব এবং আমাদিগের ঐ বিষয়গুলিকে সভা বলিব, এরপ তাঁহার অভিপ্রায় নহে। আমানিগের অনুভব ও প্রভাক্তক সত্য বলিলে অবতার-পরুষদিগের প্রভাক্ষাদিকেও সভ্য বলিরা ধরিতে হটবে ! স্বতরাং পূর্বোক্ত কথার আমরা অক্তার কিছু বলি নাই।

কথাটির আর এক ভাবে আলোচনা করিলে পরিকার বুঝা বাইবে।
অংইভভাব-ভূমি ও সাধারণ বা হৈতভাব-ভূমি
এ কথার অভভাবে
হাইতে দৃষ্টি করিয়া জগৎসহদে হুই প্রকার ধারণা
আমাদিগের উপস্থিত হয়—শাস্ত্র এই কথা বলেন।
প্রথমটিতে আরোধন করিয়া জগৎস্কপ পদার্শটি কতদুর সত্য বুরিতে

গীতা-শাহরভাষের উপক্রমণিকা

<sup>†</sup> পারীরকভাব্যে অধ্যাসনিরূপণ কেব ।

বাইলে প্রাড্যক্ষ বোধ হয়, উহা নাই বা কোনও কালে ছিল না—
'একমেবাবিতীয়ং' ব্রহ্ম-বন্ধ ভিন্ন অক্ত কোন বন্ধ নাই; আর বিতীয় বা
বৈতভাব-ভূমিতে থাকিয়া অগংটাকে দেখিলে নানা নামরূপের
সমষ্টি উহাকে সত্য ও নিড্য বর্জমান বলিয়া বোধ হয়, বেমন আমাদিগের
ভার মানবসাধারণের সর্কক্ষণ হইভেছে। কেহত্ব থাকিয়াও
বিষেহভাবসম্পার অবভার ও জীবস্থুক্ত প্রুম্বদিগের অবৈভত্ত্নিতে
অবহান জীবনে অনেক সময় হওরায় নিয়ের হৈতভ্নিতে অবহানকালে অগংটাকে অপ্রভূল্য মিধ্যা বলিয়া ধারণা হইরা থাকে। কিছ
আগ্রাহবন্ধার সহিত তুলনার অপ্র মিধ্যা বলিয়া প্রতীত চইলেও অপ্রসম্মানিকালে যেনন উহাকে এককালে মিধ্যা বলা বায় না, জীবস্থুক্ত
ও অবভার-পুরুষ্ধিগের মনের অগ্রাভাসকেও সেইরুণ এককালে
বিধ্যা বলা চলে না।

লগৎরূপ পদার্থটাকে পুর্বোক্ত হুই ভূমি হুইতে বেমন ছুই ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি আবার উহার অন্তর্গত কোন ব্যক্তি-বিশেষকেও ঐক্লপে ছুই ভাবভূমি হুইতে ছুই প্রকারে দেখা গিয়া থাকে। বৈত্তাব-ভূমি হুইতে দেখিলে ঐ ব্যক্তিকে বন্ধমানৰ এবং

পূর্ণ অধৈকভূমি হইতে দেখিলে তাহাকে নিত্ত-উচ্চতর ভাবভূমি হইতে এগং সহলে
ভিন্ন উপলদ্ধি
ভূমি ভাবরাঞ্জের সর্কোচ্চে প্রেদেশ। উহাতে

আবোহণ করিবার পূর্বে মানব-মন উচ্চ উচ্চতর নানা ভাবভূমির ভিতর দিরা উঠিরা পরিশেবে গন্ধব্যস্থলে উপস্থিত হর। ঐ সকল উচ্চ উচ্চতর ভাবভূমিতে উঠিবার কালে অগৎ ও ভারন্তর্গত ব্যক্তিবিশ্বে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সাধকের নিকট প্রতীয়নান হইতে থাকিরা উহাদের সক্ষমে ভাঁহার পূর্বে বারণা নানার্রণে পরিবর্তিত ভাইতে থাকে। বথা—জগৎটাকে ভাবমর বলিরা বোধ হয়; অথবা,

ব্যক্তিবিশেষকে শৰীর হইতে পূথক্, অনুষ্টপূর্ক শক্তিশালী, মনোমৰ বা দিব্য জ্যোতির্শ্বর ইত্যাদি বলিবা বোধ হইতে থাকে!

অবতার-প্রকাদিগের নিকট শ্রদা ও ভক্তিসম্পর হটরা উপন্থিত হটলে সাধারণ মানব অজ্ঞাতসারে পূর্ব্বোক্ত উচ্চ करकार, शक्यकिए प्रव উচ্চতর ভাবভূমিতে আরচ হইবা থাকে। অবশ্র শ্কিকে যালব উচ্চ-क्षात्व क्रेडिंग জীভালিগের বিচিত্র শক্তিপ্রস্তাবেট ঐ প্রকার উপভালিপতে যানত-আবোহণগামধা উপন্থিত হয়। ভাবপরিশক্ত দেৰে বাইতেছে. ঐ সকল উচ্চভনি হইতে তাঁহা-দিগকে ঐরূপ বিচিত্রভাবে দেখিতে পাইরাই ভক্ত সাধক জীহাদিগের সম্বন্ধে ধারণা করিরা বসেন যে, বিচিত্রশক্তিসম্পন্ন দিবাভাবট জাঁচাদিগের যথার্থ স্বরূপ এবং ইতরুদাধারণে জাঁহাদিগের ভিতরে যে মানবভাব দেখিতে পায়, জাহা তাঁহাবা মিথাাভান কবিয়া ভাহাদিগকে দেখাইবা থাকেন। ভব্জির গভীরতার সঙ্গে ভব্জ সাধকের প্রথমে ঈশবের ভক্তসকলের সম্বন্ধে এবং পরে ঈশবের জগৎ সম্বন্ধে ঐরপ ধারণা হইতে দেখা গিয়া থাকে।

পূর্বে বিদরাছি, মনের উচ্চ ভূমিতে আরোহণ করিরা ভাররাজ্যে অহতার-পৃহধান্ত্রর দৃষ্ট বিষয়সকলে, জগতে প্রতিনিয়ত পরিদৃষ্ট বস্ত্র মনের ক্রমারতি। ও ব্যক্তিসকলের স্থার দৃদ্ অভিযাহন্তব, অবতারভীব ও অবতারের প্রক্রমকলের জীবনে শৈশব কাল হইতে সমরে
শক্তির প্রভেদ
সমরে ধেখিতে পাওরা বার । পরে, নিনের পর
যতই দিন বাইতে থাকে এবং এরপ দর্শন তাঁহাদিগের জীবনে
বারধার যত উপস্থিত হইতে থাকে, তত তাঁহারা স্থুল, বাহু জগতের
অপেকা ভাবরাজ্যের অভিযেই সমহিক বিশাসবান হইরা পড়েন।
পরিশেবে, সর্বোচ্চ অবৈভভাব-ভূমিতে উঠিরা বে এক্রেবাদিতীরং
বস্থ হইতে নানা নামরপমর জগতের বিকাশ হইবাছে ভাহার সন্ধান

পাইবা তাঁহারা সিক্কাম হন। জীবসুক পুরুবনিগের সবজেও ঐরপ হইরা থাকে। তবে অবতার-পুরুবেরা অতি স্বরকালে বে সত্যে উপনীত হন, তাহা উপলব্ধি করিতে তাঁহানিগের আজীবন চেটার আব্যক্ত হর। অথবা, স্বরং স্বরকালে অবৈত-ভূমিতে আরোহণ করিতে পারিলেও অপরকে ঐ ভূমিতে আরোহণ করাইরা দিবার শক্তি তাঁহা-নিগের ভিতর অবতার-পুরুবনিগের সহিত তুসনার অতি অরমাত্রই প্রকাশিত হর। ঠাকুরের ঐ বিষয়ক শিকা স্বরণ কর—"জীব ও অবতারে শক্তির প্রকাশ লইরাই প্রভেষ।"

অবৈত-ভূমিতে কিছুকাল অবস্থান করিরা জগৎ-কারণের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষে পরিত্বপ্ত হইয়া অবতার পুরুষেরা যথন পুনরার মনের নিম্ন ভূমিতে অবরোহণ করেন बानव, गर्वक তখন সাধারণ দৃষ্টিতে মানবমাজ থাঞ্চিলেও ভাঁহারা বথার্থ ই অমানব বা দেনমানব পদবী প্রাপ্ত হন। তথন তাঁহারা বনং ও তংকারণ উভর পদার্থকে সাক্ষাৎ প্রভাক করিয়া তুলনার বাহান্তর জগৎটার ছারার স্থার আক্তিম সর্বানা সর্বাত অভুভব করিতে থাকেন। তথন তাঁচাছিপের ভিতর দিয়া মনে **অ**সাধারণ উচ্চশক্তিসমূহ স্বতঃ লোকহিতায় নিতা প্রকাশিত হইতে থাকে এবং জগতে পরিষ্ট সকল পঢ়ার্থের আদি, মধ্য ও অন্ত সমাক্ অবগত হুট্রা তাঁহারা সর্বশুদ্ধ লাভ করেন। ছুলদৃষ্টিসম্পন্ন মানব আমরা তথনই তাঁহাদিগের আলৌকিক চরিত্র ও চেষ্টাদি প্রত্যক্ষপূর্বক তীহালিগের অভয় শরণ প্রচণ করিয়া থাকি এবং তাঁহালিগের অপার कक्नोत्र भूनतात्र अकथा कारक्षम कति (य-विमुची वृष्टि गहेता বাহুজগতে পরিদৃষ্ট বস্তু ও ব্যক্তিসকলের অবলম্বনে বথার্থ সভ্যালাভ, वा जनए-कान्नर्भन जन्मकान ७ मालिनांछ, कथनहे नक्न हहेवांत्र नरह ।

পাশ্চাত্যবিদ্যা-পারদর্শী পাঠক আমাদিগের পূর্ব্বোক্ত কথা প্রবণ

করিরা নিশ্চর বলিবেন—বার্তমগতের বস্তু ও ব্যক্তিসকলকে অবলম্বন করিরা অফুসন্ধানে মানবের জ্ঞান वहिन की वृक्ति लहेबा কতন্ত্র উন্নত হইবাছে ও নিতা হইতেছে তাহা বে বছবিকানের আলো-ভেৰিবাছে সে ঐক্তপ কথা কথনট বলিতে পাৰে हमात्र क्षत्रर-कात्ररगत জানলাড় অসলব না। উত্তরে আমরা বলি—ক্সম্ববিজ্ঞানের উর্লড যারা মানবের জ্ঞানবভির কথা সত্য হইলেও উহার সহাবে পূর্ব-সভ্য লাভ আমাদিগের কথনট সাধিত হটবে না। কারণ. লগৎ-কারণকে জড় অথবা আমাদিগের অপেকাও অধম. নিক্রট দরের বন্ধ বলিরা ধারণা করিতে শিক্ষা দিভেছে, তাহার উরতি ঘারা আমরা ক্রমশ: বহিমুখী হইয়া অধিক পরিমাণে রূপরসাদি ভোগলাভকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলিরা দ্বির করিবা বসিতেছি। অতএব একমাত্র জড় বস্তু হইতে জগতের সকল বস্তু উৎপন্ন হইরাছে একথা ব্যৱস্থারে কোন কালে প্রমান করিতে পারিলেও অন্তর্রাজ্যের বিষয়সকল আমাছিগের নিকট চিৰকালই ব্দ্ধকারারত ও অপ্রমাণিত থাকিবে। ভোগবাসনাভ্যার অন্তর্ম বী বৃত্তিসম্পন্ন হওয়ার ভিতর দিরাই মানবের মুক্তিলাভের পথ, একথা বতদিন না জনবুদ্ধ হটবে ততদিন আমাদিগের দেশকালাতীত অথও সত্যদাভপূর্বক শান্তিলাভ সুদূরপরাহতই থাকিবে।

ভাবরাজ্যের বিবর দাইরা বাদ্যাকাদে সমরে সমরে ওন্তর হইরা
বাইবার কথা সকল অবতার-পুরুবের জীবনেই
অবতার পুরুবদিসের
আন্দেশন ভাবভরন্তর
ক্ষেত্রের পাওরা বাব । শ্রীরুক্ষ বাদ্যাকাদে শ্রীর
ক্ষেত্রের পরিচর নানা সমর নিজ্ঞ পিতা যাতা
ও বন্ধুবান্ধবদিগের হার্ম্বন্ধ করাইরা দিরাছিলেন; বুদ্ধ বাদ্যে উভানে
বেজাইতে বাইরা বোহিক্রমতলে সমাধিহ ইইরা দেবতা ও মানুবের নরনাকর্মণ করিরাছিলেন; স্কুলা বন্ধ-পদ্দীদিসকে প্রেয়ে আকর্মন্ধর্কক বাদ্যে

নিজ হতে থাওরাইরাছিদেন; শহর বাঁর মাতাকে দিবাশক্তি প্রভাবে মুগ্ধ ও আখন্ত করিরা বাল্যেই সংসারত্যাগ করিরাছিদেন; এবং চৈতক্ত বাল্যেই দিবাভাবে আবিট হইরা, ঈশ্বরপ্রেমিক হের উপাদের সকল বন্ধর ভিতরেই ঈশ্বর-প্রকাশ দেখিতে পান, একথার আভাস দিরাছিদেন। ঠাকুরের জীবনেও ঐক্নপ ঘটনার আভাব নাই। দৃষ্টাস্তম্বরূপে করেকটি এথানে উল্লেখ করিতেছি। ঘটনাগুলি ঠাকুরের নিজ মুখে শুনিরা আমরা ব্রিরাছি, ভাবরাজ্যে প্রথম তন্মর হওরা তাঁহার অতি অন্ন বন্ধনেই হইরাছিল। ঠাকুর বিল্লেডন—"ওদ্বেশে (কামারপুক্রে) ছেলেদের ছোটছোট টেকোর ক

ঠাকুরের ছর বংসর বরসে প্রথম ভাবা-বেশের কথা করে মুড়ি খেতে দেয়। বাদের বরে টেকো নেই তারা কাপড়েই মুড়ি খায়। ছেলেরা কেউ টেকোয়, কেউ কাপড়ে মুড়ি নিয়ে খেতে খেতে

মাঠে বাটে বেড়িরে বেড়ার। সেটা জৈট কি
আবাচ মাস হবে; আমার তথন ছব কি সাত বছর বরস।
একদিন সকাল বেলা টেকোর মুড়ি নিরে মাঠের আলপুণ্থ দিরে থেতে
থেতে বাচিচ। আকাশে একখানা স্থলর ক্রলভারা যেব উঠেছে
—তাই দেখছি ও খাছিছ। দেখুতে দেখুতে ষেবখানা আকাশ
প্রার ছেরে কেলেছে, এমন সময় এক ঝাঁক সালা ছথের মত বক ঐ
কাল মেঘের কোল দিরে উড়ে যেতে লাগুলো। সে এমন এক
বাহার হলো!—দেখতে দেখতে অপুর্বভাবে তর্মর হরে এমন একটা
অবহা হলো বে, আর হঁশ রইলো না! পড়ে গেলুম—মুড়িগুলো
আলের খারে ছড়িরে কেল। কতক্ষণ ঐভাবে পড়েছিলাম, বল্তে
পারি না, লোকে দেখতে পেরে ধরাধরি করে বাড়ী নিরে এসেছিল।
সেই প্রথম ভাবে বেচুঁশ হরে বাই।"

<sup>+</sup> ह्व् हि।

চাকুরের জন্মস্থান কামারপুকুরের এক ক্রোপ আব্যাক উত্তরে আহুড নামে গ্রাম। আহুডের বিষদন্তী + জাগ্রাতা দেবী। চতুম্পার্বস্থ দুর দুরা**ন্ত**রের গ্রাম হটতে গ্রামবাদিগণ নানা √বিশালাকী দৰ্শ≅ প্রকার কামনাপুরণের অস্ত দেবীর উদ্দেশে পূজা कविएक बाहेबा र्राक-বের বিজীয় ভাষা-মানত করে এবং অভীষ্টসিদ্ধি হইলে বথাকালে বে:শর কথা আসিরা পূলা বলি প্রভৃতি দিরা বার। অবস্তু, আগত্তক বাত্রীদিগের ভিতর স্থীলোকের সংখ্যাই অধিক হয়, এবং ব্যোগ-শান্তির কামনাই অক্সান্ত কামনা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোককে এথানে আকৃষ্ট করে। দেবীর প্রথমাবিভাব ও আত্মপ্রকাশ সমন্ধীর গল্প ও গান করিতে করিতে সহংশল্লাতা গ্রামা জীলোকেরা দলবন হটরা নিংশক্ষচিত্তে প্রাক্তর পার হইয়া দেবীদর্শনে আগমন করিতেছেন—এ দৃত্ত এখনও দেখিতে পাওরা বার। ঠাকুরের বাল্যকালে কামারপুকুর প্রভৃতি গ্রাম ে বছলোকপূৰ্ব এবং এখন অপেকা অনেক অধিক সমৃদ্ধিশালী ছিল তাহার নিদর্শন, অনশুক ডক্ষণপূর্ণ ভগ্ন ইটকাণর, জীর্ণ পভিড দেবমন্দির ও রাসমঞ্চ প্রভৃতি দেখির। বেশ বুঝিতে পারা বার।

<sup>\*</sup> উত দেবীর নাম বিষল্পী বা বিশালাকী তাহা স্থির করা কটিল। প্রাচীন বালালা এছে মনসা দেবীর অঞ্চলাম বিষদ্ধি দেখিতে পাওয়া বার। বিষদ্ধি শক্ষি বিষল্পীতে পরিগত সহজেই হইতে পারে। আবার মনসা-মললাদি এছে মনসামেবীর রূপ বর্ণনার বিশালাকী লম্মেরও প্ররোগ আছে। অভ্যাহ মনসা দেবীই সন্তবহঃ বিষল্পী বা বিশালাকী নামে অভিহিতা ইইরা এখানে লোকের পূজা এহণ করিরা থাকেন। বিষল্পী বা বিশালাকী দেবীর পূজা লাছের অভ্যাহ অবেক স্থানেও শেখিতে পাওয়া বার। কাষারপুক্র হইতে বাটাল আনিবার পথে একস্থলে আম্বা উক্ত দেবীর একটি স্পার মন্দির দেখিলালান। মন্দিরসংলগ্য নাটারনির, প্রকৃষিণী, বাণিচা প্রভৃতি দেখির খারণা ইইরাছিল, এখানে পূজার বিশেব বলোবত আছে।

সেকত আমাৰের অনুমান, আহড়ের দেবীর নিকট তথন বাত্রিসংখ্যাও অনেক অধিক ছিল।

প্রান্তর মধ্যে পৃস্ত অবরওলেই দেবীর অবহান, বর্বাওপাদি হইতে রক্ষার অব্য ক্রমের সামান্ত পর্ণাচ্ছাদন মাত্র বৎসর বৎসর করিবা দেব। ইটক-নির্দ্ধিত মন্দির যে একফালে বর্তমান ছিল তাহার পরিচর পার্থের ভয়ভূপে পাওরা বার। গ্রামবাসীদিগকে উক্ত
মন্দিরের কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলে, দেবী স্বেচ্ছার উহা ভালিবা
কেলিরান্তেন। বলে—

গ্রামের রাখাল বালকগণ দেবীর প্রির সঙ্গী; প্রাতঃকাল হইতে ভাহারা এখানে আসিরা গরু চাডিয়া দিয়া বসিবে, গর গান করিবে, থেলা করিবে. বন্দুল তুলিরা তাঁহাকে সাম্রাইবে এবং দেবীর উদ্দেশ্রে বাজী বা পথিকপ্রান্তর মিষ্টার ও পরসা নিজেয়া গ্রহণ করিয়া আনন্দ করিবে—এ সকল মিট্র উপন্তব না চটলে ডিনি থাকিতে পারেন না। এক সমরে কোন গ্রামের এক ধনী ব্যক্তির অভীষ্ট পূরণ হওয়ার সে ঐ মন্দির নির্দাণ করিরা দের এবং দেবীকে উহার মধ্যে প্রতিষ্ঠিতা করে। পুরোহিত সকাল সন্ধ্যা, নিত্য যেমন আসে, আসিরা পূজা করিরা মন্দিরভার রুদ্ধ করিরা হাইতে লাগিল এবং পূজার সময় ভিন্ন অন্ত সময়ে, যে সকল দর্শনাভিলায়ী আসিতে লাগিল তাহারা वाद्युव कांक दिव वक्क-मधा मिना प्रणीनी व्यवस्थी मन्त्रिय मध्य निकल করিরা বাইতে থাকিল। কাজেই ক্লবাণ বালকদিগের আর পূর্বের ক্সার ঐ সকল পরসা আজ্ঞাসাৎ করা ও মিটারাছি ক্রের করিরা দেবীকে একবার দেখাইয়া ভোজন ও আনন্দ করার স্থবিধা রহিল না। ভাহারা কুলমনে মাকে জানাইল-মা মন্দিরে চুকিরা আমাদের ৰাঁওয়া বন্ধ করিদি? ভোর দৌলতে নিভ্য লাভ্ছু মোরা থাইভান, 📽এখন আমাদের আৰু ঐ সকল কে ধাইতে দিবে ? সরল কুবাণ বালকদিগের ঐ অভিবোগ দেবী তনিলেন এবং সেই রাত্রে বিশ্বর এমন কাটিরা গেল বে পরদিন ঠাকুর চাপা পড়িবার তবে পুরোহিত লাশব্যতে দেবীকে পুনরার বাহিরে অহরতলে আনিরা রাখিল। তদবি বে কেহ পুনরার মন্দির নির্মাণের অভ চেটা করিরাছে তাহাকেই দেবী খণ্নে বা অক্ত নানা উপারে আনাইরাছেন, ঐ কর্ম উাহার অভিপ্রেত নর। প্রামবাসীরা বলে—তাহাদের কাহাকেও কাহাকেও মা ভর দেখাইরাও নিরত করিরাছেন,—খণ্নে বলিরাছেন, ''আমি রাখালবালকদের সভে মাঠের মাবে বেশ আছি; মন্দিরমধ্যে আমার আবদ্ধ করলে ভোর সর্বনাশ করবো—বংশে কাহাকেও জীবিত রাখ্বো না।"

ঠাকুরের আট বৎসর বরস—এখনও উপনরন হব নাই। গ্রামের জন্রধরের অনেকগুলি স্থালোক একদিন দলবছ হইরা পূর্বোক্তর্রধরের অনেকগুলি স্থালোক একদিন দলবছ হইরা পূর্বোক্তরণে পবিশালাকী দেবীর মানত শোধ করিতে মাঠ তালিবা বাইতে লাগিলেন। ঠাকুরের নিজ পরিবাবের ছই একজন স্থালোক এবং গ্রামের অমিদার ধর্মদার ধর্মদার লাহার বিধবা কল্পা প্রামের স্থাভিকতা সংকে ঠাকুরের উচ্চ ধারণা ছিল। সকল বিবর প্রসারকে জিজ্ঞানা করিরা তাঁহার পরামর্শ মত চলিতে ঠাকুর, মাতাঠাকুরাণীকে অনেকবার বলিরাছিলেন এবং প্রসারের কথা সমরে সমরে নিজ স্থাভিকতাদিগকেও বলিতেন। প্রসারও ঠাকুরকে বালকলাল হইতে অক্সত্রিম সেহ করিতেন। এবং অনেক সমর তাঁহাকে ধর্মার্থ গ্রামুর দেবতার পূর্ণা কথা এবং অন্তিপুর্ণ সন্ধীত তানিরা মোহিত হইরা অনেকবার তাঁহাকে জিঞ্জানা করিতেন—"হাঁ৷ গ্রাই, তোকে সমরে সমরে মাকুর বলে মনে হর কেন বল দেখি দু ইারে, সতিয় সভিট্ই ঠাকুর মনে

হব।" পদাই শুনিরা মধ্র হাসি হাসিণ্ডেন কিছ কিছুই বলিন্তেন
না; অথবা অক্ত পাঁচ কথা পাড়িরা তাঁহাকে ভুলাইবার চেটা
কল্পিডেন। প্রসন্ন সে সকল কথার না ভূলির। গন্তীরভাবে বাড়
নাড়িরা বলিন্ডেন—"তুই বা-ই বলিস্ তুই কিন্ত মান্থর নোন্।" প্রসন্ন
ধরারাক্তম বিগ্রহ স্থাপন করিরা নিজ হল্ডে নিত্য সেবার আরোজন
করিরা দিতেন। পাল পার্কাণে ঐ মন্দিরে বাত্রা গান হইত। প্রসন্ন কিন্ত
ভিহার অন্নই শুনিন্ডেন। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন—"গলাইবের গান
শুনে আর কোন গান মিঠে লাগেনি—গলাই কান থারাপ করে দিরে
গিরেছে।"—অবশ্র এ সকল অনেক পরের কথা।

প্রীলোকেরা বাইতেছেন দেখিবা বাসক গদাই বলিবা বসিলেন, 'আমিও বাব।' বালকের কট হইবে ভাবিরা প্রীলোকেরা নানারূপ নিবেধ করিলেও কোন কথা না শুনিরা গলাধর সঙ্গে চলিলেন। প্রীলোক-দিগের ভাহাতে আনন্দ ভির বিরক্তি হইল না। কারণ, সর্বাদা প্রকুর্রাচিত্ত রক্তরসপ্রিয় বালক কাহার না মন হঙ্গে করে? ভাহার উপর এই অর বরনে গলাইরের ঠাকুর দেবতার গান ছড়া সব কণ্ঠছ। পথে চলিতে চলিতে গুঁহাদিগের অন্তরোধে ভাহার তুই চারিটা সে বলিবেই বলিবে। আর ফিরিবার সমর ভাহার কুষা পাইলেও ক্ষতি নাই, দেবীর প্রসাদী নৈবেগু ছথাদি ত গুঁহাদিগের সক্ষেই থাকিবে; ভবে আর কি? গলাইরের সক্ষে বাওয়ার বিরক্ত হইবার কি আছে বল। রমণীগণ ঐ প্রকার নানা কথা ভাবিরা গলাইকে সক্ষে লইবা নিঃশঙ্কচিত্তে পথ বাহিষা চলিলেন এবং গলাইও গাঁহারা বেরুপ ভাবিরাছিলেন, ঠাকুর দেবতার গর গান করিতে ক্ষিতে ভাইচিত্তে চলিতে লাগিলেন।

কিছ বিশালাকী দেবীর মহিমা কার্ডন করিতে করিতে প্রান্তর পার হইবার পূর্বেট এক অভাবনীর ঘটনা উপস্থিত হইল। বালক গান করিতে করিতে সহসা থামিরা গেল, তাহার অক প্রভালাদি অবল আড়ট হইরা গেল, চক্কে অবিরল জলবারা বহিছে লাগিল এবং কি অহুথ করি-তেছে বলিরা উহিছিগের বারষার সম্প্রেছ আহ্বানে সাড়া পর্যন্ত লিল না! পথ চলিতে অনভান্ত, কোনল বালকের রৌন্ত লাগিরা সর্কি-প্রমি হুটরাছে ভাবিরা রমণীগণ বিশেষ শক্তিতা হুটলেন এবং সন্ত্রিছিত পুকরিণী হুটতে জল আনিরা বালকের মন্তর্কে ও চক্ষে প্রদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভাহাতেও বালকের কোনরূপ সংজ্ঞার উদর না হওয়ার তাঁহারা নিভান্ত নিরুপার হুটরা ভাবিতে লাগিলেন, এমন উপার ?—কেবীর মানত পূজাই বা কেমন করিয়া দেওয়া হয় এবং পরের বাছা সলাইকে বা ভালর ভালর কিরপে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া বাওয়া হয়; প্রাক্তরে জনমানব নাই বে সাহায্য করে—এখন উপার ? ব্রীলোকেরা বিশেষ বিপরা হুইলেন এবং ঠাকুর দেবতার কথা ভূলিরা বালককে ব্রিরা বিশ্বর কথন ব্যক্তন, কথন জলসেক এবং কথন বা ভাহার নাম মরিরা ভাষা-ভাকি করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল এইরূপে গত হইলে প্রসন্ধের প্রাণে সহসা উদর হইল—
বিশ্বাসী সরল বালকের উপর দেবীর তর হর নাই ত ? সরলপ্রাণ পরিজ্ঞ
বালক ও শ্রীপুক্ষদের উপরেই ত দেবদেবীর তর হর, তানিবাছি! প্রসন্ধ
সদী রম্বীগণকে ঐকথা বালদেন এবং এখন হইতে গদাইকে না ভাকিরা
একমনে ৮বিশালাক্ষীর নাম করিতে অন্থরোধ করিলেন। প্রসন্ধের পূল্য
চরিত্রে তাঁহার উপর প্রদ্ধা রম্বীগণের পূর্ব্ধ হইতেই ছিল, মুডরাং
সহজেই ঐ কথার বিশাসিনী হইরা এখন দেবী জ্ঞানে বালককেই সন্ধোমন করিয়া বার্ষার বলিতে লাগিলেন—'মা বিশালাক্ষি প্রসন্ধা হও, মা
রক্ষা কর, মা বিশালাক্ষি মুখ তুলে চাও, মা অকুলে কুল লাও।"

আন্তর্য ! রমণীগণ করেকবার ঐকাপে দেবীর নাম এইণ করিতে না করিতেই গলাইরের মুধ্যগুল মধুর হাজে রঞ্জিত হইরা উঠিল এবং বানকের অল স্বয় সংক্রার লক্ষণ দেখা গেল। তথন আখাসিতা হইরা তাঁহারা বাদকশরীরে বাস্তবিক্ট দেবীর ভর হটরাছে নিক্ষ করিয়া ভাষাকে প্রশ্নের প্রধাম ও মাতসম্বোধনে প্রার্থনা করিতে দাগিলেন।•

ক্রমে সংজ্ঞালাভ করিরা বালক প্রাকৃতিছ হইল এবং আন্তর্যের বিষয়, ইতিপূর্গের ঐক্লপ অবস্থার ক্রম্ম তাহার দারীরে কোনরূপ অবসাধ বা হুর্বলতা লক্ষিত হইল না। রমনীগণ তথন তাহাকে লইরা ভক্তিগদগদিতে দেবীয়ানে উপস্থিত হইলেন এবং বথাবিধি পূজা দিরা গৃহে ফিরিরা ঠাকুরের মাতার নিকট সকল কথা আজোপান্ত নিবেদন করিলেন। তিনি তাহাতে ভীতা হইরা গদাইরের কল্যাণে দেদিন কুল-দেবতা শর্ত্বীরের বিশেব পূজা দিলেন এবং বিশালান্টার উদ্ধেশ্রে পুরুব্ধ প্রধান করিলেন।

শ্রীরাযক্তঞ্জীবনের আর একটি ঘটনা, বাল্যকাল হইতে তাঁহার উচ্চ ভাবভূমিতে মধ্যে মধ্যে আরু হওরার বিবরে বিশেষ সাক্ষ্য প্রহান করে। ঘটনাটি এইরূপ হইরাছিল—

কামারপুক্রে ঠাকুরের পিঞালয়ের দক্ষিণ পশ্চিমের কির্দ্ধুরে একবর স্থবর্গ বর্ণিক বাস করিত। পাইনরা বে তথন বিশেব শ্রীমান
ছিল তৎপরিচর তাহাদের প্রতিষ্ঠিত বিচিত্র কারুকার্য্যথচিত ইপ্তকনির্দ্ধিত শিববন্দিরে এখনও পাওয়া বায়। এ পরিবারের ছুই একজন
মাত্র এখনও বাঁচিয়া আছে এবং বর বায় ভয় ও জুমিসাৎ হইরাছে।
প্রামের লোকের নিকট তানিতে পাওয়া বায় পাইনদের তথন বিশেব
শ্রীরৃদ্ধি ছিল, বাটাতে লোক ধরিত না এবং জমি জারাৎ, চারবাস,
পরু লাজলও বেমন ছিল নিজেরে ব্যবসারেও তেমনি বেশ গুপয়না
আয় ছিল। তবে পাইনরা প্রামের জমিবারের মত ধনাচ্য ছিল না,
মবাবিত্ত গৃহস্ব-শ্রেশীকৃক্ষ ছিল।

কেহ কেহ বলেন, এই সবরে ভতিয় আজিলারে বালোকেরা বিশালাকীয় বিভিত্ত আলীভ নৈকেতাদি বালককে ভোজন করিতে দিয়াছিলেন।

भाइताप्रत कर्दा तिरामा अर्थातिक जिल्ला । मधर्थ क्रोलिस नित्सर ইট্লভনিশিত কবিতে প্রবাস পান নাই, বরাবর বসজবাটীটি মাঠ-কোঠান্ডেট + বাস করিভেন: দেবালরটি কিন্তু निरदाजिकाम निर টাকৈ পোডাটয়া বিশিষ্ট শিল্পী নিবক্ত করিয়া मास्त्रिया अकत्वव অভ্যক্তাৰে নিৰ্মাণ কৰিবাছিলেন। কৰ্মাৰ নাম ততীয় ভাষাবেশ সীতানাথ ছিল। তাঁহার সাত পুত্র ও আট কলা ছিল: এবং বিবাহিতা হইলেও কলাগুলি, কি কারণে বলিতে পারি না. সর্বাদাই পিত্রালরেই বাস করিত। ওনিরাছি, ঠাকুরের যথন দশ বার বৎসর বয়স তথন উহাদের সর্বাক্তনিষ্ঠা বৌরনে পদার্পণ কবিয়াতে। কলা থালি সকলেট রূপবড়ী ও দেবছিলজজি-পরারণা ছিল এবং প্রতিবেশী বালক গদাইকে বিশেষ ক্ষেত্ত করিত। ঠাকুর বাল্যকালে অনেক সময় এট ধর্মনিষ্ঠ পরিবারের ভিতর কাটাইভেন এবং পাইনদের বাটীতে তাঁহার উচ্চ ভাবভমিতে উঠিহা অনেক লীলার কথা এখনও গ্রামে ক্ষমিতে পাওয়া যায়। বর্তমান ঘটনাটি

কামারপুকুরে বিষ্ণুভজি ও শিবভজি পরস্পার হেবাহেবি না করিবা বেশ পাশাপ্যাশি চলিত বলিরা বোধ হয়। এখনও শিবের গালনের স্থায় বংসর বংসর বিষ্ণুর চবিবশগুরেরী নাম-সংকীর্তান সমারোহে সম্পান হইরা থাকে; তবে শিবমন্দির ও শিবস্থাশনের সংখ্যা বিষ্ণু মন্দিরাপেক্ষা অধিক। স্থংগ বণিকদিগের ভিতর অনেকেই গোঁড়া বৈষ্ণুব হইরা থাকে; নিত্যানক প্রভুৱ উদ্ধারণ দত্তকে দীকা দিরা উদ্ধার করিবার পর হইতে ঐ জাতির ভিতর বৈষ্ণুব উত্তরেরই ভক্ত

'কন্ধ আমরা ঠাকুরের নিকটেই ওনিয়াছিলাম।

বাশ, কাঠ, বড় ও বৃত্তিভাগহারে নির্দিত বিভল বাটাকে পরীক্রাবে "বাঠ-কোনে" বলে। ইহাতে ইইকের সল্পর্ক থাকে না।

ছিল। বৃদ্ধ কণ্ঠা পাইন, একদিকে বেমন ত্রিসদ্ধা হরিনাম করিতেন, ক্ষম্পদিকে তেমনি শিবপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং প্রতি বৎনর শিবরাত্রি ব্রভগালন করিতেন। রাত্রিজাগরণে সহারক হইবে বলিরা ব্রভকালে পাইনদের বাটীতে বাত্রাগানের বন্দোবস্ত হইত।

একবার ঐরপে শিবরাত্তি ব্রভকালে পাইনছের বাটীভে যাত্রার বন্দোবন্ত হইরাছে। নিকটবন্তী গ্রামেরই দল, শিবমতিমাস্টক পালা গাহিবে, রাত্রি একদণ্ড পরে যাত্রা বসিবে। সন্ধ্যার সময় সংবাদ পাওয়া গেল যাত্রার দলে যে বালক শিব সাজিয়া থাকে. তাহার সহসা কঠিন পীড়া হইরাছে, শিব সাজিবার লোক বহু সন্ধানেও পাওৱা ঘাইতেছে না. অধিকারী হতাশ হইরা অল্পকার নিমিত্র যাত্রা বন্ধ রাথিতে মিনতি করিয়া পাঠাইয়াছেন। এখন উপায়। चित-রাত্তিতে রাত্তিজাগরণ কেমন করিয়া হয় ? বুদ্ধেরা পরামর্শ করিতে বসিলেন এবং অধিকারীকে ব্রিজ্ঞানা করিয়া পাঠাইলেন, ভিত্ত সাক্তিতার লোক দিলে তিনি অন্ত বাতে যাতা কৰিতে পাৰিবেন কিনা। উচ্চৰ আসিল, শিব সাজিবার লোক পাইলে পারিব। গ্রামা পঞ্চায়েৎ আবার পরামর্শ জডিল, শিব সালিতে কাহাকে অফরোধ করা বার: ত্তির হটল, গদাইরের বরুদ অল হটলেও দে অনেক শিবের গা**ন** बात्न এवः निव नाकित्न छाहात्क (मथाहेत्वक छान, छाहात्कहे वना যাক। তবে শিব সাজিয়া একট আঘটু কথাবাৰ্তা কছা, তাহা অধি-कांकी चत्रः त्कोणाल ठानाहेश महेत्व। शनाधत्रत्क तना इहेन। সকলের আগ্রহ দেখিয়া তিনি ঐ কার্য্যে সম্মত হইলেন। পূর্ব্বনিদ্ধারিত কথামত রাজি একদণ্ড পরে বাজা বসিল।

গ্রামের জমিলার ধর্মালাস লাহার, ঠাকুরের পিতার সহিত বিশেষ সৌহার্দ্ধ্য থাকার উাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গমাবিকু লাহা ও ঠাকুর উভরে 'জাঙাং' পাতাইরাছিলেন। 'জাঙাং' শিব সালিবেন লানিরা গরাবিকু

ও তাঁহার দলবল মিলিরা ঠাকুরের অন্তর্ন্ধণ বেশভূবা করিরা দিতে লাগিলেন। ঠাকুর শিব সাজিবা সাঞ্চল্বে বসিবা শিবের কথা ভাবিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার আসরে ভাক পড়িল এবং তাঁহার ব্দ্ধলিগের মধ্যে জনৈক পথপ্রাদর্শন করিয়া ভাঁচাকে আসরের দিকে লইয়া ঘাইতে উপন্থিত চইল। বন্ধর আহবানে ঠাকুর উঠিলেন এবং কেমন উন্মনাভাবে কোনদিকে শব্দা না করিয়া ধীরমন্তর গতিতে সভান্তলে উপন্থিত হুটুৱা ন্মিবুহাবে দুগুৱুমান হুটুলেন। তথন চাকুরের সেই **অটাঅটিল বিভতিমণ্ডিত বেশ, সেই ধীর**স্থির পাদ-ক্ষেপ ও পরে অচল অটল অবন্থিতি, বিশেষতঃ সেই অপার্থিব অন্তর্ম থী নির্নিমের দৃষ্টি অধরকোণে ঈবৎ হাস্তরেখা দেখিরা লোকে আনন্দে ও বিশ্বৰে মোহিত চটয়া পল্লীগ্ৰামেৰ প্ৰথামত সহসা উচ্চৰৰে হারধ্বনি করিবা উঠিল এবং রমণীগণের কেছ কেহ উলুধ্বনি এবং শঙ্খধনি করিতে লাগিল। অনস্তর সকলকে স্বির করিবার জন্ম অধি-কারী ঐ গোলযোগের ভিতরেই শিবস্থাতি আরম্ভ করিলেন। তাহাতে ভোতারা কথঞ্চিত ছিব হইল বটে, কিন্তু পরস্পরে ই**নারা ও** গা ঠেলিয়া 'বাহবা,' 'বাহবা,' 'গদাইকে কি অন্দর দেখাইতেছে, ছোঁড়া শিবের পাশাটা এত স্থন্দর করতে পারবে তা কিন্তু ভাবিনি, ছোঁড়াকে বাগিয়ে নিয়ে আমাদের একটা বাতার দল করলে হর,' ইত্যাদি-নান। কথা অফুচেম্বরে চলিতে লাগিল। গদাধর কিছ তথনও সেট একই ভাবে দণ্ডারমান, অধিকন্ধ তাঁহার বক্ষ বহিরা অবিরত নরনাঞ্চ পতিত হইতেছে। এইরূপ কিছুক্ষণ অতীত হইলৈ গদাধর তথনও স্থান পরিবর্ত্তন বা বলা কহা কিছুই করিতেছেন না দেখিয়া অধিকারী ও পদীর বৃদ্ধ ছাই অন বালকের নিকটে পিরা দেখেন তাহার হস্ত পদ অনাড়—বালক স্পূৰ্ণ সংজ্ঞাশুক্ত। তথন গোলমান বিওণ বাড়িরা উঠিল। কেহ বলিল—জল, চোবে মুখে জল লাও; কেহ বলিল—

বাডাগ কর; কেছ বলিল—শিবের তর হরেচে, নাম কর; আবার কেছ বলিল—ছোঁড়াটা রসজ্জ কর্লে, বাআটা আর শোনা হল না দেখ্চি! বাহা হউক, বালকের কিছুতেই সংজ্ঞা হইতেছে না দেখিরা বাআ ভালিরা গেল এবং গলাধরকে কাঁধে লইরা করেক জন কোনরূপে বাড়ী পৌছাইরা দিল। শুনিরাছি, সে রাত্রে গলাধরের সে ভাব বছ প্রবড্নেও ভল হর নাই, এবং বাড়ীতে কারাকাটি উঠিরাছিল। পরে স্থোদর হইলে তিনি আবার প্রেকৃতিত্ব হইরাছিলেন।

क्ट्रिक्ट् वरलम्, फिनि छिन् निम मन्छार्य वे व्यवद्यंत्र विरलम् ।

## তৃতীয় অধ্যায়

## সাধকভাবের প্রথম বিকাশ

ভাবতপ্রয়ত। সক্ষম পূর্ব্ধাক্ত ঘটনাগুলি ভিন্ন আরও অনেক কথা

নাকুরের বাল্যজীবনে শুনিতে পাওয়া ,বায়। ছোটভাবতপ্রয়তার পরিভাবতপ্রয়তার পরিভাবতপ্রয়তার পরিভাবতপ্রয়তার পরিভাবতপ্রয়তার পরিভাবতপ্রয়তার পরিভাবতপ্রয়তার পরিভাবতপ্রয়তার পরিভাবতির আমরা সময়ে সমরে পাইর। থাকি।

বেমন—এামের কুন্তকার লিবছর্নাদি দেবদেবীর প্রতিমা পড়িতেছে, বরস্তবর্গের সহিত বথা ইচ্ছা বেড়াইতে বেড়াইতে ঠাকুর ওথার আগননন করিরা সৃষ্টিগুলি দেখিতে দেখিতে সংসা বলিলেন, এ কি হইরাছে? দেব-চকু কি এইরূপ হর ? এই ভাবে আঁকিতে হর'—বলিরা বে ভাবে টান দিরা আছিত করিলে চক্ষে আমানব শক্তি, করশা, অন্তর্মুখীনতা ও আনন্দের একত্র সমাবেশ হইরা সৃষ্টিগুলিকে জীবন্ত দেবভাবসম্পন্ন করিরা তুলিবে, তাহাকে তহিবর বুরাইরা দিলেন। বালক গদাধর কথনও শিক্ষালাভ না করিরা কেমন করিরা ঐ কথা বুরিতে ও বুরাইতে সক্ষম হইল, সকলে অবাক হইরা তাহা ভাবিতে থাকিল এবং ঐ বিবরের কারণ অভিনা পাইল না।

বেমন—ক্রীড়াফলে বরভাগগের সহিত কোন দেববিশেবের পূকা করিবার সঙ্কর করিরা ঠাকুর অহতে ঐ মৃতি এমন স্থল্পরভাবে গড়ি-লেন বা আঁকিলেন যে লোকে দেখিবা উহা দক্ষ কুন্তকার বা পটুরার কার্য্য বলিরা স্থির করিল।

বেমন—জ্বাচিত জ্বতবিতভাবে কোন ব্যক্তিকে এমন কোন কথা বলিলেন, যাহাতে ভাষায় মনোগত বছকালের সন্দেহলাল মিটিনা বাইরা সে তাহার ভাবী জীবন নির্মিত করিবার বিশেষ সন্ধান ও শক্তি লাভপূর্বক অভিভয়ন্তরে ভাবিতে লাগিল, বালক গদাইকে আশ্রম করিরা তাহার জারাধ্য দেবতা কি কর্মণার ভাহাকে ঐরপে পথ দেখাইলেন !

বেষন — শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা যে প্রাপ্তের মীমাংসা করিতে পারিচে-ছেন না বালক গলাই তাহা এক কথার মিটাইরা দিয়া সক্সকে চমংকুত করিলেন।

ঠাকুরের বাল্যজীবন সম্বন্ধে এক্সপ বে সকল অন্তত বটনা আমরা শুনিয়াছি তাহার সকলগুলিই বে তাঁহার উচ্চ ভাবভুমিতে আরোহণ করিয়া দিবাশক্তি প্রকাশের পরিচারক, তাহা ঠাকরের জীবনের ঐ प्रकार चार्डियांच हर নতে। উত্তাদিগের মধ্যে কড়কঞ্চলি ত্রুরপ প্ৰকাৰ শ্ৰেণীর নিৰ্দেশ হটলেও অপর সকলঞ্জিকে আমবা সাধাবণত: ছর শ্রেণীতে বিভক্ষ কবিতে পারি। উহাদিগের কড়কঞ্চলি তাঁহার মতত মতির, কতকভালি প্রবল বিচারবাছর, কতকভালি বিশেষ নিষ্ঠা ও দচপ্রতিজ্ঞার, কতকগুলি অসীম সাহসের, কতকগুলি রক্ষরসপ্রিরতার এবং কতকগুলি অপার প্রেম বা করুণার পরিচারক। পূর্ব্বোক্ত সকল শ্রেণীর সকল ঘটনাবলীর ভিতরেই কিছু জাঁহার মনের অসাধারণ বিশ্বাস. পবিত্রতা ও নিংশার্থতা ওতপ্রোতভাবে বাড়িত বহিয়াছে দেখিতে পাওৱা বার। দেখা বার, বিশ্বাস, পবিত্রতা ও স্বার্থ-হীনতাল্প উপাদানে জাঁচার মন যেন স্বভাবত: নির্মিত হইয়াচে. এবং সংগারের নানা ঘাতপ্রতিঘাত উহাতে স্থতি, বৃদ্ধি, প্রতিজ্ঞা, সাহস, ব্রজরস, প্রেম বা করুণারূপ আকারে তব্রজসমূহের উদর করি-তেছে। করেকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলেই পাঠক আমাদিগের কথা সম্যক্তমণে ধারণা করিতে পারিবেন।

<sup>\*</sup> श्रमणाय भूक्ताई-वर्ष व्यवात, २०१ भूकी त्रय।

পল্লীতে রাম বা ফুক্সবালা হইরাছে, অক্সান্ত লোকের সহিত বালক
গলাধরও ভাষা ভানিবাছে; ঐসকল পবিত্র পুরাণকথা ও গানের বিষয়
ভূলিরা পরনিন বে বাছার স্বার্থটেটার লাগিরাছে,
কর্ত স্বভিন্তির
কুলিরা পরনিন বে বাছার স্বার্থটেটার লাগিরাছে,
কর্ত বালক গলাইরের মনে উহা বে ভাবতরক
ভূলিরাছে ভাষার বিরাম নাই; বালক ঐ সকলের
পুনরার্তি করিরা আনন্দোগভোগের জন্ত বরস্তবর্গকে সমীপত্ব আত্রকাননে
একত করিরাছে এবং উহালিগের প্রভোককে পালার ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের
ভূমিকা বর্থাসন্তব আরম্ভ করাইরা ও আপনি প্রধান চরিত্রের ভূমিকা
গ্রহণ করিরা উহার অভিনর করিতে আরম্ভ করিরাছে। সরল ক্বরণ
পার্থের ভূমিতে চাব দিতে দিতে বালকদিগের প্রস্কল ক্রীড়ানলনৈ মুখ্রক্রের
ভাবিত্রেছে একবার মাত্র ভবিল কিরণে ?

উপনয়নকালে বালক, আজীয়বজন এবং সমাজপ্রচণিত প্রথার

ক্রিক্জে ধরিরা বসিল, কর্মকারজাতীয়া ধনী নারী

কামিনীকৈ ভিক্নায়াতাশ্বরণে বরণ করিবে । কর্মকার

কামিনীকৈ ভিক্নায়াতাশ্বরণে বরণ করিবে । কর্মকার

কামিনীকৈ ভিক্নায়াতাশ্বরণে বরণ করিবে । কর্মকার

কামিনীর বেচ ভালবাসায় মুখ্য হইরা এবং ভাগায় ক্র্যবের অভিলাষ জানিতে পারিয়া বালক সামাজিক শাসনের কথা ভূলিয়া ঐনীচ

জাতীয়া রমনীর অহত-পক্ষ ব্যক্তনাদি কাড়িয়া খাইল !—থনীর ভীতিপ্রস্ত

সংগ্রহ নিবেধ বালককে ঐকার্য হইতে বিরম্ভ করিতে পারিল না।

বিভৃতিমণ্ডিত কটাধারী নাগা ফকির দুখিলে শহর বা পল্লীক্রমানসাহদের দৃষ্টাভ্ত
হাঁবা থাকে ৷ ঐরণ ফকিবেরা জ্লবরক্ষ বালকদিগকে নানারূপে ভূলাইবা অথবা স্থবোগ পাইলে বল্পারোগে

क्क्रकाव गुर्काई-s र्व व्यवाह, गुडे। >s · (मय ।

एउटमर्टम नहेवा शहेवा एनशृष्टि करवे. এक्रम किश्वनश्ची वरत्रव मर्केड প্রচলিত। কামারপুরুরের দক্ষিণ প্রোম্ভে ৮পুরীধামে বাইবার বে পথ আছে দেই পথ দিয়া তথনতথন নিত্য ঐক্লপ সাধু-ফকিব, বৈরাগী-বাবালীর দল বাওরা আসা করিত, এবং গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিবা ভিকারতি বারা আহার্য সংগ্রহপর্বক চুই এক দিন বিপ্রাম কবিহা গন্ধবা পথে অংগ্ৰনৰ চটত। কিংবদ্ধীতে ভীত চটহা বহুস্থাণ দ্বরে পালাইলেও বালক গদাই ভীত হইবার পাত্র ছিল না। ককিবের মল দেখিলেট দে ভাচালিগের সচিত মিশিরা মধ্বালাপ ও সেবার জারাদিগতে প্রেমর কবিষা জারাদের আচার-বার্টার লক্ষা ক্রিবার জন্ত অনেক কাল তাহাদের সঙ্গে কাটাইত। কোন কোন -দিন দেবোদেভে নিবেদিত তাহাদিপের অর ধাইয়াও বালক বা**টা**তে কিরিত এবং মাতার নিকট ঐ বিষয়ে গ**র** করিত। জাহালিপাৰ নাম বেলধাৰণেৰ জন্ম বালক একদিন সৰ্ববাহে ভিলক্চিক্ এবং পিতা-মাতা-প্রান্ত নৃতন বসনধানি ছি<sup>\*</sup>ড়িয়া কৌপীন ও বহির্বাসরূপে ধারণপূর্বক জননীর নিকট আগমন कविश्वर्शकतः।

গ্রামের নীচ আতিদের ভিতর আনেকে রামারণ মহাভারত পাঠ করিতে জানিত না। ঐ সকল গ্রাহ শুনিবার ইচ্ছা হইলে তাহার। পড়িয়া বুঝাইয়া দিতে পারে এমন কোন বান্ধণ বা অশ্রেণীর লোককে আহ্বান করিত এবং ঐ ব্যক্তি আগমন করিলে ভক্তিপূর্যক পদ ধৌত করিবার জল, নৃত্ন ছঁকার তামাকু এবং উপবেশন করিয়া পাঠ করিবার জভ উত্তম আসন বা ভলভাবে নৃত্ন একথানি মাহুর প্রদান করিত। ঐকপে সন্মানিত হইরা সে ব্যক্তি ঐকালে আহ্বার অভিমানে স্টাত হইরা প্রোভাবিগের নিকটে কিরপে উচ্চাসন গ্রহণ করিত এবং কত প্রকার

বিসদৃশ অভন্তদী ও হবে প্রস্থ পাঠ করিতে করিতে তাহাদিগকে আপন প্রাধান্ত জ্ঞাপন করিত, তীক্ষ বিচারসম্পন্ন রক্ষরসন্মির বালক তাহা দক্ষ্য করিত এবং সমরে সমরে অপরের নিকট গন্ধীর-ভাবে উহার অভিনয় করিয়া হাস্তকৌতুকের রোল ছুটাইয়া

ঠাকরের বাল্যজীবনের ঐ সকল কথার আলোচনার আমরা ব্ৰিতে পারি, তিনি কিলপ মন লইরা সাধনার ঠাক:রর মলের অগ্রসর হটয়াছিলেন। ব্রিতে পারি যে ঐক্লপ স্বাদ্ধাহিক পঠন মন যাহা ধরিবে তাহা করিবেট করিবে. বাচা শুনিবে তাহা কথনও ভূলিবে না এবং অভীইলাভের পথে যাহা অস্তরায় বলিয়া বৃঝিবে সবলহত্তে ভাষা তৎক্ষণাৎ দুরে নিক্ষেপ করিবে। ব্রিতে পারি বে, এরপ হানর ঈশবের উপর, আপনার উপর এবং মানবসাধারণের অন্তর্নিচিত দেবপ্রকৃতির উপর দৃচ্ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সংসারের সকল কার্ব্যে অগ্রসর হইবে, নীচ অপবিত্র ভাবদমূহ ত দুরের কথা—সঙ্কীর্ণতার স্বর্গাত গন্ধও বে সক্স ভাবে অফুড়ত হইবে কথনই তাহাকে উপাদের বলিরা গ্রহণ করিতে পারিবে না, এবং পবিত্রতা, প্রেম ও করণাই কেবল উহাকে সর্ব্যকাল সর্ব্যবিষয়ে নির্মিত করিবে। ঐ সলে একথাও ছাদ্যক্ষ হয় যে, আপনার বা অস্কের অক্তরের কোন ভাবই আপন আকার পুকায়িত রাখিয়া ছল্মবেশে একপ হানংমনকে কখনও প্রভারিত করিতে পারিবে না। ঠাকুরের অন্তর সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত কথা বিশেষভাবে শ্বৰণ বাখিলা অপ্ৰসৰ হুইলে তবেই আমৰা তাঁহাৰ সাধকঞীবনের कालोकिकच कारतकम कतिएक ममर्च हरेत ।

ঠাকুরের জীবনে সাধকভাবের প্রথম বিশেষ বিকাশ আমর। দেখিতে পাই, তিনি বধন কলিকাভার তাঁহার প্রাভার চতুশাঠীতে

—বেদিন বিশ্বাশিক্ষার মনোধোগী হটবার জন্ম অগ্রজ বাষ্ড্রমারের তিবস্থার ও অনুযোগের উত্তরে তিনি স্পষ্টাক্ষরে সাধকভাবের প্রথম বলিয়াছিলেন---"চালকলা-বাঁধা রিজা and was since in-देशा विकामिश्व ना. শিখিতে চাতি না: আমি এমন বিজ্ঞা শিখিতে হাচাতে হথাৰ্থ জাম চাহি যাহাতে জ্ঞানের উদয় হটয়া মানুষ বাস্তবিক চয়, সেট বিজ্ঞা শিখিব কতার্থ হয়।" তাঁহার বয়স তথন BA/IK ছটবে এবং গ্রামা পাঠশালার **তাঁ**গার শিক্ষা অগ্রসর হট্টবার বিশেষ সম্ভাবনা নাই ব্যিয়া অভিভাবকেরা তাঁহাকে কলিকাতার আনিরা কাথিয়াছেন।

ঝানাপুক্বে ধ্লিগন্ব মিত্রের নাটার সমাপে জ্যোতিব এবং দ্বিভালের ব্যুৎপার তাঁহার অধ্যমিঠ অগ্রজ টোল খুলিরা ছাত্রাদিগকে শিক্তা দিতেছিলেন এবং পূর্ব্বোক্ত মিত্র-পরিবার ভিন্ন পদ্ধীর অপর কয়েকটি বর্দ্ধিকু ব্বের নিড্যা দেবদেবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিড্যাক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক ছাত্রগণকে পাঠ দান করিভেই তাঁহার প্রায় সমস্ত সময় অভিবাহিত হইত, মুডরাং অপরের গৃহে প্রভাগ ফুইসদ্ধাা গমনপূর্বক দেবদেবা বথারীতি সম্পন্ন করা অল্পনালেই তাঁহার পক্ষে বিষম ভার হইত্বা উঠিয়াছিল। অথচ সহগা তিনি উহা ড্যাগ করিভে পারিতেছিলেন না। কারণ, বিদায় আদারে টোলের বাহা উপত্তম্ব ইইড ভাগ অল্প, এবং দিনদিন ভাগ ভিন্ন উর্বার বৃদ্ধিক ভাগের বৃদ্ধিক ভাগের ভাগেতিছিল না; এরপ অবস্থার দেব-

কলিকাভার ঝামাপুরুরে রামকুমারের
টোলে ঝাসকালে
ঠার্লের আচরণ
পারিশেবে নিজ কনিষ্ঠ প্রভাবেক আনাইরা ভারার
উপর উক্ত দেবসেবার ভার অপূর্ণ পূর্বক তিনি

অধ্যাপনাতে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।

গদাধর এথানে আদিরা অবধি নিজ মনোমত কর্ম্ম পাইরা উহা
সানক্ষে সমাপনপূর্বক অগ্রজের সেবা ও ওাঁহার নিকটে কিছু কিছু
পাঠাভাাস করিতেন। গুলানন্দর প্রিরদর্শন বালক অরকালেই যজনানপরিবারবর্গের সকলের প্রির হইরা উঠিলেন। কামারপুরুরের সার
এথানেও ঐ সকল সম্রান্ত পরিবারের রমনীগণ ওাঁহার কর্ম্মদকতা,
সবল বাবহার, মিটালাপ এবং দেবভক্তি দর্শনে তাঁহার নিকট
নিঃসঙ্কেচে আগ্রমন করিতেন এবং তাঁহার হারা ছোট-খাট কাইকরমাণ করাইরা লইতে এবং তাঁহার মধুর কঠের ভজন তানতে
আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। এইরূপে কামারপুরুরের স্থায় এখানেও
বালকের একটি আপনার দল বিনা চেটার হইরা উঠিয়াছিল এবং
বালকেও অবসর পাইলেই ঐ সকল স্ত্রীপুরুষদ্বিগের সহিত মিলিত
হুইয়া আনক্ষে দিন কাটাইতেছিলেন। প্রতরাং এখানে আসিয়াও
বালকের বিভাশিক্ষার যে বড় একটা স্থবিধা হুইতেছিল না, একথা
বুবিতে পারা যায়।

পূর্ব্বোক্ত বিষয় লক্ষ্য করিয়াও রামকুমার প্রাভাকে সহসা কিছু বলিতে পারেন নাই। কারণ, একে ত মাতার প্রির কনিষ্ঠকে উচার কেহমুখে বঞ্চিত করিয়া এক প্রকার নিজের স্থবিধার জন্তুই দূরে আনিরাছেন, তাহার উপর প্রাভার গুণে আকৃষ্ট হইয়া লোকে ভাহাকে আগ্রহপূর্বক বাটাতে আহ্বান ও নিমম্বাদি করিতেছে, এই অবহার যাইতে নিষেধ করিয়া বালকের আনন্দে বিয়োৎপাদন করা কি মুক্তিযুক্ত ? প্রকাশ করিলে বালকের কলিকাতাবাস কি বনবাসকুল্য অসহ হইয়া উঠিবে না ? সংসারে অভাব না থাকিলে বালককে মাতার নিকট হইতে দূরে আনিবার কোনই প্রেরোজন ছিল না । কামারপুক্রের নিকটবর্ত্তী গ্রামান্তরে কোন মহোপাধ্যারের নিকটে পাড়িতে পাঠাইলেই ত চলিত। বালক ভাহাতে মাতার নিকটে পাছিলাই

বিভাত্যাস করিতে পারিত। ঐরপ চিন্তার বশবর্তী হইরা রামস্ক্র্যার করেক নাস কোন কথা না বলিলেও পরিশেবে কর্ত্তব্যক্তানের প্রেরণার একদিন বালককে পাঠে মনোবোগী হইবার কল্প মৃত তিরকার করিলেন। কারণ সরল, সর্কানা আত্মহারা বালককে পরে ত সংসারে প্রেরিট হইতে হইতে গ এখন হইতে যদি সে আপনার সাংসারিক অবস্থার যাহাতে উরতি হর, এমন পথে আপনাকে নর্রায়ত করিরা চলিতে না শিথে তবে ভবিন্ততে কি আর ঐরপ করিতে পারিবে ? অভএব প্রাত্তবাৎসল্য এবং সংসারের অভিক্রতা উভরই রামকুমারকে ঐ কার্যা প্রবৃত্ত করাইরাছিল।

কিছ জেহপরবর্শ রামকুমার সংসারের স্বার্থপর কঠোর প্রথার ঠেকিয়া শিথিয়া কতকটা অভিজ্ঞতা লাভ করিলেও নিজ কনিটের অন্তত মানসিক গঠনসম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন না। বালক যে এই অল বহুসেই সংসাহী মানবের সর্ববিধ চেষ্টার এবং আজীবন পরিশ্রমের কারণ ধরিতে পারিয়াছে, এবং চট দিনের প্রতিষ্ঠা ও ভোগস্থলাভকে তচ্ছ জ্ঞান করিয়া মানবলীবনের নিজ ব্রাতার নামদিক জবন্ত উদ্দেশ্র নিজারিত করিয়াছে, একথা তিনি প্ৰকৃতি সম্বন্ধে ব্ৰাম-ক্ষারের অন্ডিজ্ঞভা স্থপ্নেও জ্বন্ধে আনমুন করিতে পারেন স্তব্যং তিরস্থারে বিচলিত না হটরা সরল বালক ধৰন তাঁহাকে প্ৰাণের কথা পর্বেষাক্তরূপে খুলিয়া বলিল, তথন তিনি বালকের কথা জনবন্দম করিতে পারিলেন না। ভাবিলেন, মাতাপিতার বচ আদরের বালক, জীবনে এই প্রথম তিরন্ধত হইরা অভিযান বা বিরক্তিতে এরপ উত্তর প্রদান করিতেছে। সত্যনিষ্ঠ বালক তাঁহাকে আপন অন্তরের কথা ব্রাইতে সে দিন অনেক চেটা পাইল, অর্থকরী বিজ্ঞা শিখিতে তাহার প্রবৃত্তি হইতেছে না. একথা নানাভাবে প্রকাশ করিল, কিছু বালকের সে কথা ওনে কে?

বালক ত বালক, বয়োগুছ কাহাকেও যদি কোন দিন আমহা আর্থচেটার পরাযুগ দেখি তবে সিদ্ধান্ত কবিহা বসি—তাহার মতিছ বিক্ত হটয়াছে।

বালকের ঐ সকল কথা রাষ্ট্রমার দেছিন বুরিলেন না।
অধিকত্ব ভালবাসার পাত্রকে তিরভার করিরা পরক্ষণে আমর।
বেমন অমুতপ্ত হই এবং তাভাকে পূর্বাপেকা শভগুণে আমর যত্ব
করিয়া স্বরং শান্তিসাভ করিতে চেটা করি, কনিটের প্রতি তীভার
প্রতিকার্য্যে ব্যবহার এখনও কিছুকাল ঐরপ হইরা উঠিল। বালক
গলাধর কিন্তু নিজ মনোগত অভিপ্রায় সকল করিবার জক্ত এখন
হইতে যে অবসর অমুসদ্ধান করিরাছিলেন এ বিষরের পরিচর আমর।
তীভার পরপর কার্যা দেখিয়া বিশেষরূপে পাইরা থাকি।

পর্কোক্ত ঘটনার পরের চই বংসরে ঠাকুর এবং ভাঁচার অগ্রজের জীবনের পরিবর্জনের প্রবাহ কিছ প্রবলভাবে চলিরাছিল। অগ্রজের আথিক অবস্থা দিনদিন অবসম হটতেছিল, এবং নানা-ভাবে চেষ্টা করিলেও তিনি কিছতেই ঐ বিষয়ের উন্নতি সাধন করিতে পারিতেছিলেন না। টোল বন্ধ করিয়া রামকম্যরের অপর কোন কার্য্য স্বীকার করিবেন কিনা, ভবিষয়ে সাংসারিক অবস্থা নানা তোলাপাড়াও জাঁচার মনোমধ্যে চলিতে-ছিল। কিন্তু কিছুই দ্বির করিবা উঠিতে পারিতেছিলেন না। তবে একথা মনেমনে বেশ বুঝিতেছিলেন যে, সংসার্থাতা নির্বাহের অন্ত উপার শীঘ্র গ্রহণ না করিয়া এক্সপে দিন কাটাইলে পরিশেষে খণপ্রস্ত হট্যা নানা অনুৰ্থ উপন্থিত হটুবে। কিছু কি উপায় অবলয়ন করিবেন ? য়জন, যাজন ও অধ্যাপন ভিন্ন অন্ত কোন কাৰ্য্যই ত শিখেন नाहे, এবং চেটা করিয়া এখন যে সমরোপরোগী কোন অর্থকরী বিদ্ধা শিশিবেন সে উত্তৰ উৎসাহই বা প্ৰাণে কোথাৰ? আবার, ঐরূপ শিকা

লাভ করিরা অর্থোপার্জনের পথে অগ্রসর হইলে নিজ নিতাক্রিরা ও পূজাদি সম্পন্ন করিবার অবসর লাভ বে কঠিন হইবে, ইহাও নিজ্য। সামাজে সম্ভষ্ট সাধুপ্রকৃতি রামকুমার বৈব্যার্ক ব্যাপারে বিশেষ উত্থানী পূক্ষ ছিলেন না। স্মৃত্যাং "বাহা করেন ৮রত্বীর" ভাবিরা পূর্বোক্ত চিন্তা হইতে মনকে ক্ষিরাইরা বাহা এত কাল করিরা আসিরাহেন, তাহাই ভগ্নকুমরে করিরা বাইতেছিলেন। সে বাহা হউক, ঐরপ অনিক্ষয়তার মধ্যে একটি ঘটনা ঈশ্বরেছার রামকুমারকে পথ দেখাইরা শীম্রই নিশ্চিত্ত করিয়াছিল।

## চতুর্থ অধ্যায়

## দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী

মুন ১২৫৬ সালে বামকুমার ধর্মন কলিকাভার চতুসাঠী পুলিয়া-ছিলেন তথন তাঁহার বয়ক্রম সম্ভবতঃ ৪৫ বৎসর ছিল। সংসারের অভাব অনাটন ঐ কালের কিছ পর্ব হুইতে তাঁহাকে চিন্তিত করিয়া-চিন এবং তাঁচার পদ্ধী একমাত্র পুত্র অকরকে প্রস্বাস্তে তথন মৃত্য-মুখে পতিতা হইয়াছিলেন। কথিত আছে, সাধক রামকুমার ভালার পদ্মীর মৃত্যুর কথা পূর্ব্ব হুইতে জানিতে পারিবাছিলেন এবং পরিবারম্ব কাচাকে কাচাকে বলিয়াছিলেন, 'ও (তাঁচার পদ্মী) এবার আর বাঁচিবে না'। ঠাকুর তথন চতর্জন বর্বে পদার্পণ করিয়াছেন। সমুদ্ধিশালা কলিকাভায় নানা ধনী ও মধাবিৎ চাষ্ট্রনারের কাল-কাডার টোল খুলিবার শ্রেণী লোকের বাস ; **শান্তিখত্য**রনাদি ক্রিয়া-কারণ ও সময় নিরূপণ কলাপে, বিবিধ ব্যবস্থাপত্রদানে এবং চাত্রদিগকে বিদ্যালাভে পারদলী করিয়া দেখানে মুপণ্ডিত বলিয়া একগার খ্যাতিলাভ করিতে পারিলে সংসারের আয়বায়ের ব্রক্ত তাঁহাকে আর চিস্তান্থিত হইতে হইবে না: বোধ হয় এইরূপ একটা কিছু ভাবিয়া রামকুমার কলিকাভার আসিয়া-ছিলেন। পত্নী-বিয়োগে তিনি জীবনে যে বিশেষ পরিবর্ত্তন ও অভাব অফুভব করিতেছিলেন, বিদেশে নানা কার্বো ব্যাপুত থাকিলে ভাহার হত্ত হটতে কথঞিৎ মুক্তিলাভ করিবেন, এই ধারণাও ভাঁহাকে ঐ কার্যো প্রবৃত্ত করাইরাছিল। বাহা হউক, ঝামাপুরুরের চতুপাঠী প্রতিষ্ঠিত হইবার আন্দান্ত তিন চারি বৎসর পরে, ভিনি ঠাকুরকে বেক্স কলিকাতার আনরন করিবাছিলেন এবং ১২১৯ সালে কলিকাতার আসিরা ঠাকুর বেভাবে তিন বৎসরকাস অভিবাহিত করেন, তাহা আমরা ইতিপূর্কে পাঠককে বলিরাছি। ঠাকুরের জীবনের ঘটনাবলী জানিতে হইলে অভঃপর আমাদিগকে অক্সঞ্জ দৃষ্টি করিতে হইবে। বিদার আদাবের হ্মবিধার অক্স ছাতুবারর দশভুক্ত হইরা তাঁহার অগ্রজ বধন নিজ চতুপাঠির শ্রীবৃদ্ধিসাধনে বন্ধপর ছিলেন, তথন কলিকাতার অক্সঞ্জ একস্থলে এক স্থবিধ্যাত পরিবারমধ্যে ঈশবেচ্ছার বে ঘটনাপরক্ষারার উদ্বর হইতেছিল, তাহাতেই এখন পাঠককে মনোনিবেশ করিতে হইবে।

কলিকাতার দক্ষিণাংশে স্থানবাজার নামক পলীতে প্রথিতকীতি রাণী রাসমণির বাস ছিল। ক্রমশ: চারিটি কন্তার মাতা হইরা রাণী চুহালিশ বংশর ব্যবসে বিধবা ইইরাছিলেন; এবং তদবধি স্থামী ৮/রাজচন্দ্র দাসের প্রভৃত সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে স্ববং নিবৃত্তা থাকিয়া উহার সমধিক শ্রীবৃদ্ধিসাধনপূর্বক তিনি রাণী রাসমণি স্থামকাল মধ্যেই কলিকাতাবালিগণের নিকটে স্পান্থিচিতা ইইয়া উঠিয়াছিলেন। কেবলমাত্র বিধয়কর্ম্মের পরিচলানার দক্ষতা দেখাইয়া তিনি যশন্থিনী হয়েন নাই, কিছ উটার ঈশ্ববিশাস, ওঞ্জন্মতা এবং দ্বিভালিগের সহিত

\* শুনা বার, রাণী রাসমণির জানবাজারের বাটার নিকট পূর্বেই ইংরাজ নৈনিক্রিগের একটি ব্যারাক বা আডডা তথন প্রতিষ্ঠিত ছিল। মঞ্গানে উজ্মুখাল সৈনিকের। একটিন রাণীর ভাররক্করিগকে বলপ্ররোগ বশীকৃত করিয়া বাটামধ্যে প্রবেশ ও সূটপাট করিতে আরক্ত করে। রাণীর জামাতা—মধ্বায় প্রমুখ প্রবের। তথন কার্যান্তরে বাহিরে সিরাহিলেন। সৈনিকেরা বাধা না পাইয়া ক্রমে অলরে প্রবেশ করিতে উভত দেখিয়া রাণী বরং অর শত্তে স্ক্রিতা ইইরা ভাষানিগকে বাধা দিবার ক্রম্ন ক্রম্বেশ করিতে উভত দেখিয়া রাণী বরং অর শত্তে স্ক্রিতা ইইরা ভাষানিগকে বাধা দিবার ক্রম্ন ক্রম্বান্ত ইইরাভিলেন।

নিরন্তর সহাত্রভৃতি. তাঁহার অঞ্জল দান, অকাতর অরব্যার প্রভৃতি অক্টানসমূহ তাহাকে সকলের বিশেষ প্রির করিয়া তুলিয়াছিল।

ь कथिक खाहि अनार प्रश्या हरियार क्रम हीत्वर्षात्र होन्य है। शक्त वाक्रप्रस्थात একবার কর বসাইয়াছিলেন। ট্রাসকল ধীবর্দিলের অনেকে রাণীর অনিদারীতে বাস করিত ৷ করের লাতে উৎপীতিত হইয়া ভালারা রাণীর নিকট আপনালের কংশ করের कथा निर्देशन करत । तानी स्वनिता छाडामिश्रक अध्य मिरान स्व नह सार्थ मिना प्रश्वात वाङ्डात्व मिक्टे व्वेष्ट श्रमाय मर्ग धनिवाय देखावा महासाम । अवकार वाजाय वाले २ ९ जा वावभाग कवित्व कारिया केल कविकाद अनाव करियामात संस्थात कार्यक सन अक কল হঠতে অস্ত কল পৰ্যান্ত রাণী এমন শৃষ্টলিত করিলেন বে, ইংরাজরাক্তের জলহান-সমতের মদীমধ্যে প্রবেশপথ প্রায় কর্ম চটয়ং ঘটিল। উল্লেখ্য ভবন বালীর ঐ কাষ্ট্রের প্ৰতিবাদ করিলে রাণী বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি অনেক অর্থবারে নদীতে মংক্ত ধরিবার অধিকার আপনাদের নিকট হইতে ক্রর করিয়াছি, সেই অধিকারস্থরেই ঐরপ করিয়াছি। केकल कविदाद कादन सकी मधा भिया कलवानाहि निरुक्त अमनागमन कवित्स मध्यामकल অক্তার পলায়ন করিবে এবং আমার সমূহ ক্ষতি ১ইবে, অভএব নদীপর্ভ শত্মলমুক্ত কেমন করিয়া করিব ? ভবে ৰদি আপনারা নদীতে মংস্থ ধরিবার নতন কর উঠাইরা দিতে ব্ৰক্ষী হয় তবে আহিও আমাহ অধিকাৰ্যত স্বেক্ষায় ভাগে কৰিতে বীকতা আছি। মতবা ঐ বিষয় লট্যা যোকদ্য। উপস্থিত হটবে এবং সরকার বাহাত্রকে আমার ক্তি-পর্বে বাধা ছটতে হটবে।" পুলা বায়, রাণীর এরপ যুক্তিবুক্ত কথায় এবং পরীব ধীবর-দিপতে থকা ভবিবার অসুট বালী ঐলপ করিছেছেন একণা জগরক্ষ করিয়া সরকার राइण्डूत अ कत कम पिन वार्षि छेठारेग्रा एमन अवर धीवरत्रत्रा शुर्व्यत छात्र नमीछ विना करव बचा केका बदल बविया बानितक खानास्नाम कविएक शास्त्र ।

লোক্হিডকর কাব্যে রাণী রাগমণির উৎপাহ সর্বাণা পরিস্থিত হইত। "নোবাই, বেলোটা ও ভ্যানীপুরে বাজার; বালীখাটে ঘাট ও মুমুর্নিবাস; হালিসহরে জাজ্বী-তীরে ঘাট, স্বর্গরেখার অপর তীর হইতে কিছুদূর পর্যন্ত জীক্ষেত্রের রাজা গ্রভূতিতে ভাহার পরিচর পাওরা বার। গলাসাগর, ত্রিবেশী, নববাপ, অথবীপ ও প্রীতে ভীর্থাত্রা করিরা রাসমণি দেবোজেশে গ্রচুর অর্থায় করেন।" ভতির বিকর্পুর বান্ধবিক নিজ গুণ ও কর্মে এই রমণী তখন আপন 'রাণী' নাম সার্থক করিতে এবং প্রান্ধবেরনির্বিশেবে সকল জাতির ছদবের প্রকা ও জজি সর্বপ্রকারে আকর্ষণে সক্ষম হইরাছিলেন। আমরা বে সমমের কথা বলিতেছি তখন রাণীর কল্পাগণের বিবাহ এবং সন্তানসন্ততি হইরাছে; এবং একটি মাত্র পুত্র রাখিরা রাণীর ভূতীয় কল্পার মৃত্যু হওরার প্রিয়দর্শন ভূতীয় লামাতা প্রীযুক্ত মথুরামোহন বা মথুরানাথ বিশাস ঐ ঘটনার, পর হইরা বাইবেন ভাবিরা, রাণী তাঁহার চতুর্ব কল্পা প্রান্থ অসমধা দাসার বিবাহ উক্ত লামাতারই সহিত সম্পন্ন করিরা ভাহার ছিরজদর পুনরার মেহপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। রাণীর ঐ চারি কল্পার সন্তানসন্ততিগণ এখনও বস্তবান।

ভাষিদারীর প্রজাপণকে নীলকরের অন্তাচার হইতে রক্ষা করা এবং দশ সহস্র মুক্তা ব্যয়ে টোলার বাল বলন করাইটা মধুমতীর সহিত নবগলার সংযোগ বিধান করা প্রভৃতি নানা সংকার্যারাণী রাদমণির বারা অসুষ্ঠিত হইয়াছিল।

পাঠকের অবগতির জন্ম রাণী রাসমণির বংশতালিকা শ্রীদক্ষিণেশ্বর নামক পুল্পিক: ইইতে এখানে উদ্ধ ত করিতেছি---



অনেথ গুণশালিনী রাণী রাসমণির শ্রীপ্রাকানিকার শ্রীপাদগন্তে চিরকাল

নিবেশন ভক্তি ছিল। অমিদারী সেরেন্ডার কাগলপত্তে নামাছিত করিবার

রানীর দেনীভক্তি
তাহাতে ক্লোদিত ছিল—"কালীপদ অভিলাবী
শ্রীমতী রাসমণি দাসী।" ঠাকুরের শ্রীমুণে শুনিরাছি ভেজ্বখিনী রাণীর
দেবভক্তি ঐরপে সকল বিবরে প্রকাশ পাইত।

৮কাশীধামে গমনপর্বক শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর ও অরপূর্বা মাতাকে দর্শন ও বিশেষভাবে পূজা করিবার বাসনা রাণীর ভাষরে রাণা রালমণির ৺কাশী বভকাল হইতে বলবতী ছিল। ওনা বার, প্রাকৃত बाष्ट्रवात ऐल्लानकारम অর্থ তিনি ঐক্স সঞ্চয় করিয়া রাখিরাছিলেন: এডাংগেশ লাভ কিন্তু স্বামীর সহসা মৃত্যু চইলে সমগ্র বিষয়ের ভন্তাবধান নিজ ক্ষমে পতিত হওয়ায় এডলিন ঐ বাসনা কলবজী করিতে পারেন নাই। এখন জামাতগণ, বিশেষতঃ তাঁহার কনিষ্ঠ জামাতা শ্ৰীবৃক্ত মধুবামোহন তাঁহাকে ঐ বিষয়ে সহায়তা কৰিতে শিক্ষালাভ করিয়া তাঁহার দক্ষিণহত্তত্ত্বরূপ চইরা উঠার, রাণী ১২৫৫ সালে কাশী যাটবার ক্লব্স প্রেক্তত চইতে লাগিলেন। সকল বিষয় ছিব চটলে বাত্র। করিবার অব্যবহিত পূর্বের রাত্তে তিনি স্বপ্নে ৮দেবীর দর্শনশাভ এবং প্রত্যাদেশ পাইলেন-কালী ঘাইবার আবশ্রক নাই, ভাগীরথীতীরে মনোরম প্রদেশে আমার মর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া পজা ও ভোগের ব্যবস্থা কর, আমি ঐ মুর্ব্ব্যাশ্রবে আবিভূতা হইরা তোমার শনকট হইতে নিত্য পক্ষা গ্রহণ করিব।+ ভক্তিপরাহণা রাণী ঐক্রপ আদেশ লাভে

কেই কেই বলেন বাত্রা করিরা গানী কলিকাভার উভরে বন্দিশেবর আম পর্বায় অল্লমর ইইরা নৌকার উপর রাজিবাস করিবার কালে ঐ প্রকার প্রভাবেশ লাভ করেন;

বিশেষ পরিতৃতা ইইলেন এবং কাশী যাত্রা স্থাপিত রাখিরা সঞ্চিত ধনরাশি ঐ কার্যো নিরোজিত করিতে সংক্র করিলেন।

ন্রার্যপে শ্রীপ্রীঞ্জগদ্ধার প্রতি রাণীর বহুকাল সঞ্চিত ভক্তি এই সমরে সাকার দুর্তি পরিপ্রাহে উলুখ চইরা উঠিয়াছিল, রাণার দেবীয়শির করে ভাগারবীতারে বিত্তীর্ণ ভূথও \* ক্রের করিয়া তিনি বহু অর্থবারে ভতুপরি নবরত্ব পরিশোভিত প্রবৃহৎ মন্দির, দেবারাম ও ওৎশংলয় উল্লান নির্দাণ করিছে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এখন চইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এখন চইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এখন চইতে আরম্ভ চইয়া ১২৬২ সালেও উক্ত দেবালয় সমাক্ নির্দ্দিত ১ইয়া উঠে নাই দেখিয়া রাণী ভাবিয়াছিলেন, জীবন অনিশ্বত, ম'ন্দর নির্দ্দাণে ২ই কাল ব্যর করিলে শ্রীপ্রীজ্ঞানম্বাহে প্রতিষ্ঠা করিয়ায় সংকল্প হয়ত নিজ্ঞ জীবনকালে কার্য্যে পরিপত হইয়া উঠিবে না। এরপ আলোচনা করিয়া সন ১২৬২ সালের ১৮ই জোঠ ভারিবে আনবাত্রার দিনে রাণী শ্রীপ্রীজ্ঞানম্বার প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। উল্লার প্রক্রের করেকটি কথা পাচকের জানা আবস্ত্রক।

প্রত্যাদেশ পাইরাই হউক বা হনরের স্বাভাবিক উচ্চোসেই ইউক—
রাণীর খদেবীর জনভোগ নিবার বাসনা
ভোগ দিবার অন্ত তালবাসেন— প্রীক্রীজগদ্ধাকে অন্তভোগ দিবার অন্ত রাণীর প্রাণ ব্যাকুল ইইরা
উঠিয়াছিল। রাণী ভাবিরাছিলেন—মন্দিরাদি মনের মন্ত নির্দিত ইইরাছে,

কালীবাটার ক্ষমির পরিষাণ ৩০ বিষা, বেবোন্তর লানপত্রে লেখা আছে—
১৮০৭ খুটাক্ষের সেপ্টেছর নাসের ৩ই তারিখে উক্ত ক্ষমি কলিকান্তার স্থানির কোটের
এটনী হেটি নামক ক্ষমিক ইংরাজের নিকট হুইতে ক্রম করা হয়। অতএব যদিবাদি
নির্মাণ করিতে প্রায় রশ্ব বংসর লাগিয়াছিল।

কোৰ চলিবার অন্ত সম্পত্তিও বথেষ্ট ছিতেছি, কিন্তু এতটা কৰিবাও বছি শ্রীপ্রপ্রদাকে প্রাণ বেষন চাহে, নিতা আছভোগ না দিতে পারি তবে দিকাই বুণা। লোকে বলিবে, রাণী বাসন্দি এত বড় কীন্তি রাখিব। কিন্তুলোকে কৈরুপ কথার কি আনে বার ? হে অগলবে, আন্তঃগারহীন নাম বশ মাত্র দিবা আমাকে এ বিবরে কিরাইও না! তৃমি এখানে নিত্য প্রকাশিতা থাক এবং রূপা করিবা দাসীব প্রোপ্রের কামনা পূর্ব কর।

রাণী দেখিলেন, দেবীকে অমভোগ প্রদান করিবার পথে প্রধান অন্তব্যয় তাঁহার জাতি ও সামাজিক প্রথা। নত্বা তাঁহার প্রাণ ড একবারও বলে না যে অরভোগ দিলে জগলাভা উठा अठन कविद्यंत ना--- जलब क के किसाब **देशक** গ্রহণ ঐ বাসনা-ভিন্ন কথন সন্ধচিত হব না। ভবে এই বিপরীত প্ৰাপর অসুরায় প্রথার প্রচেগন হইরাছে কেন? শান্তকার কি প্রাণ্ঠান বাজি ছিলেন? অথবা, স্বার্থপ্রেরিত হটরা উপরীয় নিকটেও উচ্চবর্ণের উচ্চাধিকার ব্যবস্থা করিরা গিরাছেন ? প্রাণেব পবিত্রাকাজ্ঞার অনুসরণপর্বক প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে কার্যা ক'বলেও ভক্ত ব্ৰাহ্মণ সজ্জনেৱা দেবালৱে উপস্থিত হটৱা প্ৰসাদ গ্রহণ করিবেন না—তবে উপায় ? তিনি অন্নভোগ প্রালানের নিষিত্ত নানাম্বান চটতে খালজ পণ্ডিডলিগের বাবস্থা সকল লাগিলেন—কিছ ভাঁচারা কেচ্ট ভাঁচাকে ঐ বিষয়ে करिएश्रम मा ।

ঐরপে মন্দিরনির্মাণ ও মুর্ডিগঠন সম্পূর্ণ হইলেও রাণীর পূর্ব্বোক্ত রংম্যুমারের ব্যবস্থায়ান পণ্ডিভগণের নিকট বার্ম্বার প্রভাগাতা হইরা উাগার আশা বধন ঐ বিবরে প্রায় নির্মান্তিত হইরাছিল, তথন ৰামাপুক্ৰের চতুপাঠী হইতে এক দিবস বাবছা আসিল—প্ৰতিষ্ঠার পূৰ্বের রাণী বদি উক্ত সম্পতি কোন আন্ধণকে দান করেন এবং সেই ব্রাহ্মণ ঐ মন্দিরে দেবী প্রতিষ্ঠা করিয়া অরভোগের বাবছা করেন তাগা হইলে শান্ত্রনিরম বর্থাবধ রন্ধিত হটবে এবং ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ উক্ত দেবালরে প্রসাদ প্রহণ করিলেও দ্বোভাগী হটবেন না।

ঐরপ ব্যবস্থা পাইরা রাণীর ছাবরে আশা আবার মুকুলিত হইরা উঠিল। তিনি নিজ গুদ্ধর নামে দেবালর প্রতিষ্ঠাপূর্বক তাঁহার অমুমতি ক্রমে ঐ দেবদেবার তত্ত্বাবধারক কর্মচারীর পদবী গ্রহণ করিরা থাকিতে সঙ্কর করিলেন। রামক্ষার ভট্টাচার্য্যের ব্যবস্থাম্বারী কার্য্য করিতে তাঁহাকে দূচসঙ্কর জানিতে পারিরা অপরাপর পত্তিত্যণ, কার্য্যটি সামান্তিক প্রথার বিরুদ্ধ, 'ঐরূপ করিলেও ব্রাহ্মণ সজ্জনেরা ঐ স্থানে প্রসাদাদি গ্রহণ করিবেন না' ইত্যাদি নানা কথা পরোক্রে বলিলেও উহা যে শান্ত্রবিরুদ্ধ আচরণ হইবে, একথা বলিতে সাহস্টা ইউলেন না।

ভট্টাচার্য্য রামকুমারের প্রতি রাণীর দৃষ্টি যে উক্ত ঘটনার বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইরাছিল একথা আমরা বেশ অন্থ্যান করিতে পারি।
রামকুমারের উরারতা
বাবহা দেখিলে তথনকার কালে রামকুমারের ঐরপ
ব্যবহালান সামাক্ত উলারতা পরিচারক বলিরা
বোধ হয় না। সমাজের নেতা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মন তথন
সভীর্ণ গণ্ডীর মুধ্যে আবদ্ধ ইইরা পণ্ডিরাছিল; উহার বাহিরে
বাইরা শাল্লশাসনের ভিতর একটা উলার ভাব দেখিতে এবং
অবহাম্বাহী ব্যবহা প্রদান করিতে তাহাদের ভিতর বিরল ব্যক্তিই সক্ষম
হইতেন; কলে অনেক হলে তাহাদিগের ব্যবহা লক্ষম করিতে লোকের
মনে প্রস্তির উল্ল হইত।

ে যাহা হউক, রামকুমারের সহিত রাণীর সম্বন্ধ ঐধানেট সমাপ্ত হটল না। বৃদ্ধিনতী রাণী নিজ গুরুবংশীরগণকে যথায়থ সন্মান প্রদান করিলেও তাঁগদিগের শাস্ত্রজানরাহিতা বাণী র'সম্পির উপবৃক্ত এবং শান্তমত মেবদেবা সম্পন্ন করিবার সম্পর্ন 어마/주건 60/1984 व्याशनाका विरमञ्जात नका कविशक्तिना সে জল ভাঁচাদের জায় বিদায় আদার অক্ষর রাখিরা নতন দেবালয়ের কাষাভার যাহাতে শারক সদাচারী ব্রাহ্মণগণের হতে অপিত হয় ভাষ্টেরর বন্দোবন্তে মনোনিবেশ করিলেন। এথানেও আবার প্রচলিত সামাজিক প্রণা তাঁহার বিকল্পে দ্বার্মান হটল। শুদ্রপ্রতিষ্ঠিত দেবদেবীর পূজা করা দূরে যাউক, সংশেজাত ত্রাহ্মণগণ ঐকালে প্রণাম পধ্যস্ত করিয়া ঐ সকল মন্তির মর্ব্যাদা রক্ষা ক্ষিত্রে না এবং রাণীর গুরুবংশীরগণের জার ব্রহ্মবদ্ধদিগকে তাঁহারা শুদ্রমধ্যেই পরিগণিত করিতেন। স্থতরাং বন্ধনবান্ধনক্ষম সদাচারী কোন ব্রাহ্মণ্ট রাণীর দেবালয়ে পুঞ্চকপদে ব্রতী হইতে সহসা স্বীক্তত হটলেন না। উহাতেও কিন্তু হতাশ না হট্যা বাণা বেতন ও পারিতোধিকের হার বৃদ্ধিপূর্বক পুদ্ধকের বস্তু নানা স্থানে সন্ধান কবিতে লাগিলের।

ঠাকুরের ভগিনী শ্রীনতা হেযাজিনা দেবীর বাটা কামারপুকুরের
অনভিলুরে সিহড় নামক গ্রামে ছিল। তথার
রাণার ক্ষচারী সিহড
আন্নের বংশভন্ত
কর্মানের বংশভন্ত
নামক গ্রামের এক ব্যক্তি তথন রাণীর সরকারে
ফিবার ভার রহণ
কর্ম করিন্তেন। তু'পরসা লাভ হইতে পারে
ভাবিরা ইনিই এখন রাণীর ব্যবালরের জন্ত পুনক,
পাচক প্রভৃতি সকল প্রকার ব্যামণ ক্ষমের মুখ্যবার উপাধি প্রাপ্ত হুইরাছিলেন।

ভার সইতে অগ্রসত হইলেন। রাণীর দেবাগরে চাকরি খীকার করাটা দুবণীর নহে ইচা গ্রামন্থ দরিদ্র প্রাহ্মণগণকৈ বুরাইবার ক্ষম্প মহেশ উক্ত বন্ধোবন্তের ভার গ্রহণপূর্কক সর্বাত্তের নিজ অগ্রজ ক্ষেত্রনাথকে প্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজার পূক্তপদে মনোনীত করিলেন। ঐরপে নিজ পরিবারত্ব এক ব্যক্তিকে রাণীর কার্যো নিবৃক্ত করার ক্ষম্পান্ত প্রাহ্মণ কর্মান্ত করা ভাঁহার পক্ষে অনেকটা সহজ হইরাছিল। কিছু নানা প্রথত্বেও তিনি শ্রীশ্রীকালিকা দেবীর মান্তরের ক্ষম্প সুরোগ্য পূজক বোগাড় করিতে না পারিরা বিশেষ চিক্তিত ইইলেন।

রামকুমার ভট্টাচার্য্যের সহিত মঙেশ পূর্ব্ব চইতেই পরিচিত ছিলেন। গ্রামসম্পর্কে তাঁগাদের উভয়ের মধ্যে একটা স্থ্যাদও পাতান ছিল বলিয়া বোধ হয়। রামকুমার যে একজন রাণার রামকুমারকে পুজকের পদ এছণে জন্ত্রাধ ভক্তিমান সাধক এবং স্বেচ্ছার শক্তিমন্ত্রে দীকিত জন্মরাধ হইরাছেন একথা মহেন্দের অবিদিত ছিল না। ভাঁহার সাংসারিক অভাব খন্দেটনের কথাও মহেন্দ

তাঁহার সাংসারিক অতাব অন্টনের কথাও মহেল কিছু কিছু জানিতেন। সেলগু শ্রীশ্রীকালিকা মাতার পূলক নির্বাচন করিতে বাইরা তাঁহার দৃষ্টি এখন রামকুমারের প্রতি আরুই হইল। কিছু পরক্ষণেই তাঁহার মনে সইল—অশুদ্রবাজী রামকুমার কলিকাতার আদিরা ৮/দিগদ্ব মিত্র প্রভৃতি ছই এক জনের বাটাতে পূলকণদ কথন কথন গ্রহণ করিলেও কৈবর্জনাতীরা রাণীর দেবালরে কি ঐরণ করিতে স্বীকৃত হইবেন ?—বিশেষ সন্দেহ। বাহা হউক ৮/দেবী-প্রতিষ্ঠার দিন সন্নিকট, স্থবোগা লোকও পাওরা বাইতেছে না, অভএব সকল দিক ভাবিরা মহেল একবার ঐ বিষরে চেটা করা বৃদ্ধিক্ত্বতিবান করিলেন। কিছু স্বরং ঐ বিষরে সহলা অগ্রানর না হইবা রাণীর নিকট সকল কথা বলিয়া প্রতিষ্ঠার দিনে অস্তুত: রামকুমার

যাচাতে পুলকের পদ গ্রহণ করিয়া সকল কার্যা স্থানন্দর করেন তব্বব্ব ব্যবহার ও নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইতে বলিলেন। রামক্যারের নিকট চইতে পূর্ব্বোক্ত বাবস্থাপত্র পাইলা রাণী তাঁচার বোগ্যভার বিবরে পূর্বেই উচ্চ ধারণা করিয়াছিলেন, স্বতরাং তাঁহার পূলকপদে এটা চহনাব সম্ভাবনা দেখিয়া তিনি এখন বিশেষ আনন্দিতা হইলেন এবং অতি দীনভাবে তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন—এপ্রীঞ্জগন্মাতাকে প্রতিটা করিতে আপনার ব্যবস্থাবলেই আমি অগ্রাসর হইয়াছি, এবং আগামী সানবাগ্রার দিনে শুক্ত মুহুত্তে ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিবার ক্ষম্প সমুদ্য আরোজন করিয়াছি। প্রীঞ্জিরাধাগোবিক্ষণীয় ক্ষম্প পূজক পাওয়া গারাছে, কিন্তু কোন স্থাবা্য রাজ্মপই শ্রীঞ্জিনামাতার পূজকপদগ্রহণে সম্মত হইয়া আমাকে প্রতিটাকার্য্য সহায়তা করিতে অগ্রসর হইতেছেন না। অত্যবে আপনিই এ বিবরে বাহা হয় একটা শীল্ল বাবস্থা করিয়ে আমাকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার করন। আপান স্পান্তিত এবং শাস্তম্ভ, অত্যব ঐ পূজকের পদে যাহাকে তাহাকে নিমুক্ত করা চলে না, একথা বলা বাহ্ন্য।

রাণীর ঐ প্রকার অন্তরোধ পত্র লইরা মহেশ রামকুমারের নিকট

শবং উপস্থিত হুইলেন এবং উাহাকে নানারূপে বুঝাইরা মুবোগ্য
পূসক না পাত্রো পর্যান্ত প্রকারে আসন গ্রহণে শ্বীকৃত করাইলেন।

ঐরপে লোভপরিশৃক্ত ভক্তিমান রামকুমার নিশ্বিষ্ট দিনে আঞ্জীঞ্জগদশার

প্রতিটা বন্ধ হুইবার আশকাতেই প্রথম দক্ষিপেশ্বর \* আগমন করেন

দক্ষিণেশ্যর কালীবাটাতে জীবুক্ত চামকুমারের প্রথমাগমন সংখ্যে পূর্ব্বোচ্চ বিধরণ আমরা চাকুরের অনুগত ভাগিনেও স্মীযুক্ত কণ্ডরামের নিকটে প্রাপ্ত কট্টরাছি। ঠাকুরের ভান্ত পূনুর স্মীযুক্ত রামলাল ভট্টাচার্থা কিন্তু ঐ সবচ্চে আক্ত কথা বলেন। ভিনি বলেন— কামারপ্রকরের নিকটবর্ত্তী ক্ষেপ্ত। নামক প্রামের ভামবন খোব রালী বাসন্তবিদ্ধ

এবং পরে রাণী ও মণুরবাব্র ক্ষমন বিনরে স্থানা প্রকরে ক্ষড়াব বেগির। ঐ স্থানে বাবজ্জীবন থাকিরা বান। ঐ ঐজনগদধার ইচ্ছাতেই সংসারে ছোট বড় সকল কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, দেবী-ভক্ত রামকুমার ঐ বিবরে ইচ্ছামরীর ইচ্ছা জানিতে পারিয়া ঐ কার্যে ব্রতী হইরাছিলেন কি না—কে বলিতে পারে।

সে বাগা হউক, ঐক্তপ অসম্ভাবিত উপায়ে বামকুমায়কে পূজকরেপ পাইমা বাণী রাসমণি সন ১২৬২ সালের ১৮ট জৈচি, বৃহস্পতি-বার স্থান্যাতার দিবসে মহাসমারোহে প্রীঞ্জীজগদখাকে নব্যক্তির

কর্মচারী ছিলেন। কার্যাক্ষকার ইনি রাণার ফুনয়ন পড়িয়। কমে চাছার দেওয়ান পরাছ হইয়াছিলেন। কার্যাটা প্রতিষ্ঠার সময় ইনি শ্রুক্ত রারক্ষারের সহিত পরিচর থাকার বিলয়ে লইতে আনিবার জন্ম উাহারে নিম্প্রণ-এন দেন। রার্কুমণর ভাছাতে রাণার জানবাজারছ ভবনে উপস্থিত হইয়া রামধনকে বলেন, "৪'গাঁ কৈবর্জনাতীয়া, আময়া চাছার নিম্নপ্রণ ও দান গ্রহণ করিলে একঘরে হইতে হটবে।" রামধন ভাহাতে উচ্ছাকে ঝাতা দেখাইয়া বলেন, কেন? এই দেখ কত ব্রাহ্মণকৈ নিম্নপ্রণ করাতা হটয়ারা সকলে বাইবে ও রাণার বিদায় প্রথম করিবে। রামক্ষার ভাষাকে বিদায় প্রথম শ্রহিটার প্রথমিনে বালা, কার্যাকির, ভারগরত পাঠ, রামায়ন কথা ইভাাফি নানা বিষয়ে কার্যাবিতে আনক্ষের প্রথম ছুটয়াছিল। রামিকালেও শ্রহ্মণ করিবাম হর রাই এবং অনংর্ আলোক্ষালার দেবালয়ের সর্ব্বিক বিন্দের ক্রান্তিল, রাণা বেন রজভাগির জুলিয়া আলাইয়া এথানে বসাইয়া দিয়াছেন।' পূর্বেকাক্ত আনক্ষাৎসব দেবিবার জন্ম জীর্ক্ত রারক্ষার এথানে বসাইয়া দিয়াছেন।' পূর্বেকাক্ত ভাইয়াছিলেন।

রামলাল ভট্টাচার্য্যের পূর্বোক্ত কথার অসুমিত হর, রামবন ও মহেশ উভরের অসুহাধে তীবৃক্ত রামকৃষার দক্ষিণেবরে আগমনপূর্বক পূজকের পদ অঞ্চীকার কহিলাছিলেন। প্রতিষ্ঠিতা করিলেন। শুনা বার, 'নীরতাং ভুজাতাং' শব্দে সেনিন রানির দ্বেনির প্রতিষ্ঠা করিলেন। শুনা দিবারাত্র সমস্তাবে কোণাইলপূর্ব করিরা অবিতিষ্ঠাছিল এবং রাণী অকাতরে অক্সপ্র অবিবার করিরা অতিথি অভ্যাগত সকলকে আপনার ক্লার আনন্দিত করিরা তুলিতে চেন্টার ক্রেটি করেন নাই। অদূর কান্তকুল, বারাণদী, শ্রীহর্ম, উট্টগ্রাম, উডিয়া এবং নবরীপ প্রভৃতি পণ্ডিভপ্রধান হানসমূহ হইতে বহু অধ্যাপক ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ঐ উপলক্ষে সমাগত হইরা ঐদিনে প্রত্যাক্ত করিরাছিলেন। শুনা বার, দেবালর নির্দ্ধাণ ও প্রক্রিটা উপলক্ষেরাণী নর লক্ষ্ম মুলা ব্যর করিরাছিলেন এবং ২,২৬,০০০ মুলার বিনিমরে তৈলোক্যনাথ ঠাকুরের নিক্ট হইতে দিনাকপুর জেলার ঠাকুরেরা মহকুমার অভর্গত শালবাড়ী পরগণা ক্রম্ব করিরা দেবদেবার ক্ষম্ম মান্তম্বার দিবাছাছিলেন।

কেহ কেচ বলেন, ভট্টাচাৰ্য্য রামকুমার ঐদিন সিধা দইয়া গলাতীরে বন্ধন করত আপন অভীষ্ট দেবীকে নিবেদন করিয়া প্রসাদ ভোজন করিয়াছিলেন। কিছ আমাদের ঐ কথা সন্তবপর বলিয়া বোধ চর না। কারণ, দেবীভক্ত রামকুমার স্ববং বাবস্থা দিরা দেবীর অরভাগের বন্দোবত করাইয়াছিলেন। তিনিই এখন ঐ নিবেদিত অর গ্রহণ না করিয়া আপন বিধানের এবং ভক্তিশাল্লের বিরুদ্ধে কাষ্য করিবেন একথা নিভান্তই অবুভিক্তর। ঠাকুরের মুখেও আমরা ঐক্রণ করি নাই। অতএব আমাদিগের ধারণা, তিনি পূজান্তে নুইচিত্তে প্রিক্তিয়ার দিনে ঠাকুরের আচরণ ছিলেন। ঠাকুর কিছ ঐ আনন্দোসবে সম্পূর্ণ-ক্রদ্বের বোগলান করিবেও আহারের বিবর নিজ নিষ্ঠা রক্ষাপুর্কক সন্ধাগ্যমে নিক্টবর্জী বাজার হুইতে এক প্রসাল্থ মৃদ্ধি

মুড়্কি কিনিয়া খাইয়া পদত্ৰকে কামাপুকুরের চতুস্পাঠীতে স্নাসিয়া লে বাজি বিশ্রাম করিয়াছিলেন।

রাণী রাসমণির দক্ষিণেখনে কালীবাটী প্রতিষ্ঠা করা সম্বন্ধ ঠাকুর

স্ববং আমাদিগকে অনেক সমরে অনেক কথা বলিতেন। বলিতেন—

রাণী কালীধানে হাইবার ক্রন্ত সমস্ত আরোজন

কালীবাটীর প্রতিষ্ঠা

সম্বন্ধ ঠাকুরের কথা

এক শত থানা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নৌকা বিবিধ স্তব্য

সম্ভাবে পূর্ব করিয়া ঘাটে বীধাইয়া রাধিরাছিলেন, বাআ করিবার

অব্যবহিত পূর্বরাত্রে স্থপ্প ৮বেবার নিকট হইতে প্রত্যাদেশ লাভ
করিরাই ঐ সংকর পরিত্যাগ করেন এবং ঠাকুরবাটী প্রতিষ্ঠার ক্রন্ত

বলিতেন—রাণী প্রথমে 'গন্ধার পশ্চিমকৃল, বারাণনী সমতৃল'— এই ধারণার বশবন্তিনী হইরা ভাগীরথীর পশ্চিমকৃলে বালি উত্তরপাড়া প্রভৃতি গ্রামে স্থানাধ্যেণ করিরা বিকলমনোরও হরেন।• কারণ 'দশ আনি' 'ছয় আনি' থাতে ঐ স্থানের প্রাসিদ্ধ ভ্রমাধিকারিগণ রাণী প্রভৃত অর্থ লানে স্বীকৃত হইলেও, বলিরাছিলেন, তাঁহালের অধিকৃত স্থানের কোথাও অপরের বায়ে নিশ্মিত বাট দিয়া গন্ধায় অবতরণ করিবেন না। রাণী বাধ্য হইয়া পরিশেষে ভাগীরথীর পৃথ্যকৃলে এই স্থানটী ক্রের

বলিতেন—রাণী দক্ষিণেখরে বে স্থানটা মনোনীও করিলেন উহার কিয়ন্ত্রণ এক সাহেবের ছিল, এবং অপরাংশে মুসলমান-দিগের কবরভাষা ও গালিসাহেব পীরের স্থান ছিল; স্থানটার

বালী উত্তরপাড়া প্রভৃতি প্রাবের প্রাচীন লোকেরা এখনও একখা সভা বলিলা সাক্ষা প্রকান করেন।

কৃৰ্মপৃষ্ঠের মত আকার ছিল; ঐজন কৃৰ্মপৃষ্ঠাক্কতি আলানই লক্তি-প্ৰতিষ্ঠা ও সাধনার জন্ত বিশেষ প্ৰণক্ত বলিয়া তছনিন্দিট্ট; মত এব বৈবাধীন হটবাই বাণী খেন ঐ স্থান্টী মনোনাত কৰেন।

আবার শক্তিপ্রতিষ্ঠার ক্ষয় শান্তনিদিট কল্পান্ত প্রথম দিবসে মন্দিরপ্রতিষ্ঠা না করিয়া স্থানধাত্তার দিনে বিষ্ণু-পর্বাচে রাণী শ্ৰীশ্ৰীক্ৰগদৰাৰ প্ৰতিষ্ঠা কেন কৰিবাছিলেন ভাৰৰৰে কথা উত্থাপন করিয়া ঠাকুর কথন কথন আমাদিগকে বলিতেন—দেবীমূর্ত্তি নিশ্মাণা-রজ্ঞের দিবস হটতে রাণা যথাশাস্ত্র কঠোর তপজ্ঞার জ্ঞ্জান কবিষা-চিলেন: ত্রিসদ্ধ্যা স্থান. হবিষ্যায় ভোজন, মাটিতে শর্ম ও ব্যাশক্তি তপ পুজাদি করিতেছিলেন: মন্দির ও দেশীমজি নিশ্বিত চটলে প্রতিষ্ঠার অক ধারে প্রস্তে ওড দিবদের নির্দ্ধারণ হইভেছিল এবং মত্তিটী ভগ্ন চটবার আশকায় বাক্সবন্দি করিয়া রাখা চটয়াচিল: এমন সময়ে যে কোন কারণেই इक्रेक के मुखि वाभिन्ना छेट्ठे এবং রাণীকে স্বপ্নে প্রত্যাদেশ হয়—'মামাকে আর কতদিন এই ভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখিবি ? মামার যে বড় কট চ্টতেছে; যত শীল্প পারিদ আমাকে প্রতিষ্ঠিতা কর।' ঐরপ প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াই রাণী দেবী প্রতিষ্ঠার অস্ত বাত হটরা দিন দেখাইতে থাকেন এবং সানবাজার প্ৰিমার অত্যে অক্ত কোন প্ৰশস্ত দিন না পাইরা ঐ দিবদে ঐ কার্যা সম্পন্ন কবিতে সম্ভল্ন করেন।

ত তিয়ে দেবীকে অবভোগ দিতে পারিবেন বলিয়া নিজ গুরুষ নাবে রাণীর উক্ত ঠাকুরবাটী প্রতিষ্ঠা করা প্রকৃতি পুর্বোলিখিত সকল কথাই আময়া ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছিলাম। কেবল ঠাকুরবাটী প্রতিষ্ঠার জল্প রাণীকে রামকুমারের ব্যবহাগানের ও ঠাকুরকে বৃষ্টবার জল্প রামকুমারের ধর্মপাআমুষ্ঠানের কথা ফুইটি আময়া ঠাকুরের ভাগিনের জ্রীসুক্ত ক্ষরমাম সুবোপাখানের নিকটে প্রবণ করিয়াচি।

দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দিরে চিরকালের অন্ত পূলকণদ গ্রহণ করা বে ভট্টাচার্য্য রামকুমারের প্রথম অভীন্দিত ছিল না তাহা আমরা ঠাকুরের এই সমরের ব্যবহারে বুজিতে পারি। ঐ কথার অন্থমারনে মনে হর সরল রামকুমার তথন ঐ বিষর বুজিতে পারেন নাই। তিনি ভাবিরাছিলেন, ৮বেনীকে অরভোগ প্রদানের বিধান দিয়া এবং প্রতিষ্ঠার দিনে শবং ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিবার পর তিনি পুনরার ঝামাপুক্রে ফিরিবেন। ঐ দিন দেবীকে অরভোগ নিবেদন করিতে বসিরা তিনি যে কিছুমার কৃষ্টিত হন নাই বা কোনরূপ অন্তার আশারীর কার্য্য করিতেছেন এরূপ মনে করেন নাই তাহা কনিষ্টের সহিত তাহার এট সমরের ব্যবহারে বুজিতে পারা বার।

প্রতিষ্ঠার পরনিন প্রত্যুবে ঠাকুর অপ্রজের সংবাদ দাইবার ভক্ত
এবং প্রতিষ্ঠাসজোন্ত হৈ সকল কার্য্য বাকি ছিল, তাহা দেখিতে
কৌতুহলগরবল হইয়া দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হন এবং কিছুকাল
তথার থাকিয়া বুবেন, অপ্রজের সেদিন ঝামাপুক্রে ফিরিবার কোন
সন্তাবনা নাই। স্থতরাং সেদিন তথার অবস্থান করিতে অস্থরোধ
করিলেও অপ্রজের কথা না শুনিরা তিনি ভোজনকালে পুনরার
ঝামাপুক্রে ফিরিয়া আসেন। ইহার পর ঠাকুর পাঁচ সাত দিন আর
দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন নাই। দক্ষিণেশ্বরে কার্য্য সমাপনান্তে
অপ্রজ বর্থাস্থরে বামাপুক্রে ফিরিবেন ভাবিয়া ঐ স্থানেই অবস্থান
করিয়াছিলেন। কিন্তু সন্তাহ অতীত হইলেও বথন রামকুমার
ফিরিলেন না তথন মনে নানা প্রকার ভোলাপাড়া করিয়া ঠাকুর
পুনরায় সংবাদ লইতে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিলেন এবং শুনিলেন
রাণীর সনির্বন্ধ অস্থ্রোধে তিনি চিরকালের লম্ভ তথার প্রীক্রীজনগদার
পূক্তকের পদে ব্রতী হইতে সম্মত হইরাছেন। শুনিরাই ঠাকুরের
মনে নানা কথার উদ্ধ হইলা, এবং তিনি পিতার অনুম্বাবাছিন্তের এবং

অপ্রতিগ্রাহিছের কথা খন্নপ করাইরা দিলা উচ্চাকে ঐকপ কার্য্য চুক্তৈ ফিরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শুনা বার, রামকুমার তাহাতে ঠাকুরকে শান্ত ও বৃক্তিসচারে নানাপ্রকারে বুঝাইরাছিলেন। এবং কোন কথাই তাহার অন্তর ম্পর্ণ করিতেছে না দেখিরা পরিশেবে ধন্মপ্রায়ন্তানকপ ক সরল উপার অবলয়ন করিরাছিলেন। শুনা হার,

+ পারীরাবে রীতি আছে, কোন বিবর বৃদ্ধিসক্কারে নীরাংসিভ ক্টবার সন্তাবনা না দেবিলে লোকে দৈবের উপর নির্ভিত্ত করিয়া দেবভার ঐ বিবরে কি অভীপ্রিভ জানিসংর কল্প বর্মপারের অনুষ্ঠান করে এবং উহার সহারে দেবভার ইচ্ছা লানিবর ঐ বিবয়ে ব্যার যুক্তিক না করিয়া ভাগনুক্ষণ কাব্য করিয়া থাকে। বর্মপান্ত নির্লিভিত ভাবে অনুষ্ঠিত হয়—

কতকগুলি টকরা কাগজে বা বিলপত্তে "গ্ৰা" "না" লিখিয়া একটি ঘটাতে রাধিয়া কে'ন শিক্তকে একখন ডলৈতে বলা হয়। শিক্ত "ই।", লিখিত কাগৰু ডলিলে অনুষ্ঠাতা ব্রে, দেবতা ভাষাকে ঐ কার্যা করিছে বলিভেছেন। বলা বাচলা বিপরীভ উটিলে অতুঠাত। দেবতার অভিপ্রার অঞ্জলপ ব্বে। বর্ষপত্তের অতুঠানে কথন কথন বিষয় বিভাগাদিও চইয়া থাকে। বেমন পিডার চারি সন্তাম পর্বে একতে ছিল, এখন চইছে भुषक कृष्टेगा अश्कृत कश्चिम विवय विकास कश्चिक वाष्ट्रम छकात काम खर्म कि महेरा ভাবিয়া প্লির করিছে পারিল না, গ্রাবের কয়েক জন নিংবার্থ বার্ত্মিক লোককে মীমাংসা করিং। দিতে বলিল ৷ জাভারা তথ্য স্থাবর অস্থাবর সমুদ্র সম্পত্তি ব্তদ্র সন্তব সমান চারিভাগে বিভাগকরত কোন লাভার ভাগ্যে কোন ভাগটা পভিবে ভাষা বর্ষপত্তের বারা মীমাংলা করিলা থাকেল। ঐ লমারেও প্রার প্রের স্তার অনুষ্ঠান হর। কুল্ল কুল্ল কাগজবতে বিষয়বিকারীদিশের নাম লিখিরা কেহ না দেখিতে পার এরপভাবে মুদ্ভিরা একট ঘটার ভিতর বৃক্তিত হয় এবং উক্ত চারিভাগে বিভক্ত দলভিত্ত প্রভাক ভাগ "ব" "ব" ইভাদি চিচে নিশিষ্ট ও এরণ কর কর কাগলবঙে লিপিবছ হইয়া অভ একটি পাত্তে পূৰ্ববং রক্ষিত হইরা থাকে। অবস্তর চুইজন শিশুকে ভাকির। এক অনকে একটি পাত্র হইতে এবং অপরকে অপর পাত্র হইতে ঐ কাগর বঙগুলি ভলিতে বলা হয়। অনন্তর কাপঞ্চলি পুলির। দেখিরা বে নামে সম্পত্তির বে ভাগটা উরিয়াছে, ভাহাই ভালকে লইছে বাবা করা হয়।

ধর্মপত্রে উঠিবাছিল, "রামকুমার পূঞ্জকের পদ গ্রহণে স্বীক্ষত হইবা নিন্দিত কর্ম্ম করেন নাই। উহাতে সকলেরই মঙ্গল হইবে।"

ধর্মাপজের মীমাংসা দেখিরা ঠাকুরের মন ঐ বিষয়ে নিশ্চিত্ত হটলেও এখন অ**স্থা** এক চিন্তা তাঁহার ভালয ঠাকুরের আহারনথকে অধিকার করিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, চতপাঠীত এইবার উঠিয়া যাইল, তিনি এখন কি করিবেন। ঝামাপুকরে ঐদিন আরু না ফিরিয়া ঠাকর ঐ বিষয়ক চিল্লাতেট মল্ল বহিলেন এবং বামকুমার তাঁহাকে ঠাকুরবাডীতে প্রসাদ পাইতে বলিলেও তাহাতে সম্মত হইলেন না। রামক্মার নানাপ্রকারে ব্রাইলেন; বলিলেন—"দেগাগয়, গ্রাহালে রাছা, ভাছার উপর শীশীজগদম্বাকে নিবেদিত হটয়াছে, টগা ভোজনে কোন দোষ ছটবে না।" ঠাকরের কিছ ঐ সকল কথা মনে লাগিল না। তথন বামকুমার বলিলেন, "তবে সিধা লইয়া পঞ্-বটীতলে গলাগর্ভে অগন্তে বন্ধন করিয়া ভোগন কর: গলাগর্ভে অব্যিত সকল বল্পট পবিত্র, একথা ত মান ?" মাহার সম্বন্ধীয় ঠাকুরের মনের ঐকান্তিক নিষ্ঠা এইবার তাঁহার অন্তর্নিহিত গঙ্গা-ভক্তির নিকট পরাজিত হইল। শান্ত্রজ্ঞ রামকুমার তাঁহাকে বৃক্তি-সহারে এত করিয়া বুঝাইয়া ইতিপূর্বে যাহা করাইতে পারেন নাই, বিশাস ও ভক্তি তাহা সংসাধিত করিল। ঠাকুর ঐ কথার সম্মত চটলেন এবং ঐপ্রকারে ভোজন করিয়া দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

বাত্তবিক, আমরা আজীবন ঠাকুরকে গগার প্রতি গভীর ভাক্ত করিতে দেখিরাছি। বগিতেন,—নিত্য শুরু ব্রহুই জীবকে পবিত্র করিবার ক্ষন্ত বারিরূপে গদার আকারে পরিণত হইরা রহিরাছেন। স্থতরাং গদা সাকাৎ ব্ৰহ্মবারি । গলাতীরে বাস করিলে বেবতুলা অন্তঃকরণ ইইরা বর্ষবৃদ্ধি হত: ফুরিত হয় । গলার পৃত বাশাকণাপূর্ণ পবন উত্তর্ কুলে বতপুর সঞ্চরণ করে ততপুর পর্বান্ত পবিত্র ভূমি—ঐ ভূমিবাসীদিপের জীবনে সলাচার, ঈশ্বরভক্তি, নিষ্ঠা, লান এবং তপত্যার ভাব শৈলপুতা ভাগারবার কুলার সলাই বিরাজিত । অনেকক্ষণ বলি কেছ বিষয়কথা কহিয়াছে বা বিষয়ী লোকের সভ করিরা আয়ে বা ক্রিয়ার ক্রিয়া ক্রিয়ালেনের প্রণাশ্রমের কোন হানে বাসরা বিষয় চিন্তা করিয়া ক্র্মিত করিলে তথার গলাবারি ছিটাইরা দিতেন, এবং গলাবারিতে কেছ শৌচাদি করিভেছে দেখিলে মনে

সে বাহা ছউক, মনোয়ম ভাগীরবীতারে বিহুগক্জিত প্রকাচন লোভিত উভান, স্থবিশাল দেবালরে ভাজিমান সাধ্বায়ন্তিত স্থানপার বিশ্ববিশ্বর গ্রেকের সাক্ষের সাক্ষের সাক্ষের সাক্ষের সাক্ষের সাক্ষের সাক্ষের সাক্ষির সেই এবং দেবছিলপরায়ণা পুণাবতী রাণী বিদ্যালভালন বাসমণি ও তজ্জামাতা মধুরবাব্র শ্রদ্ধা ও ভাজিক শীন্তই দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীকে ঠাকুরের নিকট কামারপুক্রের গ্রের জার আগনার করিয়া ভূলিল, এবং কিছুকাল শহরের রকন করিয়া ভোজন করিলেও তিনি ভথার সানক্ষ্চিতে বাস করিয়া

ঠাকুরের আহার সম্বন্ধীর পূর্বোক্ত নিঠার কথা গুনিরা কেছ অকুলারতা ও একাত্তিক নিঠার প্রজেদ

থাকে— ঠাকুরের জীবনে উৎার উল্লেখ করিছা ইহাই কি বলিডে চাও বে, একাশ জন্মার না হুইলে আধ্যাজ্মিক

মনের পূর্ব্বোক্ত কিংকর্ত্তব্যভাব দূরপরিহার করিতে সমর্থ হইলেন।

জীবনের চরমোছতি সম্ভবপর নছে? উত্তরে বলিতে হর, জ্ম্ম-পারতা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা গুইটি এক বল্প নহে। অহকারেই প্রথমটির জন্ম এবং উহার প্রাত্তভাবে মানব স্বরং বাহা ব্রিতেছে, করিতেছে. তাহাকেই সর্বোচ্চ জ্ঞানে আপনার চারিদিকে পণ্ডি টানিরা নিশ্চিত্ত হটর। বলে: এবং শাস্ত্র ও মহাপুরুষগণের অনু-শাসনে বিশ্বাস হটতেই বিতীয়ের উৎপত্তি—উচার উলৱে নিজ অহস্তারকে থর্ক করিয়া আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নত এবং ক্রমে পরম সভোর অধিকারী হইরা থাকে। নিষ্ঠার প্রাতর্ভাবে মানব প্রথম প্রথম কিছকাল অভ্নাররূপে প্রতীয়মান হইতে পারে, কিছ উহার সহায়ে সে জীবনপথে উচ্চতর আলোক ক্রমশঃ দেখিতে পার এবং ভাহার সন্তার্ণতার গণ্ডি স্বভাবত: ধসিয়া পড়ে স্কতএব আধাাত্মিক উরভিপথে নিষ্ঠার একাম প্রয়োজনীয়তা ঠাকুরের জীবনে উহার পূর্বেবাক্তরণ পরিচয় পাইরা ইহাই বুঝিতে পারা বার যে শাস্ত্রশাসনের প্রতিদ্য নিষ্ঠা রাথিয়া যদি আমরা আধ্যাত্মিক তত্তসকল প্রত্যক্ষ করিতে অগ্রগর হই, তবেই কালে বথার্ব উদারতার অধিকারী হইরা পরন শান্তিলাভে সক্ষম হইব, নতবা নচে। ঠাকুর বেমন বলিতেন—কাটা দিয়াই আমাদিগকে কাঁটা ভুলিতে হইবে —নিষ্ঠাকে অবশন্ত্বন করিবাই সত্যের উপারতার পৌছিতে হইবে— শাসন, নিয়ম অনুসরণ করিয়াই শাসনাতীত, নিয়মাতীত অবস্থা লাভ कविएक इंडेरव :

বৌবনের প্রারম্ভে ঠাকুরের জীবনে এরেপ অসম্পূর্ণতা বিভয়ান দেখিয়া কেহ কেহ হয়ত বদিয়া বদিবেন, তবে আর তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলা কেন, নাত্মব বদিলেই ত হয় ? আর বদি তাঁহাকে ঠাকুর বানাইতেই চাও তবে তাঁহার ঐরেপ অসম্পূর্ণতাঞ্চলি ছাপিয়া ঢাকিয়া বলাই তাল, নতুবা তোবাদিগের অভীষ্ট সহজে সংসিদ্ধ হইবে

না। আমরা বলি-লাভ:. আমাদেরও এককাল গিরেছে ধখন ঈশ্বরের মানববিগ্রহধারণপুর্বক অবতীর্ণ চইবার কথা খপ্পেও সম্ভবপর বলিয়া বিশাস করি নাই; আবার যথন তাঁচার অত্তেক কুপার ঐ কথা সম্ভবপর বলিয়া তিনি আমাদিগকে বুঝাইলেন তথন দেখিলাম, মানবদেহ ধারণ কারতে গেলে ঐ দেহের অসম্পর্বভার্তার ক্যার মানবমনের ক্রটিওলিও তাঁহাকে যথাযথভাবে স্বীকার করিতে হয়। ঠাকুর বলিভেন, ''স্বর্ণীদ্বি ধাততে খাদ না মিলাইলে বেমন গড়ন হয় না সেইরূপ বিশুদ্ধ সন্ত-গুণের সৃহিত রক্ষ: এবং তুমোগুণের মলিনতা কিছুমাত্র মিলিত না হইলে কোন প্রকার দেহ-মন গঠিত হওয়া অসম্ভব।'' নিজ कोवत्वर के मकन कम्मुर्गडात कथा कामास्तर निकेट क्षकाम कतिएड তিনি কথন কিছুমাত কৃষ্টিত হয়েন নাই, অথচ স্পটাক্ষরে আমাদিগকে বারষার বলিরাছেন--"পূর্ব পূর্ব যুগে বিনি রাম ও ক্লফালিক্সপে আবিভুতি হইরাছিলেন, তিনিই ইদানীং (নিজ শরীর দেখাইরা) এই থোলটার ভিতরে আসিয়াছেন: তবে এবার **গুপ্তভা**বে আসা—রা**লা** যেমন ছপ্নবেশে শহর দেখিতে বাহির হন, সেই প্রকার।" অভএব ঠাকুরের সম্বন্ধে আমাদের বাহা কিছু জানা আছে সকল কথাই আমরা বলিয়া বাইব। হে পাঠক, তুমি উহার যতদুর বিশাস ও এছণ করা বুজিবুক বুঝিবে তভটা মাত্র সইয়া অবশিষ্টের জন্ম আনাদিগকে বথা ইচ্ছা নিন্দা তিরস্তার করিলেও আমরা ভ্রাথিত হইব না।

## পঞ্চম অধ্যায়

## পূজকের পদগ্রহণ

মন্দিরপ্রতিষ্ঠার কয়েক সপ্তাহ পরে ঠাকুরের সৌমাদর্শন, কোমল প্রফ্রতি, ধর্মনিষ্ঠা ও অল বয়স, রাণী রাসমণির জামাতা শ্রীযুক্ত মথ্র-বাবর নরনাকর্ষণ করিরাছিল। দেখিতে পাওয়া প্ৰথম দৰ্শন হয়তে याय. स्रोवास यावासिताय महिल स्रीर्घकानवारांश्री মধ্রবাবর ঠাকরের খনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তাহাদিগকে প্ৰথম দৰ্শন-প্ৰতি আচৰণ গু কালে মানবজনয়ে একটা প্রীতির আকর্ষণ সচসা みと本名 আসিষা উপস্থিত হয়। শাস্ত্র বলেন, উহা আমাদিগের পূর্ববন্মকৃত সম্বন্ধের সংস্থার হইতে উদিত হইয়া থাকে। ঠাকুরকে দেখিয়া মধুরবারুর মনে এখন যে এরূপ একটা অনির্দিষ্ট আকর্ষণ উপস্থিত হইরাছিল, একথা, পরবর্জী কালে তাঁহাণিগের পরস্পরের মধ্যে স্থদ্চ প্রেমসম্বন্ধ দেখিবা আমরা নিশ্চরক্রপে বুঝিতে পারি।

দেবালর প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে এক মাস কাল পর্যান্ত ঠাকুর কি করা কর্ত্তবা নিশ্চর করিতে না পারিরা অগ্রান্তের অনুরোধে দক্ষিণেবরে অবস্থান করিরাছিলেন। মণ্রবার ইতিমধাে তাঁহাকে দেবীর বেশকারীর কার্যো নিবৃক্ত করিবার সংক্ষা মনে মনে ছির করিয়া রামকুমার ভট্টাচার্যোর নিকট ঐ বিষয়ক প্রসাদ্ধ উত্থাপিত করিরাছিলেন। রামকুমার তাহাতে প্রাতার মানসিক অবস্থার কথা তাঁহাকে আমুপুর্বিক নিবেদন করিয়া তাঁহাকে ঐ বিষয়ে নিক্তনাহিত করেন। কিছ মণ্ডু সহকে নিরত্ত হইবার পাত্র ছিলেন না। ঐর্ক্তনে প্রভ্যাথাত হইরাও তিনি ঐ সংক্ষা করিতে পরিণত করিতে অবসরাহস্কান করিতে লাগিলেন।

ঠাকুরের জীবনের সহিত খনিষ্ঠ সহক্ষে সংবৃক্ত আর ব্যক্তি
এখন দক্ষিণেশ্বরে আসিরা উপস্থিত চইরাছিল। ঠাকুরের শিক্তম্বনীরা
ভগিনী • শ্রীনতা হেমাজিনী দেবীর পূঞ্জ শ্রীন্তম্বরাম মুখোপাখ্যার
পূর্ব্বেক্ত ঘটনার করেক মাস পূর্ব্বে কর্ম্বের অন্তস্কানে
ঠাকুরের ভাগিনের
ক্ষমান শহরে আসিরা উপস্থিত হয়। কর্মেরে
ব্রহ্মান শহরে আসিরা উপস্থিত হয়। কর্মেরে
ক্ষমান শহরে আসিরা উপস্থিত হয়। কর্মেরে
প্রামন্থ পরিচিত বাক্তিদের নিকটে থাকিয়া নিক্ষ সংকর্মানির
কোনরূপ প্রবিধা করিতে পারিভেছিল না। সে এখন লোকমুখ্যে সংবাদ পাইল তাহার মাতুলেবা রাণী রাসমদির নব দেবালরে
স্পন্মানে অবস্থান কর্মিতেছেন, সেধানে উপস্থিত হইতে পারিলে
অভিপ্রার্মিনির স্থ্যোগ হইতে পারে। কাস্বিলম্ব না করিরা ক্ষম্ব
ক্ষিণ্ডের্য্বের উপস্থিত হইল এবং বাল্যকাল হইতে ম্পুবিচিত,

্ পাঠকের প্রিধার জন্য আমহা ঠাকুরের বংশতালিকা এখানে প্রদান করিছেছি---



প্রায় সমবয়ন্ত মাতৃল খ্রীরামক্ষণ্ণদেবের সহিত মিণিত হইর। তথায় স্থানন্দে কাল্যাপন করিতে লাগিল।

কাষ দীর্ঘাক্তি এবং দেখিতে স্থা স্থাপুরুষ ছিল। তাহার শারীর বেমন স্থান্ট ও বলিষ্ঠ ছিল, মনও তক্ত্রণ উচ্চমন্দিন ও ভারশৃষ্ঠ ছিল। কঠোর পরিপ্রমা ও অবস্থান্থারী ব্যবস্থা করিতে এবং প্রতিক্লাবন্থার পড়িরা থিব থাকিয়া অন্ত্রত উপায়নকলের উদ্ভাবনপূর্বক উহা অভিক্রম করিতে হালয় পার্যলী ছিল। নিজ্ঞ কনিষ্ঠ মাতুলকে সে সভ্যসভ্যই ভালবাসিত এবং তাঁহাকে সুথী করিতে অশেষ শারীরিক ক্রমীকারে ক্রিউত হাইত না।

সর্ব্বদা অনলস হাদয়ের অন্তরে ভাবুকতার বিন্দুবিসর্গ ছিল না। ঐক্স সংসারী মানবের বেমন হটরা থাকে, হারবের চিত্ত নিজ স্বার্থচেষ্টা হইতে কথনও সম্পূর্ণ বিযুক্ত হইতে পারিত না। ঠাকুরের সভিত জনয়ের এখন হটতে সম্বন্ধের কথার আমরা বতট আলোচনা করিব ততট দেখিতে পাটব, তাচার জীবনে ভবিষ্যতে ষভটুকু ভাবুকতা ও নিঃমার্থ চেষ্টার পরিচয় পাওয়া বার ভাষা ভাবময় ঠাকুরের নিরন্তর সক্তণে এবং কথন ভাঁচার চেষ্টার অমুকরণে আদিয়া উপস্থিত হইত। ঠাকুরের স্থার আহার বিহার প্রভৃতি সর্ববিধ শারীরচেষ্টার উলাসীন, সর্বাদা চিন্তাশীল, স্বার্থগন্ধশুক্ত ভাবুক জীবনের গঠনকালে জুদরের একজন শ্রদ্ধাসম্পর সাহসী উল্লয়নীল কন্মীর সহায়তা নিতান্ত প্রয়োজন। শ্রীশ্রীজগদহা কি সেইজন্ত ঠাকুরের সাধন-কালে ফলংবর ক্রায় পুরুষকে তাঁহার সহিত থনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বন্ধ করিয়াছিলেন ? ঠাকুর একথা আমাদিগকে বার্থার বলিয়াছেন, হৃদ্য না থাকিলে সাধনকালে তাঁহার শরীররকা অসম্ভব হুইত চু 🕮 🕮 রামক্রক্ষ জীবনের সহিত হালরের নাম ভব্দপ্ত নিভাসংযুক্ত

এবং তক্ষপ্তই সে আন্তরিক ভক্তিশ্রহার অধিকারী হটরা চিরকালের নিমিত্র আমালিগের প্রথমা চটরা বচিয়াছে।

ক্ষণেরর দক্ষিণেররে আসিবার কালে ঠাকুর বিংশতি বর্বে করেক
মাস মাত্র পদার্থন করিরাছেন। সহচররপে তাচাকে পাইরা উাচার
দক্ষিণেররে বাস যে এখন হইতে অনেকটা
ফ্রান্টের অংশমান সহভ হইরাছিল, একথা আমরা বেশ অক্সান
াক্তর পারি। তিনি এখন হইতে ত্রমণ,
শরন, উপবেশন প্রভৃতি সকল কার্যাই তাহার সহিত একত্রে অস্টোন
করিয়াছিলেন। চিরকাল বালক-ভাবাপন্ন ক্রিরামফুক্ষদেবের, সাধারণ
নরনে নিকারণ চেটাসকলের প্রতিবাদ না করিরা। সর্বাদা স্থানিকরণে
অস্টোন্দন ও স্হাক্ত্রিত করার, হলর এখন হইতে উাচার বিশেষ প্রার

জনর আমাদিপকে নিজম্বে বলিবাছে--এই সময় চইতে আমি ঠাকরের প্রতি একটা অনিকাচনীয় আকর্ষণ অক্তর করিভাম ও ছারার জার সর্বলা তাঁচার সঙ্গে থাকিতাম, ঠাকরের প্রতি জনবের তাঁচাকে চাডিয়া একদণ্ড কোথাও থাকিতে を!ある"お ब्हेंटन कहे (वांध ब्हेंछ। महत्र, खर्मन, छेनरवमनानि সকল কাজ একত্তে করিভাম। কেবল মধ্যাকে ভোজনকালে কিছুক্তবের অক্ত আমাদিগকে পুথক হইতে হইত। কাৰণ, ঠাকুর সিধা লইবা পঞ্চবটীতে স্বৰুৱে পাক কৰিব। খাইতেন এবং আমি ঠাকুৰবাডীতে-প্রদাদ পাইতাম। তাঁহার বন্ধনাদির সমত জোগাড আমি করিবা দিয়া বাইডাম এবং অনেক সময়ে প্রচাদও পাইডাম। ঐকপে থাটবাও কিন্তু ডিনি মনে শান্তি পাটডেন না---কবিরা আহার সম্বন্ধে তাঁহার নিষ্ঠা তথন এত প্রবদ ছিল। মধ্যাকে একশে বন্ধন কবিলেও বাত্তে কিন্তু তিনি আমালিপের কার প্রীক্রপদয়াকে

নিবেদিত প্রসাদী সৃচি থাইতেন। কতদিন দেখিয়াছি ঐক্সপে সূচি খাইতে থাইতে তাঁহার চক্ষে মল আসিরাছে এবং আক্ষেপ করিয়া শ্রীশ্রীশুলগন্মাতাকে বনিরাছেন, "মা আমাকে কৈবর্তের অন্ন ধাওরালি।"

ঠাকুর কথন কথন নিজমুথে আমাদিগকে এই সমরের কথা এইরূপে বলিরাছেন, "কৈবর্ডের অর ধাইতে হইবে, ভাবিরা মনে তথন দারুল কৃষ্ট উপস্থিত হইত। গরীব কালালেরাও অনেকে তথন বাসমলির ঠাকুরবাড়ীতে ঐ জল্প থাইতে আসিত না। থাইবার লোক জুটিত না বলিরা কতদিন প্রসাদী অর গরুকে থাওরাইতে এবং অবশিষ্ট গলার কেলিরা দিতে হইরাছে।" তবে ঐরুপে রন্ধন করিরা তাঁহাকে বহুদিন বে থাইতে হর নাই, একথাও আমরা হুদ্দর ও ঠাকুর উভরের মুথেই শুনিরাছি। আমাদের থাবুণা, কালীবাটিতে পুজকের পদে ঠাকুর বতদিন না ব্রতী হইয়াছিলেন ততদিনই ঐবদে বারী হওয়া দেবালয়প্রতিচার ছুই তিন মাস পরেই হইয়াছিল।

ঠাকুর যে তাহাকে বিশেষ ভাগবাসেন একথা হালর বুঝিত।
তীহার সম্বন্ধ একটি কথা কেবল সে কিছুতেই বুঝিতে পারিত
না। উহা ইহাই, জ্যেষ্ঠ মাতুল রামকুমারকে
ঠাকুরের আচরণ স্বাম্বন্ধরকৈ
বাহা হালর বুঝিতে
গারিত না
করিত, মধ্যাহ্দে আহারাদির পর বর্থন একটু শরন
করিত, মধ্যাহ্দে আহারাদির পর বর্থন একটু শরন
করিত, মধ্যাহ্দে আহারাদির পর বর্থন একটু শরন
করিত, অথবা সারাহ্দে বথন সে মন্দিরে আরাত্রিক
কর্মন করিত, তথন ঠাকুর কিছুন্দণের রক্ত কোথার অন্তর্হিত হইতেন।
অনেক খুঁজিরাও সে তথন তাহার সন্ধান পাইত না। পরে হুই
এক ক্টা গত হইলে তিনি বথন ক্ষিরতেন তথন ক্ষিল্ঞানা করিলে
বলিতেন, 'এইথানেই ছিলাম।' কোন কোন দিন সন্ধান করিতে
বাইনা সে ভাছাকে পঞ্চবটার দিক চইতে ক্ষিরতে ক্ষেপ্রা

তিনি শৌচারির জন্ম ঐরিকে গিরাছিলেন এবং আর কোন কথা জিজাসা করিত না।

জন্মৰ বলিত, 'এট সময়ে একদিন মৰ্তিগঠন করিয়া ঠাকুরের শিবপুলা করিতে ইচ্ছা হয়।' আমরা ইতিপূর্বে ঠাকুরের গঠিত শিবসুর্ভি বলিরাছি, বালাকালে কামারপুকুরে তিনি কথন কখন এরপ করিতেন। ইচ্ছা হইবামাত তিনি গলাগর্ড হটতে মুদ্ধিকা আহরণ করিরা বুব, ডমক্ল ও ত্রিশুল সহিত একটি শিবষুঠি স্বহন্তে গঠন করিয়া উহার পূজা করিতে লাগিলেন। মধরবাব ঐ সমরে ইডক্সড: বেডাইডে বেডাইডে ঐ স্থানে আসিরা উপন্থিত হইলেন এবং তিনি ভন্ময় হইয়া কি পুৰা করিতেছেন জানিতে উৎস্তৃ হইরা নিকটে আসিরা মর্ত্তিটি দেখিতে পাইলেন। বুহৎ না হটলেও মর্তিটি কুন্দর ছট্রাছিল। মথর উচা দেখিরা বিশ্বিত হইলেন, বালারে ঐরপ কেবভাবান্ধিত মর্তি বে পাওয়া যার না ইহা তিনি দেখিরাই বঝিরাছিলেন। কৌতুহলপরবশ হইরা তিনি ব্যৱকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ মর্তি কোথার পাইলে, কে গড়িবাছে ?" হৃদবের উপ্তরে ঠাকুর দেবদেবীর মূর্ত্তি গড়িতে এবং ভগ্ন মূর্ত্তি কুলবভাবে জুড়িতে জানেন, একথা জানিতে পারিবা তিনি বিশ্বিত হটলেন এবং পঞ্জাতে মৰ্তিটি তাঁহাকে দিবার জন্ম অন্তরোধ করিলেন। ভাষরও ঐ কথার স্বীকৃত হইরা পুলাশেবে ঠাকুরকে বলিরা সৃষ্টিটি লইরা তাঁহাকে দিবা আসিলেন। সৃষ্টিটি হতে পাইবা মধুর এখন উহা তর তর করিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং স্বরং স্থ হটরা রাণীকে উহা কেবাইতে পাঠাইলেন। রাণীও উচা দেখির। নির্মাতার বিশেষ প্রাশংসা করিলেন এবং ঠাকুর উহা গড়িরাছেন জানির। বধুরের ভার বিশ্বর প্রাকাশ করিলেন। । ঠাকুরকে কেহ কেহ বলেন এই ঘটনা ঠাকুরের পূজাকালে হইরাছিল এবং মধুর

দেবালরের কার্য্যে নিবৃক্ত করিতে মণুরের ইভিপুর্বেই ইচ্ছা হইরাছিল,
এখন তাঁহার এই নৃতন গুণপদার পরিচর পাইয়া ঐ ইচ্ছা অধিকতর
বলবতী হইল। তাঁহার ঐরপ অভিপ্রোরের কথা ঠাকুর ইভিপুর্বের
অপ্রজের নিকট তনিরাছিলেন; কিন্তু, ভগবান্ ভিন্ন অপর কাহারও
চাকরি করিব না—এইরপ একটা ভাব বাল্যকাল হইতে তাঁহার মনে
দুচ্নিবদ্ধ থাকার তিনি ঐ কথার কর্ণপাত করেন নাই।

চাকরি করা সহয়ে ঠাকুরকে ঐক্লপ ভাব প্রকাশ করিতে আমরা আনেক সময় ক্রমিয়াচি। বিশেষ অভাবে না চাকরি করা সম্বন্ধে পড়িয়া কেঃ খেড়ায় চাকরি খাকার করিলে ঠাকর ঠাকুর ঐ ব্যক্তির সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা করিতেন ভাঁচার বালক ভক্রদিগের মধ্যে একলন 🛎 চাকরি স্থীকার করিয়াছে জানিয়া আমরা তাঁহাকে বিশেষ ব্যথিত হটয়া বলিতে শুনিয়াচি, "সে মরিয়াচে শুনিলে আমার যত না কষ্ট হইত, সে চাকরি করিতেছে শুনিয়া ততোধিক কট হইয়াছে !" পরে কিছুকাল অতীত হটলে ঐ ব্যক্তির সহিত পুনরার সাক্ষাৎ হইরা বধন জানিদেন, সে তাহার অসহায়া রুদ্ধা মাতার ভরণপোষণ নিৰ্বাহের জন্ত চাক্তির স্বীকার করিয়াছে, তথন তিনি সম্বেছে তাহার গাত্তে ও মন্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিবাছিলেন, "তাতে লোব নেই, ঐক্স চাক্রি করার তোকে দোর স্পর্ণ করবে না: কিন্তু মার অবন্ধ না হয়ে, যদি তুই ছেজার চাকরি করতে যেতিস তা হলে তোকে আর স্পর্ন করতে পারতুম না। তাইত বলি আমার নিরঞ্জনে এডটুকু অঞ্চন ( কাল দাগ ) নেই, তার ঐরপ হীনবৃদ্ধি কেন হবে ?"

উহা রাণী যাসমণিকে দেখাইয়। বলিয়াছিলেন—বেরূপ উপবৃক্ত পূজক পাইয়াছি, ভাহাতে ⊮দেবী শীল জাগ্রতা হইয়া উটিবেন।

<sup>\*</sup> বামী নিরঞ্জনাদন।

নিত্যনিরঞ্জনকে লক্ষ্য করিব। ঠাকুরের পূর্বোক্ত কথা শুনিরা অক্সান্ত আগদ্ধক ব্যক্তির। সকলেই বিশ্বিত হইল। একজন বলিরাও বসিল, "নহালর, আপনি চাকরির নিন্দা করিতেছেন কিন্ত চাকরি না করিলে সংসার পোবণ করিব কিরপে?" তত্ত্বেরে ঠাকুর বলিলেন, "বে কর্বে, করুক না; আমি ত সকলের চাকরি করিতে নিবেধ কর্ছি না, (নিরঞ্জনকে ও তাঁচার অক্সান্ত বালক ভক্তালিকে বেশ্বাইরা) এবের ঐ কথা বল্চি; এবের কথা আগালা।" ঠাকুর তাঁচার বালক ভক্তালিগের জীবন অক্স ভাবে গড়িতেছিলেন এবং পূর্ণ আধ্যান্থিক ভাবের সহিত চাকরি করাটার কথন সাম্প্রক্ত বনা, এইরপ ধারণা ছিল বলিয়াই যে তিনি ঐ কথা বলিরাছিলেন ইচা বলা বাছলা।

অগ্রন্তের নিকট হটতে মথুরবাবুর ঐরূপ অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া ঠাকুর তথন হইতে তাঁহার চাকৰি কৰিতে বলিতে বলিয়া ঠাকুরের মধুরের অগ্রদর না হইরা যতটা পারেন ভাঁচার চক্কর নিকট বাইতে সভোচ অমবালে থাকিবার চেষ্টা করিতেন। কায়মনোবাক্যে সত্য ও ধশ্ম পালন করিতে তিনি যেমন কথন কাছারও অপেকা রাখিতেন না, তেমনি আবার বিশেষ কারণ না থাকিলে কাহাকেও উপেক্ষা করিয়া বুখা কটু দিতে চিরকাল কৃষ্টিত হটতেন। আবার, কোনরপ প্রত্যাশা মনের ভিতর না রাধিয়া ঋণী ব্যক্তির গুণের আদর করা এবং মানী ব্যক্তিকে সরল স্বাভাবিক ভাবে সম্মান দেওয়াটা ঠাকুরের প্রাক্ততিগত ছিল। অতএব দেবালয়ে পুদক্ষদ গ্রহণ করিবেন কিনা, এই প্রশ্নের বাহা হয় একটা মীবাংগার ম্বয়ং উপনীত হটবার পর্বে মথরবাব তাঁহাকে উহা শীকার করিতে क्यादांश कविश्र श्विश विश्व विश्व कीशांक वांश करेंग अलाशांत পূৰ্বক তাঁহার মনে কট দিতে হইবে, এই আশহাই বে. ঠাকুরের ঐরপ চেটার মৃদে ছিল তাহা আষরা বেশ বৃদ্ধিতে পারি। বিশেষতঃ, তিনি তথন একজন নগণ্য বৃবক মাত্র এবং রাণী রাসমণির দক্ষিণ হতত্বরপ মধুর মহামাননীর বাজি; এ অবস্থার মধুরের অন্তরোধ প্রত্যাধ্যান করাটা তাঁহার পক্ষে বালহালত চপলতা বলিরা পরিগণিত হইবে। কিন্তু যত দিন বাইতেছে দক্ষিপেখরের কালীবাটাতে অবস্থান করাটা তাঁহার নিকট তত প্রীতিকর বলিরা বোধ হইতেছে, অন্তর্গ করাটা তাঁহার নিকট তত প্রীতিকর বলিরা বোধ হইতেছে, অন্তর্গ করাটা তাঁহার নিকট নিজ মনোগত এই ভাবটিও পূকারিত ছিল না। কোনরপ গুরুতর কার্য্যের দায়িছ প্রহণ না করিরা দক্ষিপেখরে অবস্থান করিতে পাইলে তাঁহার যে এখন আর পূর্কের ক্রার আপত্তি ছিল না এবং জন্মভূমি কামারপুকুরে ফিরিবার জন্ম তাঁহার মন বে এখন আর পূর্কের স্তার চঞ্চল হিল না, একথা আমরা অন্তঃপর ঘটনাবলী হইতে বেশ বৃন্ধিতে পারি।

ঠাকুর বাহা আপদা করিতেছিলেন তাহাই একদিন ইইরা
বিসাল। মথুববাবু কালীমন্দিরে দর্শনাদি করিতে আসিরা কিছু
দ্বে ঠাকুরকে দেখিতে পাইরা তাঁহাকে ডাকিরা
ঠাকুরের প্রক্ষের পাল
রহণ
তিতে বেড়াইতে মথুববাবুকে দ্বে দেখিতে পাইরা
কোলা
কেখান ইইতে সরিরা অক্তর্র বাইতেছিলেন, এমন সমরে মথুরের
ভূত্য আসিরা সংবাদ দিল, "বাবু আপনাকে ডাকিডেছেন।" ঠাকুর
মথুরের নিকট বাইতে ইতক্ততঃ করিতেছেন দেখিরা হুলর কারণ
ক্রিক্সাণা করিলে তিনি বলিলেন,—"বাইলেই, আমাকে এখানে
থাকিতে বলিবে, চাকরি খাঁখার করিতে বলিবে।" হুলর বলিল,
"তাহাতে দোর কি ? এমন হানে, মহতের আশ্রেরে কার্বো নির্ক্ত হওরা
ত ভাল বই মন্দ নর, তবে কেন ইডক্ততঃ করিতেছে ?"

ঠাকুর।—আমার চাকরিতে চিরকাল আবদ্ধ হইরা থাকিতে

ইচ্ছা নাই। বিশেষতঃ এথানে পূলা করিতে খীকার করিলে বেবীর আকে বে সমস্ত আলভারালি আছে তাহার অন্ত দারী থাকিতে হইবে, সে বড় 'হালামার কথা; আমার ঘারা উহা সন্তব হইবে না; তবে যদি তুমি ঐ কার্য্যের ভার নইবা এথানে থাক ভাহা হইলে আমার পূলা করিতে আপতি নাই।

হৃদর এথানে চাকরির অবেববেট আসিরাছিল। ক্ষুতরাং ঠাকুরের ঐ কথার আনন্দে বীকৃত হইল। ঠাকুর তথন মধুববাবুর নিকট উপস্থিত হুইলেন এবং তাঁগার হারা দেবালয়ে কর্ম থীকার করিতে অফুক্তর ইইরা পূর্বোক্ত অভিপ্রার প্রকাশ করিলেন। প্রীবৃক্ত মধুব তাঁগার কথার থীকৃত হুইরা ঐ দিন হুইতে তাঁগাকে কালীমন্দিরে বেশকারীর পদে এবং হালরকে রামক্ষার ও তাঁগাকে সাহায্য করিতে নিবৃক্ত করিলেন। মধুববাবুর অঞ্রোধে প্রভাবেক ঐক্রপে কাব্যে নিবৃক্ত হুইতে দেখিরা রামকুমার নিশ্বিক হুইলেন।

দেবালর প্রতিষ্ঠার তিন মাসের মধ্যেই পূর্ব্বোক্ত ঘটনাগুলি হইরা

গেল । সন ১২৬২ নালের ভান্ত মাস উপস্থিত।
পূর্ব্বাহিনে মন্দিরে রুদ্ধারীকৃত্য বধারথ কুপুলার

হইরা গিরাছে। আন্ধ নন্দোৎসব ৷ মধ্যাছে

ভারধাগোবিন্দলীর বিশেষ পূলা ও ভোগরাগাদি হইরা গেলে পূজক ক্ষেত্রনাথ চটোপাধ্যায় ভার্মারাণীকে কন্দান্তরে লয়ন করাইবা আসিরা
ভগোবিন্দলীকৈ শরন করাইতে লইবা বাইবার সময় সংসা পড়িয়া
গেলেন; বিগ্রাহের একটি পদ ভান্ধিয়া বাইল। নানা পশ্তিভের

যতামত লইবার পরে ঠাকুরের পরামর্দে বিগ্রাহের ভারাংশ কুড়িয়া
পূলা চালতে গালিল।ও ভগবহপ্রেমে ঠাকুরকে ইভিপুর্বে মধ্যে মধ্যে

• এই ঘটনার বিভারিত বিষয়ণের জন্ত, ভদ্ধভাব, পূর্বার্ক—বর্চ অধ্যায় ২০৫
পূর্চা দেব।

ভাষাবিত্ত হইতে দর্শন এবং কোন কোন বিষয়ে আদেশ প্রাপ্ত হইতে প্রথণ করিব। মধুরবাব ভগ্গবিগ্রহ পরিবর্জন সহরে তাঁহার পরামর্শগ্রহণে সমুং ক্ষ্ ইরাছিলেন। হাদ্য বলিত ভগ্গবিগ্রহস্বরে মধুববাব্র প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্বে ঠাকুর ভাবাবিত্ত হইয়াছিলেন এবং ভাবভক হইলে বলিরাছিলেন, বিগ্রহমূর্ত্তি পরিবর্জনের প্রয়োজন নাই। ঠাকুর যে ভগ্গবিগ্রহ ক্ষম্মভাবে ফুড়িতে পারেন, একথা মধুরবাব্র অবিদিত ছিল না। স্মৃতরাং তাঁহার অস্থরোধে তাঁহাকেই এখন ঐ বিগ্রহ ফুড়িয়া দিতে হইয়াছিল। তিনি উহা এমন স্ক্ষররপে ফুড়িয়াছিলেন যে, বিশেষ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেও ঐ মূর্ত্তি যে কোনকালে ভগ্গ হইয়াছিল একথা এখনও বুরিতে পারা যায় না।

দ্যাধাগোবিক্ষজীর বিগ্রহ ঐরপে ভগ্ন হইলে জ্বন্থীন বিগ্রহে
পূজা দিছ হয় না বলিয়া অনেকে অনেক কথা তথন বলাবলি করিত।
রাণী রাগমণি ও মথ্ববাব কিছ ঠাকুরের বৃক্তিযুক্ত পরামর্শে দৃঢ়
বিখাদ স্থাপনপূর্বক ঐ সকল কথায় কর্ণপাত করিতেন না। সে বাহা
হউক, পূজক ক্ষেত্রনাথ জনবধানভার অপরাধে কর্মচুনত হইলেন এবং
দ্যাধাগেবিক্ষজীর পূজার ভার ভদবধি ঠাকুরের উপরে ক্সন্ত হইল। হাব্যর এখন হইতে পূজাকালে শ্রিশ্রীকালীমাভার বেশ করিয়া রামকুমারকে সাহায্য
করিতে লাগিল।

বিগ্ৰহ ভদপ্ৰসংক হান্য এক সময়ে আমাদিগের নিকট আর একটি কথার উল্লেখ করিবাছিল। কলিকাতার করেক মাইল উন্তরে, বরাহনগরে কুটবাটার নিকটে নড়ালের প্রসিদ্ধ ক্ষমানার ৮রতন ভগ্নবিগ্রহের পূলানগছে বারের বাট বিভ্যান। ঐ বাটের নিকটে একটি ঠাকুর ক্ষমনারাশ ঠাকুরবাটী আছে। উহাতে ৮লশমহাবিভা মূর্ত্তি বাব্বে বাহা বলেন প্রতিষ্ঠিতা। পূর্বে উক্ত ঠাকুরবাটীতে পূলাদির বেশ বন্দোবত থাকিলেও ঠাকুরের সাধনকালে উহা হানদশাপর

হইরাছিল। মথুরবাবু বধন ঠাকুরকে বিশেব ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে-চেন তথন তিনি এক সময়ে জাঁচার সচিত উক্ত দেবালর দর্শন করিতে আদেন এবং অভাব দেখিরা তাঁগাকে বলিয়া ভোগের জন্ম ছুই মণ চাউল ও ছুইটি করিবা টাকার মাসিক বন্দোবস্ত করিবা 'দয়াছিলেন। ভদবধি এথানে ভিনি মধ্যে মধ্যে ৮দশমহাবিতা দর্শন কারতে আসিতেন। একদিন ঐব্রপে দর্শন করিয়া ফিরিবার কালে ঠাকর এখানকার শুপ্রাসিদ্ধ জমিদার জ্বরনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যারকে অনেক জলি লোকের সভিত স্বপ্রতিষ্ঠিত বাটে মধ্যায়মান থাকিতে দেখিয়াছিলেন। পূর্ববপরিচয় থাকায় ঠাকুর তাঁহার সহিত দেখা করিতে ধাইলেন। জয়নারায়ণ বাবু জাঁহাকে নমন্ধার ও সাদরাহ্বান-পূর্বক সন্ধী সকলকে জাঁহার সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। পরে কথাপ্রদক্ষে রাণী রাসম্পির কালীবাটীর কথা তুলিয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশর। ওথানকার ৮/গোবিলফী কি ভালা ?" ঠাকুর ভাগতে বলিয়াছিলেন, "ভোমার কি বন্ধি গো? অথওমওলাকার বিনি, তিনি কি কথনও ভাষা হন ?'' জয়নারায়ণ বাবর প্রাপ্তে নির্থক নানা কথা উঠিবার সম্ভাবনা দেখিবা ঠাকুর ঐক্তপে ঐ প্রসম্ भानकोहिया (एन, এবং প্রস্লায়রের উত্থাপন করিছা সকল ব**ত্ত**র অসার ভাগ ছাডিরা সার ভাগ গ্রহণ করিতে তাঁচাকে বলিলেন। স্থবৃদ্ধিসম্পন্ন অধনারায়ণবাবও ঠাকুরের ইঞ্চিত ব্যারা ভর্মবর্ধ ক্রমণ প্রশ্ন সকল করিতে নিরক্ত চটবাছিলেন।

হানবের নিকট তনিরাছি, ঠাকুরের পূলা একটা দেখিবার বিবর ছিল; যে দেখিত সেই মুগ্ধ হইত। আর ঠাকুরের গারুরের সলীতশক্তি গান বে একবার তানিত সে কথন ভূলিতে পারিত না। তাহাতে ওতাদি কালোরাতি চং চাং কিছুই ছিল না। ছিল কেবল গীতোক্ত বিষয়ের ভাষটা আপনাতে সম্পূর্ণ আরোপ করিরা নর্মস্পানী মধুর করে বধাবধ প্রকাশ এবং তাল লরের বিজ্জতা। ভাষট যে সঞ্চীতের প্রাণ, একথা যে তাঁহার গান তনিরাহে সেই বুবিরাছে। আবার তাল লর বিজ্জ না হইলে ঐ ভাব যে আজ্বলেদে বাধা পাইরা থাকে একথা ঠাকুরের মুখনিঃম্ভ সঞ্চীত তনিরা এবং অপরের সন্ধীতের সহিত উহার তুলনা করিরা বেশ বুঝা বাইত। রাণী রাসমণি যথন যথন দক্ষিণেখরে আসিতেন তথন ঠাকুরকে ভাকাইরা তাঁহার গান তনিতেন। নির্মাণিথিত গাঁতটি তাঁহার বিশেষ প্রির

কোন্ হিসাবে হরক্দে গাঁড়িয়েছ মা পদ দিয়ে। সাধ করে জিব, বাড়ায়েছ, ধেন কন্ত স্থাকা মেয়ে॥ জেনেছি জেনেছি তারা

ভারা কি ভোর এমনি ধারা

তোর মা কি তোর বাপের বৃকে দাঁড়িয়েছিল অমনি করে॥

ঠাকুরের গাঁত অত মধুর লাগিথার আর একটি কারণ ছিল। গান গাহিবার সময় তিনি গাঁতোক্তভাবে নিজে এত মুদ্ধ হইতেন বে, অপর কাহারও প্রীতির অক গান গাহিতেছেন একথা একেবারে ভূলিরা বাইতেন। গাঁতোক্তভাবে মুদ্ধ হইর। ঐরুপে সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বত হইতে আমরা জীবনে অপর কাহাকেও রেখি নাই। ভাবৃক্ গারকেরাও শ্রোভার নিকট হইতে প্রশংসার প্রভ্যাশা কিছু না কিছু রাখির। থাকেন। ঠাকুরকে কেবল দেখিয়াছি, ভাঁহার গাঁত ভানির। কেহু প্রশংসা করিলে, তিনি বথার্থ ই ভাবিতেন এই ব্যক্তি গাঁতোক্ত ভাবের প্রশংসা করিলে, তিনি বথার্থ ই ভাবিতেন এই ব্যক্তি গাঁতোক্ত ভাবের প্রশংসা করিলে, তিনি বথার্থ ই ভাবিতেন এই ব্যক্তি গাঁতোক্ত ভাবের প্রশংসা করিলে, তিনি বথার্থ ই ভাবিতেন এই ব্যক্তি গাঁতোক্ত ভাবের

ন্তুবৰ বলিত, এই কালে গীত গাহিতে গাহিতে চুই চন্দের জলে তাঁহার বন্দ ভাসিয়া বাইত; এবং বধন পূলা করিতেন ভখন এবন তর্মরভাবে উচা করিতেন বে, পুলাম্বানে কেচ আসিলে বা নিকটে माफाडेंग कथा कड़िलास फिनि क्रेंडिंग काली এখন গলাকালে ভ্নিতে পাইতেন না। ঠাকুর বলিতেন, অঞ্চলাস शेकटरच प्रचंब কর্মান প্রভৃতি প্রাদসকল সম্পন্ন করিবার কালে ঐ সকল মন্ত্ৰৰ্থ নিজদেহে উচ্ছলবৰ্ণে সন্ধিৰেশিত বছিয়াছে বলিয়া ডিনি বাস্তবিক ছেখিতে পাইতেন। বাস্তবিকট ছেখিতেন.— সর্পাক্তি কণ্ডলিনীশক্তি অষমামার্গ দিয়া সংস্রারে উটিতেছেন একং পরীরের যে যে অংশকে ঐ পক্তি ত্যাগ করিতের সেট সেট অংশগুলি এককালে নিস্পন্ধ, অসাড় ও মৃত্তবং হুইরা বাইডেছে। আবার পূঞাপদ্ধতির বিধানামুদারে বথন "১ং ইতি জলধারুরা বক্তি-প্রাকাংং বিচিন্তা"—অর্থাৎ, রং এই মন্ত্রবর্ণ উচ্চারণপূর্বক পুত্তক আপনার চতুর্দ্ধিকে জল ছড়াইরা ভাবিবে বেন অগ্নির প্রাচীর পারা পজান্তান বেষ্টিত রহিরাছে এবং তজ্জন্ত কোন প্রকার বিষবাধা তথাক প্রবেশ করিতে পারিতেছে না—প্রভৃতি কথার উচ্চারণ করিতেন. তথন দেখিতে পাইতেন তাঁহার চতুর্দিকে শত বিহুৱা বিস্তার করিয়া अञ्चलक्यनीय अधित व्याठीत में में में में रिश्वमान श्रांकिया भूबाञ्चानक সর্কবিধ বিয়ের হস্ত হইতে সর্বতোভাবে রক্ষা করিতেছে। জার বলিত, পূজার সময় ঠাকুরের তেজঃপুঞ্জ শরীর ও তল্মনত্ব ভাব বেথিয়া অপর ব্রাক্ষণগণ বলাবলি করিতেন.—সাক্ষাৎ ব্রহ্মণাদের বেন নরশরীর পরিপ্রাহ করিয়া পূজা করিতে বসিয়াছেন।

দেবীভক্ত রামকুমার দক্ষিণেখনে আদিরা অবধি আখ্মীরগণের
ঠারুরকে কার্বাদক
করিবার বাদ্ধ অনুবাদিক
করিবার বাদ্ধ আব্দির বাদ্ধ অনুবাদিক
করিবার বাদ্ধ আব্দির
বাদ্ধ আব্দির
বাদ্ধি আব্দির
করিবার বাদ্ধি
করিবার বাদ

উদাসীন উদাসীন ভাব। সংসারের বাছাতে উন্নতি হইবে এরপ কোন কাঞ্চেই বেন ভাঁছার আঁট দেখিতে পাইতেন না। দেখিতেন, বালক সকাল সন্ধ্যা যথন তথন একাকী মন্দির হুইতে দুরে গলাতীরে পদচারণ করিতেছে, পঞ্চবটীমূলে স্থির হটরা বৃগিরা আছে, অথবা পঞ্চবটীর চতন্ধিকে তথন যে জলগপুর্ণ স্থান ছিল তন্মধ্যে প্রবেশপর্বাক বল্লকণ পরে তথা হইতে নিজ্ঞান্ত হইতেছে। রাম-কুমার প্রথম প্রথম ভাবিতেন, বালক বোধ হয় কামারপুকুরে মাতার निक्र किविवाद अन्त वाल हरेबाट. এवः थे विवद नहां नर्वता किसा করিতেছে। কিন্তু দিনের পর দিন যাইলেও সে বখন গুঙে ফিরিবার কথা তাঁহাকে মুখ ফুটিয়া বলিল না এবং কথন কথন তাহাকে ঐ বিষয় বিজ্ঞাসা করিয়াও তিনি যথন উহা সতা বলিয়া ব্রিতে পারিলেন না, তথন তাহাকে বাডীতে ফিরিয়া পাঠাইবার কথা ছাড়িয়া দিলেন। ভাবিলেন তাঁহার বরুস হইয়াছে. শরীরও দিন দিন অপট হইয়া পড়িভেছে, কবে পরমায় ফুরাইবে কে বলিতে পারে :—এ অবস্থায় আৰু সময় এই না কৰিয়া, তাঁছাত্ৰ অবৰ্ত্তমানে বালক বাছাতে নিজের পারের উপর দাভাইরা ছ'পর্সা উপার্ক্তন করিরা সংসার নির্বাহ ক্রিতে পারে, এমন ভাবে তাহাকে মামুব করিবা দিয়া যাওৱা একাস্ত কর্ম্ভব্য। স্মতরাং মথুরবাব বধন বালককে দেবালরে নিবুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে রামকুমারকে বিজ্ঞাসা করেন তথন তিনি বিশেষ আনন্দিত হয়েন এবং উহার কিছুকাল পরে যথন বালক মধুরবারুর অনুরোধে প্রথমে বেশকারী ও পরে প্রক্তের পদে ত্রতী হইল এবং দক্ষতার স্ক্লিড ঐ কার্যাদকল সম্পন্ন করিতে লাগিল তথন ডিনি অনেকটা নিশ্চিত্ত হইবা এখন হইতে তাহাকে চণ্ডীপাঠ, শ্ৰীশ্ৰীকালিকা মাতা এবং অক্সান্ত দেবদেবীর পূজা প্রভৃতি শিখাইতে লাগিলেন। ঠাকুর এক্সপে ল্লকর্মারিত প্রাক্ষাগণের যাতা শিক্ষা করা কর্মতা তাতা অচিত্রে শিধির। দইলেন; এবং শাক্তী দীকা না দইরা দেবীপুলা প্রশক্ত নহে শুনিরা শক্তিমন্তে দীক্তিত হইবার সকর ছির করিলেন।

প্রীপুক্ত কেনারাম ভট্টাচার্য্য নামক কনৈক প্রবীণ পক্তিসাধক তথন কতিকাতার বৈঠকখানা বাজারে বাস করিতেন। ছক্তিপেবরে রাণী রাসমণির দেবালরে তাঁহার সতারাত ছিল কেনারাম ভট্টাচার্ব্যে এবং মধ্রবাব-প্রমুখ সকলের সহিত তাঁহার পরিচরও ছিল বলিয়া বোধ হয়। জনবের মুখে তাঁহারে গরিচরও ছিল বলিয়া বোধ হয়। জনবের মুখে তাঁহাছি, বাঁহারা তাঁহাকে চিনিতেন, জ্বর্থানী সাধক বলিয়া তাঁহাকে তাঁহারা বিশেষ সন্থান প্রমুখনি করিতেন। ঠাকুরের অগ্রহ রার্ক্যমার ভট্টাচার্ব্যের সহিত ইনি পূর্ব হইতে পরিচিত ছিলেন। ঠাকুর ইহার নিকট হইতে ছীক্ষা প্রহণ করিতে নম্য করিলেন। তাঁহাছি, দীক্ষা প্রহণ করিবামান ঠাকুর তাবাবেশে সমাধিছ হইরাছিলেন, এবং শ্রীপুক্ত কেনারাম তাঁহার জ্বায়ারণ ভক্তি দেখিয়া মুখ্ব হইরা তাঁহাকে ইইলাভবিষরে প্রাণ খুলিয়া আনীর্কাষ করিয়াছিলেন।

রামকুমারের শরীর এখন হইতে অপটু হওরাতেই হউক
বাবকুমারের মৃত্যু
ক্রন্তই হউক, তিনি এই সময়ে অরারাসনাধা
শরাধানোবিক্ষালীর সেবা স্বরং সম্পন্ন করিতে এবং শ্রীশ্রীকালী বাতার
পূজাকার্য্যে ঠাকুরকে নিবৃক্ত করিতে লাগিলেন। মধুববার ঐকথা
প্রবাব করিরা এবং ঠাকুর এখন শ্রেবীপূজার পারদনী ইইরাছেন আনিরা
রামকুমারকে এখন হইতে বরাবর বিকুম্বরে পূজা করিতে অন্ধরোধ
করিলেন। অতএব এখন হইতে কালীম্বরে ঠাকুর প্রকরণে
নিবৃক্ত থাকিলেন। বৃদ্ধ রামকুমারের শরীর অপটু হওরার
কালীম্বরের অক্তরকার্যাভার বহন করা উহার শক্তিতে কুলাইতেছে

না—একথা বৃধিবাই মধুরবাব ঐরপে পূলকের পরিবর্তন করিরাছিলেন। রামকুমারও ঐরপ বন্দোবত্তে বিশেষ আনন্দিত হইবা কনিউকে ৮দেবীর পূলা ও সেবাকার্য্য বধাবথভাবে সম্পন্ন করিতে শিক্ষালানপূর্বক নিশ্চিত্ত হইবাছিলেন। ইহার কিছুকাল পরে তিনি মধুরবাবুকে বলিয়া হার্যকে ৮রাগাগোবিন্দলীর পূলার নির্ক্তকরিলেন এবং অবসর লইবা কিছুলিনের লল্প গৃহে ফিরিবার বোগাড় করিতে লাগিলেন। কিছু রামকুমারকে আর গৃহে ফিরিবার বোগাড় করিতে লাগিলেন। কিছু রামকুমারকে আর গৃহে ফিরিতে হয় নাই। গৃহে ফিরিবার বন্দোবত্ত করিতে করিতে কলিকাতার উত্তরে অবন্ধিত ভাষনগর-মূলালোড় নামক হানে তাঁহাকে করেক দিনের লক্ষ্প কার্য্যোপলক্ষে গমন করিতে হয় এবং তথার সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হন। রামকুমার ভট্টাচার্য্য রাণী রাসমণির দেবালর প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে এক বংসরকাল মাত্র জীবিত থাকিয়া প্রীপ্রভাগমাতার পূলা করিরাছিলেন। সন্তবতঃ সন ১২৬০ সালের প্রারম্ভে তাঁহার শারীর তাগা হইবাছিল।

## ষষ্ঠ অধ্যায়

## ব্যাকুলতা ও প্রথম দর্শন

অতি আর বরদেই ঠাকুরের পিতার মৃত্যু হয়। স্ততরাং বাদ্যকাশ হটতে তিনি জননী চক্ৰমণি ও অঞ্জ ৱামকুমানের মাকরের এই কালের ন্নেহেই পালিত হইয়াছিলেন। ঠাকুরের অপেকা রামক্ষার একত্রিশ বৎসর বড ছিলেন। স্থভরাং ঠাকরের পিতভক্তির কিয়দংশ তিনি পাইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। পিততল্য অগ্রন্ধের সহসা মৃত্যু হওয়ার ঠাকুর নিভাব্ত ব্যথিত চটরাছিলেন। কে বলিবে, ঐ ঘটনা তাঁছার তথ্য মনে সংসারের অনিভাতা সংস্কীয় ধারণা দঢ় করিয়া উহাতে বৈরাগ্যানস কতদুর প্রবৃদ্ধ করিয়াছিল ? দেখা বার, এই সময় হইতে তিনি 🕮 🖺 লগন্মাতার পুজার সমধিক মনোনিবেশপুর্বক মানব তাঁহার দর্শনলাতে বাত্তবিক কুতার্থ হয় কি-না তছিবর জানিবার জন্ম ব্যাকুল হইরা উঠিবাছিলেন। পুলান্তে মন্দিরমধ্যে শ্রীশ্রীজগন্মাতার নিকটে বগিয়া এই সমরে তিনি তন্মনম্বভাবে দিন যাপন করিতেন এবং বামপ্রসাদ ও কমলাকার-প্রমুখ ভক্তগণরচিত সন্ধীতসকল ৮/দেবীকে ওনাইতে ওনাইতে প্রেমে বিহবৰ ও আত্মহারা হইবা পড়িতেন। বুথা বাক্যালাপ করিবা তিনি এখন জিলমাত সময় অপবায় করিতেন না এবং রাত্রে মন্দিয়-হার কর হইলে লোকসভ পরিহারপূর্বক পঞ্চবটীর পার্যন্ত অভ্যসংখ্য প্রাবিষ্ট ছট্ডা অপকাতার খানে কাল্যাপন করিতেন।

ঠাকুরের ঐ প্রকার চেটাসমূহ জ্বরের প্রীতিকর হইত না। কিছ
সে কি করিবে ? বাল্যকাল হইতে তিনি বধন বাহা ধরিরাছেন
তথনি তাহা সম্পাদন করিরাছেন, কেহই তাঁহাকে
বাধা দিতে পারে নাই, একথা তাহার অবিদিত
ছিল না। স্বতরাং প্রতিবাদ বা বাধা দেওরা
ব্ধা। কিছ দিন দিন ঠাকুরের ঐ ভাব প্রবল হইতেছে দেখিরা
ক্ষার কথন কথন একটু আধটু না বিদ্যাও থাকিতে পারিত না।
রাত্রে নিল্লা না বাইরা শ্ব্যাত্যাগপূর্থক তিনি পঞ্চবটিতে চলিরা বান,
একথা জানিতে পারিরা ক্ষর এই সমরে বিশেষ চিন্তাছিত হইরাছিল।
কারণ মন্দিরে ঠাকুরসেবার পরিশ্রম, তাহার উপর তাহার পূর্ববৎ
আহার ছিল না, এ অবস্থার রাত্রে নিল্লা না বাইলে শরীর ভগ্ন হুইবার
সন্তাবনা। জ্বর স্থির করিল ঐ বিব্রের সন্ধান এবং বর্থাসাধ্য
প্রতিবিধান করিতে হুইবে।

পঞ্চবীর পার্যন্থ স্থান তথন এখনকার মত সমতল ছিল না;
নীচু জমি খানাথন্দ ও জললে পূর্ণ ছিল। বুনো গাছগাছড়ার মধ্যে
একটি থাত্রী বা আমলকী বৃক্ষ তথার জন্মিরাছিল।
ই সন্তমে পঞ্চলী
একে ক্ষরভালা, তাহার উপর জলল, সে জল
নিবাভাগেও কেই ঐ স্থানে বড় একটা থাইত না।
বাইলেও জন্মন্যধ্যে প্রবিটি ইইত না। আর রাজে পুড্তের ভরে
কেই ঐ নিক নাড়াইত না! ক্ষরের মুখে তনিরাছি, পুর্বোক্ষ
আমলকী বৃক্ষটি নীচু জমিতে থাকার তাহার ভলে কেই বসিরা
থাকিলে জন্মলের বাহিরের উচ্চ জমি ইইতে কাহারও নরনগোচর
হইত না। ঠাকুর এই সমরে উহারই ভলে বসিরা রাজে ধ্যান
ধারণা করিতেন।

রাত্রে ঠাকুর ঐ স্থানে গমন করিতে আরম্ভ করিলে স্থান এক

ছিন অলকো তাঁহার পকাং পকাং বাইতে লাগিল এবং তাঁহাকে অলকানবা প্রবিষ্ট হইতে বেখিতে পাইল। তিনি বিরক্ত হইবেন ভাবিরা সে আর অপ্রসর হইল না। কারের এম, রাত্রে অরকার বাইরা কি কর লাকোপালে চিল ছুড়িতে থাকিল। তিনি তাহাতেও কিরিলেন না কেথিরা অগতাা সে অরং গৃহে কিরিল। পার্মিন অবসরকালে সে তাঁহাকে জিজাসা করিল, "অললের ভিতর রাত্রে বাইয়া কি কর বল দেখি।" ঠাকুর বলিলেন, "ঐ হানে একটা আমলকী গাছে আছে, ভাহার তলার বসিরা থান করে তাঁহার ভাচাট সিদ্ধ হয়।"

ঐ ঘটনার পরে করেক দিন ঠাকুর পর্বেষক আমগকী বুক্তের তলার ধ্যানধারণা করিতে বদিলেই মধ্যে মধ্যে লোষ্টাদি নিক্ষিপ্ত হওয়া প্রস্তৃতি নানাবিধ উৎপাত হটতে লাগিল। ठोक्द्रक क्षेत्रवाद खन्न উহা হাদরের কর্ম বুঝিয়াও তিনি ভারাকে কিছুই দেখাইবার চেটা বলিলেন না। হলর কিন্তু ভর দেখাইরা ভাঁচাকে নিরস্ত করিতে না পারিয়া আর দ্বির থাকিতে পারিল না। একদিন ঠাকুর বৃক্তলে ঘাইবার কিছুক্রণ পরে নিঃশব্দে অঞ্চলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পুর হইতে দেখিল, তিনি পরিধের বস্ত্র ও বজ্ঞাপুত্র ভ্যাগ করিয়া ত্রখাসীন হট্রা খ্যানে নিমগ্ন বহিরাছেন। দেখিরা ভাবিল, মামা কি পাগল ছইল নাকি?' এরপ ত পাগলেই করে: समद्दक श्रीकृत्यत्र वर्णा ধ্যান করিবে, কর কিন্ত এরপ উলঙ্গ হটরা কেন? --- 'পাশমক' ভইরা এরণ ভাবিরা সে সহদা তাঁহার নিকটে উপন্থিত erra water an হইল এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিছা বলিতে नांतिन, "এ कि इटक ? रेशरु, काश्रु स्थल शिर्द खेनक हरद दरमह (द ?" করেকবার ভাকাভাকির পরে ঠাকুরের চৈতক্ত হইল এবং হ্রদরকে নিকটে দাঁভাইরা ঐরপ প্রশ্ন করিতে তনিরা বাললেন, "তুই কি জানিস ? এইররণে পাশমুক্ত হরে ধ্যান কর্তে চর; জন্মাবিদি মাফুর ছুণা, লক্ষা, হূল, শীল, ভয়, মান, জাতি ও অভিমান এই অষ্ট্র পাশে বদ্ধ হরে রয়েছে, পৈতেগাছটাও 'আমি ব্রাহ্মণ, সকলের চেরে বড়'—এই অভিমানের চিক্ত এবং একটা পাশ; মাকে ভাকতে হলে, ঐ সব পাশ কেলে দিয়ে এক মনে ভাক্তে হয়, তাই ঐ সব পুলে রেখেছি, ধানকরা শেষ হলে কির্বার সময় আবার পর্ব।" ছালর ঐরণ কথা পূর্বে আর কথন তনে নাই, হুতরাং অবাক্ হইরা রিলন, এবং উরবে কিছুই বলিতে না পারিরা দেখান হইতে প্রস্থান করিল। ইতিপুর্বের সেভাবিরাছিল, মাতুলকে অনেক কথা অন্ত বৃষ্ণাইরা বলিবে ও তিরন্ধার করিবে—ভাহার কিছুই করা হইল না।

পুর্ব্বোক্ত ঘটনাপ্রসন্ধে একটি কথা এথানে বলিরা রাখা ভাগ।
কারণ, উহা জানা থাকিলে ঠাকুরের জীবনের
বারা এবং মন উভরের পরবর্তা অনেকগুলি ঘটনা আমরা সহজে বৃথিতে
ভিমান নাশের, 'সমগারিব। জামরা দেখিলাম, অইপাশের হন্ত হইতে
গোট্রাম্বলাকন ইইবার মুক্ত হইবার মন্ত কেবলমাত্র মনে মনে ঐ সকলকে
ব সর্ব্বভাব বিষ্ক্রান
লাভের অভ অনুষ্ঠান
ভাগি করিয়াই ঠাকুর নিশ্চিন্ত হইতে পারেন
নাই, কিন্তু মুলভাবেও ঐ সকলকে যতলুর ভ্যাগ
করা যাইতে পারে ভাহা করিয়াভিলেন। পরজীবনে অক্ত সকল বিব্যরেও

অভিযান নাশ করিরা মনে বথার্থ দীনতা আনরনের এক তিনি, অপরে বে স্থানকে অভন্ত ভাবিরা সর্কাণা পরিহার করে, সে স্থান বহুপ্রবন্ধে স্বর্ধকে প্রিক্ত করিয়াছিলেন।

তাঁহাকে ঐক্লপ করিতে আমরা দেখিতে পাই। বথা—

'সমলোষ্টাশাকাঞ্চন' না হইলে অর্থাৎ ইতরদাধারণের নিকট

বছমূলা বলিয়া পরিগণিত খণীদি খাতু ও প্রস্তরস্কাকে উপলথণ্ডের জার তৃদ্ধ জ্ঞান করিতে না পারিলে, মানব-মন শারীরিক ভোগ অংগছো হইতে আপনাকে বিবৃক্ত করিয়া ঈশ্বরাভিমুখে সম্পূর্ণ ধার্বিত হব না এবং বোগারুড় হউতে পারে না—একথা শুনিরাই ঠাকুর করেক খণ্ড মুল্লা ও লোব্র হতে গ্রহণ করিয়া বার্বার টোকা মাটি, মাটি টাকা' বলিতে বলিতে উহা গলাগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

সর্বজীবে শিবজ্ঞান দৃঢ করিবার ক্ষন্ত কালীবাটীতে কালালীবের ভোজন সাল হটলে, ভাছাদের উজ্জিষ্টার তিনি দেবভার প্রসাদজ্ঞানে গ্রহণ (ভক্ষণ) ও মন্তকে ধারণ করিয়াছিলেন। পরে, উজ্জিষ্ট প্রাদি মন্তকে বহন করিয়া গলাভীরে নিক্ষেপপূর্বক স্বহরে মার্ক্সনী ধরিয়। ঐ স্থান ধৌত করিয়াছিলেন এবং নিজ্ঞ নখর পরীরের হায়া ঐরপে দেবদেবা মংকিঞ্চিং সাধিত হইন ভাবিয়া আপনাকে কুতার্থক্ষয় জ্ঞান করিয়াছিলেন।

ঐকপ নানা ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। স্কল স্থানেই
নির্বের ভ্যাপের ক্রম
ক্রম বার, উপরনাডের পথে প্রতিকৃস বিবরসক্রমেক কেবলমাত্র মনে মনে ভ্যাপ করিবা
তিনি নিশ্চিত থাকিতেন না। কিন্তু, স্থুগভাবে ঐ সক্রমক প্রথম
ভ্যাপ করিবা অথবা, নিজ শরীর ও ইন্সির্বর্গকে ঐ সকল বিবর
ক্রইতে বথানন্তব দূরে রাখিরা ভবিপরীত অমুঠাননকল করিতে তিনি
উহাদিগকে বলপুর্বক নিরোজিত করিতেন। দেখা বার, ঐক্রপ
অমুঠানে তাঁহার মনের পূর্বে সংস্কারসকল এককালে উৎসর ইইবা
যাইত এবং ভবিপরীত নবীন সংস্কারসকলকে উহা এমন দৃঢ়ভাবে
বারণ করিত বে, কথনই সে আর অন্ত ভাব আশ্রহ করিবা কার্য্য
করিতে পারিত না। ঐক্রপে কোন নবীন ভাব মনের বারা প্রথম
গ্রহীত হইবা শরীরেক্সাফিস্টারে কার্য্য কির্মাত্রও বতক্রপ না

অন্তৰ্ভিত হইত ততক্ষণ পৰ্যান্ত ঐ বিষয়ের বধাৰণ ধারণা হইরা উহার বিপরীত ভাবের ত্যাগ হইরাছে, একথা তিনি স্বীকার করিতেন না।

পূর্ব সংখ্যরসমূহ ত্যাগ করিতে নিতান্ত পরাযুধ আমরা ভাবি, ঠাকুরের ঐরপ আচরণের কিছুমাত্র আবশুকতা ছিগ না। ভাঁহার ঐরপ আচরণসকলের আলোচনা করিতে বাইবা কেহ কেহ বলিরা কেলিরাছেন,—''অপবিত্র কর্মরা স্থান পরিস্কৃত করা, টোকা মাটি,

মাটি টাকা' বলিরা সুস্তিকাসহ মুদ্রা-খণ্ডসকল ঐক্স স্বত্তে 'বন: প্রজার কেলিরা দেওরা প্রাভৃতি বটনাবলী জীহার ব্যৱত সাধন পথ' বলিরা আপত্তি ও নিজ বন:ক্ষত্তিত সাধনপথ বলিয়া বোধ হইরা ভাহার বীবাংদা থাকে; কিন্তু ঐক্সপ অদৃষ্টপূর্বে উপায়সকল

অবলখনে তিনি মনের উপর যে কর্তৃত্ব লাভ করিরাছিলেন, তাহা অতি শীঅই তদপেক্ষা সহজ উপারে পাওরা বাইতে পারে।" উত্তরে বলিতে হয়—উত্তম কথা, কিছু ঐরূপ বাছ অক্ষানসকল না করিরা কেবলমাল মনে মনে বিষয়-ত্যাপকরারূপ তোমাদের তথাকথিত সহজ উপারের অবলখনে কর জন লোক এ পর্যান্ত পূর্বভাবে রূপরসাদি বিষয়সমূহ হইতে বিমুথ হইবা বোল-আনা মন ঈখরে অর্পণ করিতে সক্ষম হইবাছে ? উহা কথনই হইবার নহে। মন একরূপ চিল্লা করিরা একদিকে চলিবে, এবং শরীর ঐ চিল্লা বা তাবের বিপরীত কার্যাান্ত্র্চান করিরা অন্ত পথে চলিবে,—এই প্রাক্তারে কোন মহৎ কার্যাই সিদ্ধিলাভ করা বাব না, ঈশ্বরলাভ ত ছুরের কথা ! বিষয় করেনা কিছা ব্যিক্ষাণ্ড করা বাব না, ক্রম্বরলাভ ত ছুরের কথা ! বিষয় ভাল বলিরা ব্যিক্ষাণ্ড সে পূর্ব্বসংখ্যারবলে

নিজ শহীবেজিয়ালির হারা উচা ত্যাগ করিতে অগ্রসর হয় না এবং ভাবিতে থাকে, 'শরীর বেরূপ কার্য্য করুক না কেন, মনে ভ স্থাবি অক্সরণ ভাবিতেটি।' বোগ ও ভোগ একত্রে গ্রহণ করিবে ভাবিরা সে আপনাকে আপনি ঐক্তপে প্রভাৱিত করিয়া থাকে। কিছ আলোকাভকারের জায় যোগ ও ভোগত্রপ চুট পদার্থ কথনও একত্রে थोकिएक शारत मा । कांध्र-कांक्रमध मः मांत १६ क्रेबारवद मार्ग वांकारक একত্তে একট কালে সম্পন্ন করিতে পারা যায় এরূপ সহজ্ব পথের আবিষ্কার, আধ্যাত্মিক জগতে এ পথান্ত কেচ্ট করিতে পারেন নাই। শান্ত সেজক আমাদিগকে বারম্বার বলিতেছেন, 'বাছা ত্যাগ করিতে হটবে তাহা কায়মনোবাকো ভাগে কবিতে হটবে এবং বাহা এচন করিতে হটবে তাহাও এরপ কার্মনোবাক্যে এলে করিতে হটবে. তবেই সাধক ঈশ্বংলাভের অধিকারী হটবেন।' অধিগণ সে জন্তই বলিরাছেন, মানসিক ভাবোদ্দীপক শারীরিক চিক্র ও অভুষ্ঠানরছিত তপস্তাসহায়ে—''তপসাবাপ্যালক্যাৎ"—যানব কথন আত্মসাকাৎকার-লাভে সমর্থ হয় না। যুক্তিও বলে, সুল হইতে কলা এবং কলা হুইতে কারণে মান্বমন ক্রমণ: অগ্রস্ত হয়—''নাছ: পছা विचारक क्षेत्रकार ।''

আমরা বলিরাছি, অগ্রজের মৃত্যুর পর ঠাকুর ঐশ্রীজ্ঞগদদার
পূজার অধিকতর মনোনিবেশ করিরাছিলেন এবং
ঠাকুর এই সমর বে
ভাবে পূজাদি করিতেন
ব্বিভেছিলেন তাহাই বিশ্বতাতিত ব্যগ্র হইবা
সম্পন্ন করিতেছিলেন। তাহার শ্রীসুথে তানরাছি, এই সমরে
বথারীতি পূজা স্বাপনাত্তে পদেথীকে নিত্য রামপ্রসাদ-প্রমুধ সিছ
ভিক্তদিগের রচিত স্কীতসমূহ প্রধণ করান তিনি পূজার অলবিশেব

<sup>\*</sup> Ye cannot serve God and Mammon together. (Holy Bible)

বলিষা গণ্য করিতেন। জনরের গভীর উচ্ছানপূর্ণ ঐ সকল গীত গাহিতে গাহিতে তাঁহার চিত্ত উৎসাহপূর্ণ হইয়া উঠিত। ভাবিতেন—বামপ্রসাদ-প্রমুধ ততেরা মার দর্শন পাইয়াছিলেন; অগজ্জননীন দর্শন তবে নিক্টরই পাওরা যার; আমি কেন তবে তাঁহার দর্শন পাইব না ? ব্যাকুলজ্বনরে বলিতেন—''মা তুই রামপ্রসাদকে দেখা দিরেছিল, আমার তবে কেন দেখা দিবি না ? আমি ধন, অন, ভোগস্থপ, কিছুই চাহি না, আমার দেখা দে !'' ঐরূপ প্রার্থনা করিতে করিতে নরনধারায় তাঁগার কক্ষ ভাগিয়া যাইত এবং উহাতে হররের ভার কিঞ্চিৎ লঘু হইলে বিখাদের মুগ্ধ প্রেরণায় কথঞ্জিৎ আখন্ত হইরা পূনরায় গীত গাহিরা তিনি ৮দেবীকে প্রসরা করিতে উন্তত হঠতেন। এইরূপে পূজা, ধ্যান ও ভজনে দিন যাইতে লাগিল এবং ঠাকুরের মনের অন্তর্গা ও ব্যাকুলতা দিন দিন বর্দ্ধিত হটতে লাগিল।

দেবীর পূজা ও দেবা সম্পন্ন করিবার নির্দিষ্টকালও এই সময় হইতে তাঁহার দিনদিন বাড়িয়া যাইতে লাগিল। পূজা করিতে বিদিয়া ভিনি বথাবিধি নিজ মন্তকে একটি পূজা দিরাই হয়ত তুই ফটা কাল স্থাপুর ক্রার ম্পন্দনহীনভাবে ধ্যানস্থ রহিলেন; মলাদি নিবেদন করিয়া, মা খাইতেছেন ভাবিতে ভাবিতেই হয়ত বহুক্ষণ কাটাইলেন, প্রত্যুবে সহতে পূজাহরন করিয়া মালা গাঁথিয়া ৮দেবীকে সাজাইতে কত সময় বায় করিলেন, অথবা অমুবাগপূর্ণ জ্ববরে সন্ধ্যারতিন্তেই বহুক্ষণ ব্যাপৃত রহিলেন। আবার অপরাত্তে জ্বগন্ধাতাকে যদি পান ভানাইতে আরম্ভ করিলেন তবে এমন ভন্মঃ ও ভাববিহুবন হইয়া পড়িলেন বে, সময় জাতীত হইতেছে একখা বারম্বার অব করাইয়া দিরাও তাঁহাকে আরাজিকাদি কর্ম সম্পাদনে সময়ে নিযুক্ত করিতে পারা গেল না।—এইরলে কিছুকাল পূজা চলিতে লাগিল।

এক্লপ নিষ্ঠা, ভক্তি ও ব্যাকুলতা দেখিয়া ঠাকুরবাটীর সাধারণের দৃষ্টি যে এখন ঠাকুরের প্রতি আক্তুট হুইরাছিল, একথা বেশ বঝা যায়। সাধারণে সচরাচর যে পথে চলিয়া स्वाक्डिक इक्ष्यकार থাকে তাহা ছাড়িয়া নতনভাবে কাহাকেও চলিতে नका मिकारी महरक বা কিছ করিতে দেখিলে লোকে প্রথম বিজ্ঞাপ মধ্ব-প্রমণ সকলে হাঙা ভাবিত পবিচাসামি কবিয়া থাকে। কিছু দিনের পর ৰত দিন ষ্টতে থাকে এবং ঐ ব্যক্তি দৃঢ়তা সংকারে নি**ল গন্ত**ব্য পথে যত অগ্রসন্থী হয় ততই সাধারণের মনে পূর্ব্বোক্ত ভাব পরিবর্তিত হট্যা উচার ছলে শ্রদ্ধা আসিয়া অধিকার করে। ঠাকরের এই সময়ের কাৰ্য্যকলাপ সম্বন্ধে এক্ৰণ হংৱাছিল। কিছুদিন এক্লপে পূজা কৰিতে না করিতে তিনি প্রথমে অনেকের বিজেপভালন ১ইলেন। কিছকাল পরে কেহ কেহ আবার তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইরা উঠিগ। যায়, মথববাব এই সময়ে ঠাকুরের পূজাদি দেখিয়া হাইচিত্তে রাণা রাসমণিকে বলিয়াছিলেন, "অন্তত পুত্রক পাওয়া গিয়াছে, ৮দেবী বোধ হয় শীঘ্ৰট জাগ্ৰতা হটয়া উঠিবেন !" লোকের এরপ মতামতে ঠাকুর কিন্তু কোন দিন নিজ গল্পব্য পথ হইতে বিচলিত হন নাই।

দিনের পর যত দিন বাইতে লাগিল ঠাকুরের মনে অস্ক্রাণ,
বাাকুলতাও, তত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং মনের
বিষয়াহ্বাগের বৃদ্ধিতে
ঠাকুরের স্বানাপ্রকার বাফ্ লক্ষণে প্রকাশ পাইতে লাগিল।
বিষয়ার বৃদ্ধিতা
কার্মীরের বৃদ্ধপ্রবাহ বক্ষে ও মাজিদে নিরন্তর ক্ষত প্রধাবিভ হওরার, বৃদ্ধ্য

সাগবগামিনী নদীৰ ভাষ তাঁগাৰ মন এখন চইতে অবিবাম এক-

ভাবেট প্রীপ্রাক্তার শ্রীপালোকেশে ধাবিত হট্যাছিল।

হইতে লাগিল, এবং ভগবদ্ধনির অস্ত একান্ত ব্যাক্সতাবশতঃ 'কি করিব, কেমনে পাইব' এইরূপ একটা চিন্তা নিরন্তর পোবণ করার ধ্যানপুর্বাদির কাল ভিন্ন অস্ত সমরে তাঁহার শরীরে একটা অশান্তি ও চাঞ্চল্যের ভাব লক্ষিত হইতে লাগিল।

তাঁহার শ্রীমুণে তনিয়াছি, এই সমরে একদিন তিনি অগদবাকে গান তনাইতেছিলেন এবং তাঁহার দর্শনলাভের অস্ত নিতাস্ত ব্যাকৃদ হইরা প্রার্থনা ও ক্রন্ধন করিতেছিলেন। বলিতেছিলেন, "রা, এত বে ডাক্চি তার কিছুই তুই কি তন্চিস্ না? র্থীমপ্রসাদকে দেখা দিয়েচিস্, আমাকে কি দেখা দিবি না ?" তিনি বলিতেন—

শ্মার দেখা পাইশাম না বলিয়া তথন হৃদরে অস্থ বন্ধণা;
অসপ্ত করিবার জন্ত লোক বেমন সজোরে গামছা
বিজ্ঞাগদ্বার এখন
নিজ্জাইয়া থাকে, মনে হইল হৃদযুটাকে ধরিয়া
গাক্রের এ সমরের
কে যেন তজ্ঞাপ করিতেছে! মার দেখা বোধবাাকুলতা হয় কোন কালেই পাইব না ভাবিয়া যন্ত্রণায় ছট্ফট্

করিতে লাগিণাম। অন্থির হইবা ভাবিলাম তবে আর এ ভীবনে আবহুক নাই। মার ঘরে বে অসি ছিল দৃষ্টি সহসা তাহার উপর পড়িল! এই লপ্ডেই জীবনের অবসান করিব ভাবিয়া উন্মতপ্রার ছুটিয়া উহা ধরিতেছি এমন সমরে সহসা মার অন্তুত দর্শন পাইলাম ও সংজ্ঞাশৃক্ত হইবা পড়িয়া সেলাম! তাহার পর বাহিরে কি বে হইরাছে, কোন্ দিক দিয়া সেদিন ও তৎপরদিন বে গিয়াছে তাহার কিছুই জানিতে পারি নাই! আয়রে কিছু একটা অন্তুভ্তপূর্ক জমাট-বাধা আনন্দের শ্রোত প্রবাহিত ছিল এবং মার সাক্ষাৎ প্রকাশ উপলব্ধি করিয়াছিলাম।"

পূর্ব্বোক্ত অন্তুত দর্শনের কথা ঠাকুর অক্ত এক দিন আনাদিগংক এইরূপে বিবৃত করিয়া বংগন, "বর, বার, মন্দির সব বেন বোধার দুপ্ত হইন—কোধাও বেন আর কিছুই নাই !—
আর বেবিতেছি কি, এক অসীম অনম্ব চেতন কোডিঃ-সমুজ!—
বে দিকে বজনুর দেখি, চারিছিক হইতে তার উজ্জল উনিহালা
তর্জন গর্জন করিবা প্রাস করিবার জক্ত মহাবেগে অপ্রসত্ত হইল এবং
আমাকে এককালে কোথার তলাইরা দিল! ইপোইরা হার্ডুর্
থাইয়া সংজ্ঞাপৃত্ত হইরা পড়িয়া গোলাম।" ঐরপে প্রথম দর্শনকালে
তিনি, চেতন জ্যোতিঃ-সমুদ্রের দর্শনলাতের কথা আমাদিপকে
বলিরাছিলেন। কিন্ত চৈতদ্র-বন জগল্পার বর্ষাভ্রকরা মুন্তি 
শুনির কি এখন তাঁহারও দর্শন এই জ্যোতি-সমুদ্রের মধ্যে
পাইরাছিলেন গু পাইরাছিলেন বলিয়াই বোধ হয়, কারণ শুনিয়াছি,
প্রথম দর্শনের সমরে তাঁহার কিছুমাত্র সংজ্ঞা বথন হইরাছিল,
তথন তিনি কাত্রকঠে মা', 'মা', শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত দর্শনের বিরাম হইলে প্রীপ্রীজগদবার চিন্মরী মুর্দ্ধির অবাধ অবিরাম দর্শনলাভের অক্স ঠাকুরের প্রাণে একটা অবিপ্রাপ্ত আকুস ক্রন্সনের রোল উঠিয়ছিল। ক্রন্সনাদি বাহুলক্ষণে সকল সমরে প্রকাশিত না হইলেও উহা অক্সরে সর্বাদ বিষ্ণমান থাকিত, এবং কথন কথন এত বৃদ্ধি পাইত বে, আর চাপিতে না পারিরা ভূমিতে পূটাইয়া বন্ধার ছট্কট্ করিতে করিতে মা আমার ক্লপা কর্, বেথা বে'—বলিরা এমন ক্রন্সন করিতেন বে, চারি পার্থে লোক দাঁড়াইয়া যাইত।—ঐরপ অন্থির চেটার লোকে কি বলিবে, এ কথার বিন্দুমাত্রও তথন তাঁহার মনে আসিত না। বলিতেন, তাঁরি দিকে লোক দাঁড়াইয়া থাকিলেও তাহান্নিগকে ছায়া বা হরিতে আঁকা সুন্ধির ভায় অবান্তব মনে ইউত এবং তক্ষপ্ত মনে কিছুমাত্র লক্ষ্মা বা সঙ্কোচের উদ্বর হইত না। এরলণ অসক্ত বর্মার

সমরে সমরে বাজ্লগ্রেজাপুত হইরা পড়িতাম এবং ঐক্লপ হইবার পরেই দেখিতাম, "বার বরাভরকরা চিন্মরী মূর্ত্তি।—দেখিতাম ঐ মূর্ত্তি হাসিতেছে, কথা কহিতেছে, অশেষ প্রাকারে সাধানা ও শিক্ষা দিতেছে।"

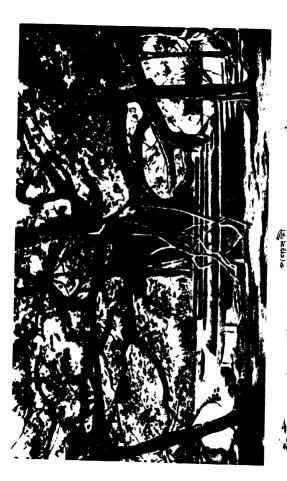

## সপ্তম অধ্যায়

## সাধনা ও দিব্যোমততা

শ্রীজ্ঞালদার প্রথম দর্শনলাভের আনক্ষ ঠাকুর করেক দিনের

এখন দর্শনের পরের

অখন দর্শনের পরের

অখন দর্শনের পরের

করা উলির পক্ষে অসম্ভব হইরা উরিল। ব্যবহ

উলা অস্ত এক ব্রাহ্মনের সলারে কোনরপে সম্পাদন করিছে
লাগিল এবং মাতুল বায়ুরোগগ্রস্ত হইরাছিন ভাবিরা উলির চিকিৎসার
মনোনিবেশ করিল। ভূকৈলাদের রাজবাটীতে নিবৃক্ত এক স্থাবালা
বৈত্যের সন্থিত ইভিপুর্ব্ধে কোনও স্থুন্তে ভাহার পরিচয় হইরাছিল;
কর্ময় এখন তাঁহারই বারা ঠাকুরের চিকিৎসা করাইতে গালিল
এবং ব্যোগের শীঘ্র উপশ্বের সম্ভাবনা না দেখিরা কাষারপুক্তরে
সংবাদ পাঠাইল।

ভগবন্ধর্শনের অস্ত উদায় বাাকুলতার ঠাকুর বেদিন একেবারে
আছির বা বাস্কুজান শৃষ্ঠ ১ইরা না পড়িতেন,
হারুরের ঐ সমরের
পারীরিক ও মানসিক
এতাক এবং দর্শনাদি
পূজা ও ব্যানাদি করিবার কালে ঐ সমরে তাহার
বেরুপ চিন্তা ও অমুত্ব উপন্থিত হইত তাহিবর
তিনি আমানিগকে নির্নিধিতভাবে কথন কথন কিছু কিছু বিশিরাছিলেন। "মার নাটমন্দিরের ছাদের আলিসার বে ধ্যানস্থ তৈরব
্রুপি আছে, ধ্যান করিতে বাইবার সমর তাহাকে দেখাইরা
মনকে বলিতাম, 'গ্রুরুপ দ্বির নিশ্লক্ষতাবে বসিরা মার পারণক্ষ

চিক্তা করিতে **চটবে।'** ধানে করিতে বসিবামাত্র শুনিতে পাইভাম শরীর ও অভপ্রত্যক্ষের গ্রন্থিনকলে, পারের দিক হইতে উর্জে. **থট্ থট করিহা শব্দ হইতেছে এবং একটার পর একটা করি**হা গ্ৰাছিশুলি আবদ্ধ হট্যা বাইডেছে. কে বেন ভিতৰ হইতে ঐ সকল স্থান তালা বন্ধ করিয়া দিতেছে। যতকণ থ্যান করিতাম ততক্ষণ শরীর যে একটও নাডিয়া চাডিয়া আসন পরিবর্তন কৰিয়া লটব, অথবা ইচ্ছামাত্ৰেট খ্যান ছাডিয়া অস্তত্ৰ গমন বা অভ কর্মে নিযুক্ত হুইব ভাহার সামর্থ্য থাকিত না। পূর্ববং খট খট শব্দ করিয়া--এবার উপরের দিক হইতে পা প্রয়ন্ত্র—ঐ সকল এছি পুনরার যতকণ না থুলিয়া যাইত ততকণ কে বেন একভাবে জোর করিয়া বসাইরা রাখিত! খ্যান ক্ষিতে বদিয়া প্রথম প্রথম থল্পোৎপুঞ্জের স্থায় স্থোতিবিন্দুসমূহ দেখিতে পাইতাম: কথনও বা করাদার স্থার পঞ্জ ভ্রোতিতে চতদিক বাথে দেখিতাম: আবার কথনও বা গলিত রূপার ছার উচ্ছল জ্যোতি:তরজে সমূদর পদার্থ পরিব্যাপ্ত দেখিতাম। চক্ষু মৃদ্রিত করিরা ঐরপ বেথিতাম; স্থাবার অনেক সমর চকু চাহিরাও ঐক্তপ দেখিতে পাইতাম। কি দেখিতেটি তাহা ববিভাম না. ঐক্লপ দর্শন হওয়া ভাগ কি মন্দ তাহাও জানিতাম না: হুতরাং মা'র (৮ জগন্মাতার) নিকট ব্যাকুলজন্বে প্রার্থনা করিতাম—'মা. আমার কি হচ্চে, কিছুই বুরি না; ভোকে ডাকিবার মন্ত ভন্ত কিছুই জানি না; যাহা করিলে তোকে পাওরা বার, তুইই ভাহা আমাকে দিখাইরা দে। তুই না দিখাইলে কে আর আমাকে দিখাইবে. মা: ভই ছাড়া আমার গতি বা সহার আর কেহই বে নাই।' এক মনে ঐক্সপে প্রার্থনা করিডাম এবং প্রাণের ব্যাকুলভার ক্রম্মন ক্ষবিভাষ।"

ঠাকুরের পূজাধ্যানাদি এই সমরে এক অভিনৰ আকার ধারণ করিরাভিল। সেই অতত তল্মহভাব, প্রীক্রগনাভাকে আপ্রয় করিয়া সেই বালকের ৰেছ প্ৰভোক চেইা ও জাবে কিল্লপ পরিবর্ত্তন ক্লার সর্বপ বিশ্বাস ও নির্ভরের মাধ্ব্য অপরকে উপস্থিত হয় বঝান কঠিন। প্রবীণের গান্ধীর্যা, পুরুষকার অবলম্বনে ক্লেকালপাতভেলে বিধি নিষেধ মানিয়া চলা অথবা ভবিশ্বং ভাবিহা সকল দিক বজার রাখিরা বাবহার করা ইত্যাদির কিছুই উহাতে শক্ষিত হইত না। দেখিলে মনে হইত, মা তোর শরণাগত বালককে বাহা বলিতে ও করিতে হটবে ভাহা তুইট বলা ও করা'--সর্বান্তঃকরণে এক্রপ ভাব আঞায়পুর্বক ইচ্ছা-মরীর ইচ্ছার ভিতর আপনার কুন্ত ইচ্ছা ও অভিযানকে ভ্বাইরা দিয়া এককালে যদ্রশ্বরূপ হট্যাট যেন তিনি বত কিছ কার্যা এখন করিতেচেন। উহাতে মানব সাধারণের বিশ্বাস ও কার্যকলাপের সভিত তাঁঞার বাবভার-(bहोमित বিশেষ বিরোধ উপস্থিত ভটরা, নানা লোকে নানা কথা, প্ৰথম অক্ট অৱনায়, পৰে উচ্চ খৰে বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু ঐরপ হইলে কি হইবে? অগ-দ্মার বালক এখন ভাঁচারট অপাজ-ইজিতে বাচা কবিবার করিতে-ছিল, ক্ষত্ত সংগারের রুখা কোলাচল তাহার কর্ণে এখন কিছুমাত্র প্ৰবিষ্ট ভইডেছিল না। সে এখন সংসাৱে থাকিয়াও সংসাৱে ছিল না। বহিৰ্জগৎ এখন ভাষার নিকট স্বপ্নৰাজ্যে পরিণত হইরাছিল; চেষ্টা করিবাও উহাতে লে আর পূর্বের ভার বাতবভা আনিতে পারিতেছিল না এবং শীশীলগদহার চিমারী আনন্দলনুর্বিই এখন ভাৰার নিকটে একমাত্র সার পদার্থ বলিরা প্রভীরনান स्टेएकिंग ।

পূজা খানাদি করিতে বদিরা ঠাকুর ইভিপূর্কে কোনদিন দেখিতেন

বার হাডখানি, বা কমলোজন পা খানি, বা 'নৌম্যাং-নৌম্য' ঠাকুরের ইভিপ্তের্বর পূজাও দর্শনাহির ভিন্ন আন্ত সমরেও দেখিতে পাইডেন, সর্ব্বান্দরের এতি স্বরের এতি কর্মানা জ্যোভিশ্বরী মা চাসিডেছেন, কথা কহিতেছেন, 'এটা কর্, ওটা করিস্ না,' বলিরা ভারে কলে সল্লে ফিরিডেছেন।

পূর্ব্বে মাকে অন্নাদি নিবেদন করিয়া দেখিতেন, মা'র নরন ইউতে অপূর্ব্ব জ্যোতিরেন্দ্র 'লক্ লক্' করিয়া নির্গত হইয়া নিবেদিত আহার্ঘ্য সমুদর স্পর্ল ও তাহার সারভাগ সংগ্রহ করিয়া পুনরায় নরনে সংক্তত ইউতেছে । এখন দেখিতে পাইতেন ভোগ নিবেদন করিয়া দিবা মাত্র এবং কথন কথন দিবার পূর্বেই মা শ্রীঅদের প্রভায় মন্দির আলো করিয়া সাক্ষাৎ থাইতে বসিয়াছেন । হৃদরের নিকট তনিয়াছি, পূজাকালে একদিন সে সহসা উপস্থিত হইয়া দেখে ঠাকুর জগদম্বার পাদপন্মে জ্ববাবিবার্থ্য দিবেন বলিয়া উহা হত্তে লইয়া তত্ত্বার হইয়া চিন্তা করিতে করিতে সহসা—'রোস, রোস, আগে মন্ত্রটা বলি তার পর ধাস'—বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, এবং পূজা সম্পূর্ণ না করিয়া অগ্রেই নৈবেজ নিবেদন করিয়া জিঠিলেন ।

পূর্বে ধ্যান পূজাদিকালে দেখিতেন, সমুখহ পাষাণমী মূর্ব্বিতে এক জীবন্ত জাগ্রত অধিষ্ঠান আবিভূতি হইবাছে—এখন মন্দিরে প্রবিষ্ট হইবা পাষাণমন্ত্রীকে আর দেখিতেই পাইতেন না। দেখিতেন বাছার চৈতক্তে সমগ্র জগৎ সচেতন হইবা রহিবাছে তিনিই চিন্তুন মূর্ব্বি পরিপ্রহপূর্বক বরাভ্যকর-মূর্নোভিতা হইবা তথার সর্ব্বনা বিরাজিতা! ঠাকুর বলিতেন, "নাসিকার হাত দিয়া দেখিবাছি, মা সত্য সভ্যই নিশাস কেলিতেহেন। তর তর করিবা দেখিবাও রাত্রিকালে নীপালাকে মন্দিরদেউলে না'র দিব্যালের ছারা কথন পতিত হইতে দেখি

নাই। আপন কক্ষে বসিরা ভনিয়াছি, বা পাইজোর পরিরা বালিকার মত আনন্দিতা হইরা অমৃ অমৃ শব্দ করিতে করিতে মন্দিরের উপর তলার উঠিতেছেন। ক্র-১পদে কক্ষের বাহিরে আসিরা দেখিবাছি, সত্য সভাই মা মন্দিরের বিভলের বারান্দার আস্লাহিত কেনে দীড়াইরা কবন কলিকাতা, এবং কবন সন্দান্ত করে কবন স্বাধিক ভালিক ভবিতেছেন।"

ছাল্য বলিড, "ঠাকুর যথন শ্রীমন্মিরে থাকিতেন তথন ত কথাই

নাট, অন্ধ সময়েও এখন কালীবারে প্রেবিট্ট চটলে ঠাকুরের এই সময়ের এক অনিৰ্ব্যানীয় দিব্যাবেশ অনুভঙ হটয়া গা श्वामि अश्रद्ध सम्राप्त 'ভুম ভূম' করিত। প্রজাকালে ঠাকুর কিন্ধপ কণা ব্যবহার করেন ভাহা দেখিবার প্রলোভন ছাডিডে পারিতাম না। অনেক সময়ে সভসা তথার উপন্থিত হটয়া বাহা দেখিতার ভাচাতে বিশ্বর ভব্নিতে অমার পর্ণ চইত। বাহিরে আসিরা **কিছ** মনে সম্পের হইড। ভাবিতাম, মামা কি সভা সভাই পালন হইলেন ? নতুবা পূঞ্জাকালে এরপ বাবহার করেন কেন ? রাণীযান্তা ও মথুরবাবু এইরূপ পূজার কথা জানিতে পারিলে কি মনে করিবেন, ভাবিহা বিষয় ভয়ও চইত। মামার কিছু ঐক্রপ কথা একবারও মনে আসিত না. এবং বলিলেও ভাছাতে কর্ণপাত করিতেন না। অধিক কথাও তাঁহাকে এখন বলিতে পারিতাম না: একটা অব্যক্ত ভয় ও সভোচ আদিয়া মুখ চাপিরা ধরিত এবং তাঁহার ও আমার মধ্যে একটা অনির্বাচনীর দুরছের ব্যবধান অভ্যন্তব করিভাম। অগত্যা নীরবে তাঁহার ব্যাসাধ্য দেবা করিতাম। মনে কিন্তু হটত, মামা ঐলপে কোন দিন একটা কাও না वाशाहेका वरमञ ।"

পূলাকালে মন্দির-মধ্যে সহসা উপদ্বিত হইবা ঠাকুরের বে সকল চেটা দেখিরা ক্ষরের বিশ্বর, তর ও ভক্তি বুগণৎ উপদ্বিত হইত তৎসক্ষরে সে আমাদিগকে এইরূপে বনিবাছিল— "ৰেখিতাম, অবাবিৰাৰ্য্য সাজাইয়া মামা, প্ৰথমতঃ উহা ৰাব্য নিজ মক্তক, বক্ষ, সৰ্ব্বান্ধ, এমন কি নিজ পদ্ধ পৰ্য্যন্ত স্পৰ্শ ক্ষিত্ম পূৱে উহা জগদ্বাহ্য পাদপল্লে অৰ্পণ ক্ষিলেন ৮

দ্বিখিতাম, মাতাপের স্থার তীহার বক্ষ ও চক্ষ্ আরজিম হইরা উঠিরাছে এবং তদবস্থার টলিতে টলিতে পূলাসন ত্যাগ করিবা সিংহাসনের উপর উঠিরা সম্বেহে অপদবার চিবৃক্ষ ধরিরা আদর, গান, পরিহাস বা ক্যোপকথন করিতে লাগিলেন, অথবা শ্রীমৃত্তির হাত ধরিবা নৃত্য করিতেই আরজ্ঞ করিলেন।

"দেখিতাম, প্রীপ্রীন্ত্রগানে অরাদি ভোগ নিবেদন করিতে করিতে তিনি সহস্য উঠিরা পড়িলেন এবং থাল হইতে এক গ্রাস অরব্যক্তন লইরা ফ্রন্তপদে সিংহাসনে উঠিরা মা'র মুখে স্পর্ণ করাইরা বলিতে লাগিলেন—'থা মা থা, বেল ক'রে থা!' পরে হরতো বলিলেন, 'আমি থাব ? আছো থাচিছা!'—এই বলিরা উহার কিয়লংশ নিজে গ্রহণ করিরা অবশিষ্ঠাংশ পুনরার মা'র মুখে দিয়া বলিতে লাগিলেন—'আমি ত থেরেছি, এইবার তই থা!'

"একদিন ৰেখি, ভোগ নিবেদন করিবার সময় একটা বিভাগকে কালীদরে চুকিয়া মাও মাও করিয়া ভাকিতে দেখিয়া মানা, 'থাবি মা' থাবি মা' বলিয়া ভোগের জন্ন ভানাকেই থাওয়াইতে লাগিলেন।

"দেখিতান, রাত্রে এক এক দিন অগন্মাতাকে শরন দিরা মামা, 'আমাকে কাছে শুতে বল্চিদ্,---আছো, শুছি, বলিরা অগন্মাতার রৌপানির্স্থিত খট্টার কিছুক্ষণ শুইরা রহিলেন।

"আবার দেখিতাম, পূঞা করিতে বসিয়া তিনি এমন তন্ময়ভাবে থানে নিমা হইলেন যে বছক্ষণ তাঁহার বাছজানের পেশমাত্র রহিল না !

"প্রভূবে উঠিছা যা কানীয় নালা গাঁথিবার নিমিত্ত যায়া নিত্য: পুশা চয়ন করিছেন। দেখিতাম, তখনও তিনি বেন কাহার সহিত কথা কৰিজেছেন, হানিজেছেন, আগর আবদার, রক পরিহানাধি করিজেছেন।

"আর দেখিতাম, রাত্রিকাণে মামার অলৌ নিজা নাই। বধনি জাগিরাছি তথনই দেখিবাছি তিনি উক্সপে তাবের বোরে কথা কহিতেছেন, গান করিতেছেন বা পঞ্চটতে বাইরা ধানে নিম্ম রহিয়াছেন।"

হাদর বলিত. ঠাকুরকে ঐক্রপ করিছে ছেপিয়া মনে আখরা इंहेरमञ উলা অপরের নিকট প্রকাশ করিয়া ঠাকরের রাগান্তিক! কি করা কর্ত্তবা ভদবিষয়ে পরামর্শ লটবার ভালার প্ৰা দেখিয়া কালী-উপার ছিল না। কারণ, পাছে লে উহা ঠাকুর-বাটার পাজাকী প্রমধ কর্মাচারীদিশের করনা বাটার উচ্চপদত্ত কর্মচারীদিগের নিকট প্রকাশ ও মধুরবাবর নিকট এবং ভাগারা শুনিরা, ঐ কথা বাবমের क्दा. সংবাদ প্রেরণ কানে তলিয়া তাহার মাতলের অনিষ্ট সাধন

কানে তুলিরা তাহার বাতুলের অনিষ্ট সাধন করে। কিন্তু প্রতিদিন, যথন ঐরপ হটতে লাগিগ তথন ঐ কথা আর কেমনে চাপা বাইবে? অক্ত কেহ কেহ তাহার স্থায় পূলাকালে কানীবরে আসিরা ঠাকুরের ঐরপ আচরণ কচলে দেখিবা বাইরা থালাঞ্চীপ্রমুখ কণাচারীদিগের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিল। তাহারা ঐকথা শুনিয়া কালীবরে আসিরা কচলে উহা প্রভাক করিল। করিব ঠাকুরের বেবতাবিটের স্থায় আকার, অসংস্কাচ ব্যবহার ও নিতীক উন্মনাভাব দেখিবা একটা অনির্দিট তবে সম্কুচিত হইরা সহসা তাহাকে কিছু বলিতে বা নিবেধ করিতে পারিল না। দপ্তরখানার কিরিরা আসিরা সকলে পরামর্শ করিবা ছির করিল,—হর ভট্টাচার্য্য পাগল হইরাছেন, না হরত তাহাতে উপদেবতার আবেশ ইইরাছে। নতুবা পূলাকালে কেহ কবন ঐরপ পার্যাবিক্র ব্যক্তাচার করিতে পারে না; বাহাই হউক, ৮কেবীর পূলা

ভোগরাগাদি কিছুই হইভেছে না; তিনি সকল নট করিরাছেন; বাবুদের এ বিষয়ে সংবাদ প্রেরণ কর্ত্তব্য।

ষপুরবাব্র নিকট সংবাদ প্রেরিভ হইল। উত্তরে তিনি বলিরা পাঠাইলেন, তিনি শীষ্কই স্বরং উপস্থিত হইরা ঐ বিবরে বণাবিধান করিবেন, বদবধি তাহা না করিতেছেন তদবধি ভট্টাচার্য্য মহালয় বে ভাবে পূজাদি করিতেছেন সেই ভাবেই করুন; তবিবরে কেই বাধা দিবে না। মণুরবাব্র ঐরূপ পত্র পাইরা সকলে তাঁহার স্বাগমনের অপেক্ষার উদ্গ্রীব হইরা রহিল এবং "এইবারেই ভট্টাচার্য্য পালচ্যত হইল, বাবু আসিয়াই তাঁহাকে দুর করিবেন—দেবতার নিকট অপরাধ, দেবতা কভদিন সহিবে বল"—ইত্যাদি নানা জল্লনা তাহাদের মধ্যে চলিতে লাগিল।

মণ্রবাব কাহাকেও কিছু না জানাটয়া একদিন পুজাকালে সহসা আসিয়া কালীখনে প্রবিষ্ট হইলেন এবং ঠাকুরের পূজা দেখিতে অনেককণ ধরিয়া ঠাকুরের কার্য্যকলাপ দেখিতে মধুরবাবুর আগমন ও লাগিলেন। ভাববিভোর ঠাকুর কিন্তু তৎপ্রতি অভিবয়ে ধারণা আদৌ শক্ষ্য করিলেন না। পূজাকালে মাকে লইয়াই তিনি নিতা তম্মগ হইয়া থাকিতেন, মন্দিরে কে আসিতেছে ৰাইতেছে দে বিষয়ে তাঁহার আনে জান থাকিত না প্ৰীয়ত মধুরামোহন ঐ বিষয়টা আসিরাই বৃঝিতে পারিলেন। পরে প্রীশ্রীশগরাতার নিকট তাঁহার বালকের ক্রায় আবদার অন্তরোধ প্রভৃতি দেশিয়া উহা যে ঐকান্তিক প্রেমডক্তিপ্রস্ত তাহাও বুঝিলেন। তাঁহার মনে হইল,--এরপ অকপট ভক্তিবিখাসে বদি মাকে না পাওয়া যায় ত কিলে ভাঁহার দর্শন লাভ হটবে ? পূজা করিতে করিতে ভট্টাচার্য্যের কথন গলদস্রধারা, কথন অকপট উদ্ধাম উল্লাস এবং কথন বা অড়ের স্থার সংক্রাশৃস্ততা, অবিচনতা ও বাছবিবরে

সম্পূর্ণ পক্ষারহিতা দেখিলা তাহার চিন্ত একটা অপূর্ক আননক পূর্ব হইল। তিনি অন্থল করিতে লাগিলেন, শ্রীমানির বেবপ্রকাশে বথাবঁই ক্রম্ ক্রম্ ক্রম্ করিতেছে। তাহার দ্বির বিধাস হইল ভট্টাচার্ঘা ক্রমানার ক্রপালাতে বক্ত হইরাছেন। অনস্তর ভল্তিপৃতিচিন্তে সকলন্বনে শ্রীশ্রীক্রমানাতা ও তাহার অপূর্ক পূক্তকে দূর হইতে বারবার প্রপাম করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "এতদিনের পর শর্মেবী-প্রতিষ্ঠা সার্বক হইল, এতদিনের পর শ্রীশ্রীক্রমানাতা সভ্যসভাই এবানে আবিভূতা হইলেন, এতদিনের পর শ্রীশ্রীক্রমানাতা সভ্যসভাই এবানে আবিভূতা হইলেন, এতদিনে মা'র পূর্লা ঠিক্ ঠিক্ সম্পান হইল।" কর্ম্মারাদিগের কাহাকেও কিছু না বলিরা তিনি সে দ্বিন বাটাতে ক্রিরেলন। পর দিন মন্দিরের প্রধান কর্ম্মারীর উপর উলার নিয়োগ আসিল, 'ভট্টাচার্য মহাশ্য বে ভাবেই পূলা কঙ্কন না কেন, তাহাকে বাধা দিবে না ।' ও

পূর্ব্বোক্ত ঘটনাবলী প্রবণ করিবা শান্তজ্ঞ পাঠক একথা সংক্ষেই
বুবিতে পারিবেন বে, বৈধী ভক্তির বিধিবদ্ধ সীমা অভিক্রম করিবা
ঠাকুরের মন এখন অহেতৃক প্রেমভক্তির উচ্চ-এবল ঈবরপ্রেমেঠাকু-রের রাগান্তিক। ভক্তি-লাভ—এ ভক্তির কল সরল স্বাভাবিকভাবে ঐ ব্টনা উপস্থিত হইরাছিল

বে, অপরের কথা দূরে থাকুক তিনি নিজেও ঐ
কথা তথন ক্ষরজম করিতে পারেন নাই। কেবল বুরিরাছিলেন বে, জগন্মাতার প্রতি ভালবাসার প্রবল প্রেরণায় তিনি ঐরপ
চেষ্টাদি না করিরা থাকিতে পারিতেছেন না—কে বেন তাঁহাকে
জোর করিয়া ঐরপ করাইতেছে। ঐ জক্ত দেখিতে পাওয়া বাহ,
মধ্যে মধ্যে তাঁহার মনে হইতেছে, 'আবার এ কি প্রকার অবহা

<sup>•</sup> श्रक्तार, शृक्ताई--श्रे व्यशास।

হইতেছে ? আমি ঠিক পথে চলিতেছি ত ?' ঐকন্ত দেখা বাব, তিনি ব্যাক্লন্ত্বরে প্রীক্রিকাল্যাকে জানাইতেছেন—'মা আমার এইরূপ অবহা কেন হইতেছে কিছুই বৃন্ধিতে পারিতেছি না, তুই আমাকে বাহা করিবার করাইরা ও বাহা লিখাইবার লিখাইবা দেখা দে! সর্বলা আমার হাত ধরিবা থাক!' কাম কাঞ্চন, মান বল, পৃথিবীর সমত ভোগৈর্থা হইতে মন ফিরাইবা অক্তরের অক্তর হইতে তিনি লগম্যাভাকে ঐ কথা নিবেদন করিবাছিলেন। প্রীপ্রীক্রপ্রয়াভাও তাহাতে তাহার হত্ত ধরিবা সর্বর বিষয়ে তাহাকে রক্ষা করিবা তাহার প্রিপৃষ্টি ও পূর্ণভার কল্প যথনি বাহা কিছু ও ধ্রেরুপ লোকের প্রয়োজন উপন্থিত হইবাছিল, তথনি ঐ সকল বন্ধ ও ব্যক্তিকে অবাচিতভাবে তাহার নিকটে আনমন করিবা তাহাকে ওক্ত জ্ঞান ও ওলা ভক্তির চরম সীমার স্বাভাবিক সহজ্ঞাবে আর্ক্ত করাইবাছিলেন। গীতামুথে প্রিভাবন ভক্তের নিকট প্রতিক্রা করিবাছেন—

অন্তালিশুরতো মাং বে জনাঃ প্র্পোসতে। তেরাং নিত্যাভির্কানাং বোগক্ষেং বহাম্যহম্॥

গীতা-- ১ম---২২।

—বে সকল ব্যক্তি অনুষ্ঠান্তে উপাসনা করিরা আমার সহিত নিত্যবৃদ্ধ হইরা থাকে—শরীরধারণোপবোগী আহার-বিহারাদি বিষরের
অন্তও চিন্তা না করিরা সম্পূর্ণ মন আমাতে অর্পণ করে—প্ররোজনীর
সকল বিষরই আমি (অ্যাচিত হইরাও) তাহাদিগের নিকট আনরন
করিরা থাকি। গীতার ঐ প্রতিজ্ঞা ঠাকুরের জীবনে কিন্তপ বর্ণে
বর্ণে সাফ্স্য লাভ করিরাছিল তাহা আমরা ঠাকুরের এই সময়ের
জীবন বত আলোচনা করিব তত সমাক্ ক্রম্মম করিরা বিষ্ঠিত
ও ভত্তিত হইব। কামকাঞ্চনকলক্য আর্থণের বর্তমান বুগে

প্রভগবানের ঐ প্রভিজ্ঞার সভ্যতা কুল্টার্রণে পুনপ্রথমাণিত করিবার প্ররোজন হটগাছিল। বুগে বুগে সাধকেরা, "সব্ ছোড়ে সব পাওবে"—প্রীভগবানের নিমিত্ত সর্বস্থ ভ্যাগ করিলে প্ররোজনীর কোন বিবরের ভক্ত সাধককে অভাবপ্রস্ত হইরা কই পাইতে হয় না— একথা মানবকে উপলেশ দিরা আদিলেও চুর্ব্বলন্থক বিষয়াবর মানব ভাচা বর্ত্তমান বুগে আবার পূর্ণভাবে না দেখিরা বিষাসী হইতে পারিভেছিল না। সেক্ষক্ত সম্পূর্ণরূপে অনক্ষচিত্ত ঠাকুরকে লইরা প্রীক্ষক্ষরাভার শান্তীর ঐ বাক্যের সক্ষপতা মানবকে দেখাইবার এই অকুত দীলাভিনর। হে মানব, পৃতচিত্তে একথা প্রবণ করিরা ভ্যাগের পথে বথাসাধ্য অগ্রসর হও।

ঠাকুর বলিতেন, উপরীয় ভাবের প্রবল বক্সা হথন অভিনিতভাবে
মাবনজীবনে আসিয়া উপছিত হয় তথন তাহাকে চাপিবার সহল চেটা
করিলেও সফল হওরা যায় না। মানব সাধারণের
ঠাক্রের কথা—রাগাজিকা বা রাগালুগা
ভক্তির পূর্ব প্রভাব,
কেবল অবভার পুরুষ
করেক সাধক সৃত্যুম্থে পভিত হটরাছেন। পূর্বজান বা পূর্ণা ভক্তির উদাম বেগ ধারণ করিবার
উপরোগী শরীরের প্রবোধন। অবভারপ্রথিত

মহাপুরুষদিগের শরীরসকদকেই কেবলমাত্র উহার পূর্ব বেগ সর্বাহ্মণ ধারণ করিবা সংসারে জীবিত থাকিতে এপর্যান্ত দেখা গিরাছে। ভক্তিশাল্প সেকত উহাদিগকৈ ভক্ষমন্ববিগ্রহবান বলিরা বারনার নির্দেশ করিবাছে। ভক্তমন্থভকরপ উপাদানে গঠিত শরীর ধারণ করিবা সংসারে আগরন করেন বলিরাই তাঁহারা আধ্যান্ত্রিক ভাবসমূহের পূর্ণবেগ সক্ত করিতে সমর্থ হরেন। এরণ শরীর ধারণ করিবাপ্ত তাঁহাদিগকে উহাদিগের প্রবাদ বেগে অনেক সময় মুক্তমান ইইভে বেধা গিরা থাকে,

বিশেষতঃ ভক্তিমার্গ-সঞ্চরণলীদ অবভারপুরুষদিগকে। ভাব-ভক্তির প্রাবদ্যে ঈশা ও প্রীতৈভক্তর শরীরের অব্যাহিসকল শিথিল হওরা, বর্শের স্থান শরীরের প্রতি রোমকৃপ দিয়া বিন্দু বিন্দু করিব। শোণিত নির্গত হওরা প্রভৃতি শান্তানিবক কথাতেই উহা বুরিতে পারা বার। ঐসকল শারীরিক বিকার কেশকর বলিহা উপলব্ধ হইলেও উহাদের সহারেই তাঁহাদিগের শরীর ভক্তিপ্রস্ত অসাধারণ মানসিক বেগ ধারণ করিতে অভ্যক্ত হইরা আসে। পরে, ঐ বেগ ধারণে উহা ক্রমে বত অভ্যক্ত হর, ঐ বিক্লতি সকলও তথন আর উহাতে পূর্কের ভার পরিলক্ষিত হর না।

ভাব-ভক্তির প্রবল প্রেরণায় ঠাকুরের শরীরে এখন হইতে নানা প্রকার অন্তত বিকারপরম্পরা উপন্থিত হটয়াচিল। ঐ ভজিপ্রভাবে ঠাকু-সাধনাৰ প্ৰাৰম্ভ ভটতে উভিত্ৰ গাঞ্চলভেৰ কথা বের শারীরিক বিকার ও ভজ্জনিত কটু, বধা, ইতিপর্কে বলিয়াছি। উচার আমরা পাত্রদাত। প্রথম পাত্র-তাঁচাকে আনেক সময় বিশেষ কট পাটতে চটবা-দাহ, পাপপুরুষ দক্ষ হটবার কালে : বিতীর, ছিল। ঠাকুর স্বয়ং আমালের নিকট প্রথম দর্শনলাক্ষের পর সময় উভার কারণ এইরূপে নির্দেশ করিয়াছেন— ঈশ্ববির্ভে: ততীয় "সন্ধা-পঞ্জাদি করিবার সময় শান্তীয় বিধানাতুসারে वश्वकार माध्यकारम হথন ভিত্তবের পাপপক্ষম দল্ম হটমা গেল এটক্রপ

চিন্তা করিতাম, তথন কে জানিত, পরীরে সত্য সত্যই পাপপুরুষ আছে এবং উহাকে বাতাবিক দক্ষ ও বিনট করা যার! সাধনার প্রারম্ভ হইতে গাতাবাই উপস্থিত হইল; ভাবিলাম, এ আবার কি রোগ ইইল। ক্রমে উইল ধুব বাড়িয়া অসম্ভ হইরা উঠিল। নানা করিরাজী তেল মাথা গেল; কিন্ত কিছুতেই উহা কমিল না। পরে একনিন পঞ্চবটিতে বসিরা আছি, সহসা দেখছি কি মিল্ কালো রঙ, আরক্তলোচন, ভীবণাকার একটা পুরুষ বেন মল থাইরা টালিতে

টলিতে (নিজ শরীর দেখাইরা) ইছার ভিতর হইতে বাছির ইইছা সন্মৃথে বেড়াইতে লাগিল। পরকণে দেখি কি—আর একজন সৌমামৃষ্টি পুরুষ গৈরিক ও ত্রিশূল ধারণ করিরা ক্রমণে (শরীরের) ভিতর
হইতে বাছির হংরা পূর্কোক্ত ভীষণাকার পুরুষকে সবলে আক্রমণ
পূর্কাক নিগত করিণ এবং ঐদিন হইতে গাত্রদাই কমিরা গেল ! ঐ ঘটনার
পূর্কাক চর মাস কাল গাত্রদাতে বিষম কই পাইরাছিলাম।"

ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছি, পাপপুরুষ বিনষ্ট চইবার পরে গাত্রদার নিবারিত চইলেও অৱকাল পরেই উরা আবার আরম্ভ হুট্যাচিল। তথন বৈধী ভক্তিব সীমা উল্লেখন করিয়া তিনি বাগমার্গে প্রীক্রীজগদন্বার পর্জাদিতে নিবক্ত। ক্রমে উচা এড বাডিরা উঠিরাছিল বে, ভিজা গাম্ছা মাণার দিয়া ভিন চারি ঘণ্টা কাল গলাগৰ্ভে শৰীৰ ডবাইরা বাসরা থাকিবাও তিনি শাবিলাভ করিতে পারিতেন না। পবে ব্রাহ্মণী আসিরা এ গাত্রদাত, প্রীভগ-বানের পর্ব দর্শনপান্তের অন্ত উৎকণ্ঠা ও বিরুহবেদনাপ্রস্থত বলিয়া নিकाम कविषा (बजान महक छेनारा छेहा निवादन करवन, रत मकन কথা আমরা অক্তর বিবৃত করিয়াছি।। উহার পরে ঠাকুর মধরভাব সাধন কবিবার কাল চইতে আবার গাঞ্জাচে পীছিত চইয়া-ছিলেন। হারর বলিত, "ব্রকের ভিতর এক মালসা আঞ্চন রাখিলে বেরণ উদ্ভাগ ও বছণা হর, ঠাকুর ঐকালে সেইরণ অনুভব করিরা অন্তির হটরা পড়িতেন। মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হটরা উহা তাঁহাকে বছকাল পর্যন্ত কট্ট দিয়াছিল। অনন্তর সাধনকালের করেক বৎসর পরে তিনি বারাসাতনিবাসী মোক্তার প্রীবৃক্ত কানাইলাল বোরালের স্থিত পরিচিত হুটুরাছিলেন। ইনি উন্নত শক্তিসাথক এবং ভারার ঐরুণ লাহের কথা শুনিরা ভারাকে ইটকবচ আছে

ভক্তাব—উভরার্ড—১ন অব্যার।

ধারণ করিতে পরামর্শ দিরাছিলেন। ক্রচধারণের পরে তিনি ঐক্লপ দাহে আর কথন কট পান নাই।

ঠাকুরের ঐক্নপ অন্তুত পূজা দেখিয়া জানবাজারে ফিরিয়া মথুরা-মোহন রাণীমাতাকে গুনাইলেন। ভক্তিমতী রাণী উহা শুনিয়া বিশেষ পূলিকতা হইলেন। ভট্টাচার্ঘ্যের মুখ-পূজা করিতে করিছে
নিঃক্ষত ভক্তিমাথা সঙ্গীত প্রথণে তিনি গুলিয়ার জন্ত রাণী রাসমণিকে
প্রতি ইতিপূর্ব্বেই স্নেহণনারণা ছিলেন এবং ঠাকুরের দশ্ব প্রদান প্রীলোবিশ্ব-বিগ্রহ-শুর্মকালে তাঁহার ভাবাবেশ ও

ভজিপৃত বৃদ্ধির পরিচর পাইষা বিশ্বিত হইষাছিলেন। অভএব প্রীশ্রীঞ্চলদ্বার ক্সপালাভ বে, ঠাকুরের ক্সার
পবিজ্ঞানরের পক্ষে সন্তবপর একথা বৃথিতে তাঁহার বিলম্ব হর নাই।
ইহার অরকাল পরে কিছ এনন একটি বটনা উপস্থিত হইল বাহাতে
রাণী ও মধুরবাব্র ঐ বিশ্বাস বিচলিত হইবার বিশেষ সন্তাবনা
হইষাছিল। রাণী একদিন মন্দিরে প্রীশ্রীঞ্চলদ্বার কর্মন ও পূজাদি
করিবার কালে তৃত্বিবরে তন্মর না হইয়া বিবরকর্মসম্পর্কার একটি
মামলার ফলাফ্স সাঞ্জহে চিন্তা করিতেছিলেন। ঠাকুর তথন ঐক্যানে
বাসরা তাঁহাকে সন্দীত ভানাইতেছিলেন। ভাবাবিই ঠাকুর তাঁহার
মনের কথা জানিতে পারিয়া, 'এখানেও ঐ চিন্তা'—বলিয়া তাঁহার
কোমলাক্ষে আবাত পূর্বক ঐ চিন্তা হইতে নিম্নতা হটতে শিক্ষাপ্রদান
করেন। প্রীশ্রীঞ্চল্পদার ক্সপাপাত্রী সাধিকা রাণী উহাতে নিজ্প মনের
মুর্বন্ধনতা ধরিতে পারিয়া অন্তত্তা হইয়াছিলেন এবং ঠাকুরের প্রতি তাঁহার
ভক্তি ঐ ঘটনার বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ঐ সক্ষ কথা জাবরা অন্তত্ত

শ্রীজ্ঞান্তাতাকে দইরা ঠাকুরের ভারাবেশ 👺হার পদাদিন পারে এত বর্দ্ধিত হটরা উঠিল বে. দেবীদেবার নিজ্ঞা-নৈয়িত্তিক কাৰ্যভেলাপ কোনবংগ নিৰ্ব্বাচ কৰাৰ **উক্তি**র পরিগতিতে তাঁহার পক্ষে অসম্ভব চইন। আধাজিক অবস্থার 🎥 কুরের বাহ্য পূজা स्तान । এहे कारत উন্নতিতে বৈশী কর্ণের জ্যাগ কিবল স্থানারিকdista want ভাবে হইরা থাকে ভবিষয়ের দুটান্তরূপে ঠাকুর চলিতেন, 'বেমন গৃহত্তের বধুর বে পর্যায় গর্ভ না হর ভভজিন তাহার খদ্র ভাহাকে সকল জিনিস থাইতে ও সকল কাজ করিতে দেয়: গর্জ হইলেই ঐ সকল বিষয়ে একট আৰ্চ বাচবিচার আরম্ভ হয়: পরে গর্ভ বত বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তত্তই তাচার কাজ ক্যাট্রা দেওয়। হয়: ক্রমে বধন সে আসমপ্রসার হয়. গর্ভত্ব শিশুর অনিটাশভার তথন তাহাকে আর কোন কাব্যট করিতে দেওৱা হয় না : পরে বখন তালার সন্তান ভমিট হয় তখন ঐ সন্তানক নাভাচাভা কবিবাই ভাচাব দিন কাটিভে থাকে।' প্রীক্রপদ্ধার বাহুপুলা ও সেবাদি ভ্যাগও ঠাকুরের ঠিক এরপ স্বান্থাবিকভাবে হইরা আসিরাছিল। পূজা ও সেবার কালাকাল বিচার **ভাষার এখন লোপ** ভটরাছিল। ভারাবেশে সর্বন্ধা বিভার থাকিবা ভিনি এখন শ্রীশ্রীয়গমাতার বধন যেরপে সেবা করিবার ইচ্ছা চইত তথন সেই-রূপট করিতেন! যথা-পূজা না করিয়াই হয়ত ভোগ নিবেলন করিয়া দিগেন ৷ অথবা খানে ভক্ষা হইবা আপনার পুথক অভিত এক-কালে ভুলিয়া গিয়া দেবীপুলার নিষিত্ত আনিত পুলাচক্ষনালিতে নিজাল ভবিত কৰিব। বসিলেন। ভিতৰে বাহিৰে নিৰম্ভৰ অগল্যাৰ লৰ্গনেট र ठीकूरबब এই कारनब कार्यक्रमान खेबन चाकांत्र शावन चत्रिशक्ति. একথা जामता छीहात निक्टि जटनकरांत अन्य कृतिशक्ति। जात ত্তনিরাছি বে. ঐ ভত্মবভার অরমাত দ্রাস হইরা বদি এই সকরে করেক দণ্ডের নিষিত্তও তিনি মাতৃদর্শনে বাধা প্রাপ্ত ইইডেন ত এমন ব্যাকুলতা আসির। তাঁহাকে অধিকার করিরা বসিত বে, আহাড পাইরা ভূমিতে পড়িরা মুখ ঘর্ষণ করিতে করিতে ব্যাকুল ক্রন্সনে দিক্ পূর্ণ করিতেন। আসখাস বন্ধ ইইরা প্রাণ ছট্টফট্ট করিত। আহাড় পাইরা পড়িরা সর্বাণ কতবিক্ষত ও ক্রধিরনিপ্ত ইইরা বাইতেছে, সে বিবর গক্ষ্য ইইত না। জলে পড়িলেন বা অগ্নিতে পড়িলেন, কথন কথন তাহারও জ্ঞান থাকিত না। পরক্ষণেই আবার প্রীপ্রীজগদমার দর্শন পাইরা ঐ ভাব কাটিয়া যাইতে এবং তাহার মুখমগুল অন্তুত জ্যোতিঃ ও উল্লাদে পূর্ণ ইইত—তিনি বেন সম্পূর্ণ আর এক ব্যক্তি হয়াবাইতেন।

ঠাকুরের ঐরপ অবস্থালাভের পূর্ব পর্যান্ত মথুরবাবু তাঁহার দারা পুৰাকাৰ্য কোনৱপে চালাইয়া লইভেছিলেন: এখন আর তজ্ঞপ করা অসম্ভব ব্রিয়া পূজা-রের কথা এবং ঠাক-বের বর্তমান অবস্থা-কার্যোর অন্তর্মণ বন্দোবন্ধ করিতে সম্ভৱ করিলেন। সম্বন্ধে মধুৱের সন্দেহ হানর বলিত, "মধুরবাবুর ঐরূপ সঙ্করের একটি কারণও উপস্থিত হইরাছিল। পুজাসন হইতে সহসা ৰ্ট্যা ভাবাবিষ্ট ঠাকুর একদিন মথুরবাব ও আমাকে মন্দির-মধ্যে দ্বেধিলেন, এবং আমার ছাত ধরিয়া প্রজাসনে বসাইয়া मध्तरावुटक नका कतिया विभागन, 'आम वरेट समय भूमा कतिरव; মা বলিভেছেন, আমার পুলার স্থার জনরের পূলা তিনি সমভাবে গ্রহণ করিবেন !' বিখাসী মধুর ঠাকুরের ঐ কথা দেবাদেশ বলিরা গ্রহণ করিবা দইবাছিলেন।" ল্বাবের ঐ কথা কভদুর সভা তাহা বলিতে পারি না: তবে বর্ত্তমান অবস্থার ঠাকুরের নিত্য পুলাদি করা বে অসম্ভব, একথা মধুরের বৃথিতে বাকি ছিল না।

अध्यक्षमानकान इंडेट्ड मध्यवादत यन शेक्टदात अछि विध्नवद्गरन আরুষ্ট হইরাছিল, একথা আমরা ইতিপূর্বে বলি-য়াছি। ঐদিন হটতে তিনি সকল প্রকার অস্থবিধা वाःखर हिक्टिमा দ্র করিয়া তাঁহাকে দক্ষিণেশর ঠাকুরবাড়ীতে রাথিতে সচেট চইয়াছিলেন। পরে ক্রমশঃ তাঁহাতে অন্তত গুণরাশির যত পরিচয় পাইতেছিলেন তত্ট মুগ্ধ হটয়া তিনি আবশ্রক্ষত তাঁহার সেবা এবং অপরের অবণা অভ্যাচার হইতে ভাঁছাকে রক্ষা করিছা আসিতেছিলেন। যেমন,—ঠাকুরের বায়ুপ্রবল খাত ভানিয়া মধুর নিত্য মিচবির সরবৎ পানের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াচিকেন: রাগাচগা ভক্তিপ্রভাবে ঠাকুর অনুষ্টপূর্ব প্রণাসীতে পুজায় প্রবৃত্ত হইলে বাধা পাইবার সম্ভাবনা বঝিয়া তিনি তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন: এরপ আরও করেকটী কথার আমরা অক্সত্র উল্লেখ করিয়াছি।+ কিন্ত রাণী রাসম্পির আলে আখাত করিয়া ঠাকুর যে দিন তাঁহাকে শিকা विश्वाहित्नन, त्मरुं विन इटेट्ड मथुत निक्क इटेश छीड़ात वासुरवान হট্য়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, একথা আমাদিগের সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়। বোধ হয়, ঐ ঘটনায় তিনি তাঁহাতে আধাাভাকতার স্থিত উন্মন্ততার সংযোগ অভ্যান করিরাছিলেন। কারণ, এই সময়ে তিনি কলিকাতার স্থপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীবৃক্ত গলাপ্রসাদ সেনের সারা তাঁহার চিকিৎসার বন্দোবত্ত করিয়া দিয়াভিলেন।

ঐরপে চিকিৎসার বন্দোবত করিরা দিরাই মধ্র কান্ত হন নাই।
কিন্তু নিক মনকে হংসংবত রাখিরা বাহাতে ঠাকুর সাধনার অপ্রসর
হন, তর্কবৃক্তিসহারে তাঁহাকে তবিষর বুঝাইতে তিনি বংশই চেটা
করিয়াছিলেন। লাগ-অবাফুলের গাছে খেত-অবা প্রাকৃতিত হইতে
দেখিরা কিরপে তিনি এখন পরালর খীকারপূর্কক সম্পূর্ণরূপে

<sup>\*</sup> श्राप्तां भारता विकास विकास

ঠাকুরের বশীভূত হইরাছিলেন, সে সকল কথা আমরা পাঠককে মন্তত্ত্ব বলিরাছি।•

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, মন্ধিরের নিত্য নিয়মিত প্রান্থিব। ঠাকুরের দারা নিশার হওরা অসম্ভব বুঝিরা মধুরবাবু এখন অক্ত বন্দোবত্ত করিয়াছিলে। ঠাকুরের খুলতাতপুত্র শ্রীযুক্ত রামতারক চট্টোপায়ার এই সমরে কর্মান্থেবে ঠাকুরবাড়ীতে উপস্থিত হওরার তাঁহাকেই তিনি, ঠাকুর আবোগ্য না হওরা পর্যান্ত প্রেনীপুলার নিযুক্ত করিলেন। সন ১২৬৫ সালে, ইংরাজী ১৮৫৮ খাইাকে ঐ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল।

রামতারককে ঠাকুর হলধারী বলিয়া নিদেশ করিতেন। ইঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা আমরা তাঁহার নিকটে শুনি-তলধারীর আগরন বাছি। হলধারী স্থপণ্ডিত ও নিষ্ঠাচারী ছিলেন। শ্রীমন্তাগরত, অধ্যাতা রামায়ণাদি গ্রন্থসকল তিনি নিত্যা পাঠ করিতেন। ৮বিকুপুজার তাঁহার অধিক প্রীতি থাকিলেও ৮শক্তির উপর তাঁহার বেষ ছিল না। সেজফ বিষ্ণুভক্ত হটয়াও তিনি মথুববাবুর আছুরোধে এ এ এ এবাৰ প্রাকার্যে ব্রতী হট্যাছিলেন। মথব বারকে বলিয়া তিনি সিধা লটয়া নিতা স্বগ্রের রন্ধন করিয়। পাইবার ৰন্দোবন্ত করিয়া শইয়াছিশেন। মণুরবাবু তাহাতে তাঁহাকে ভিজ্ঞাসা কৰেন. "কেন ভোমার ভাতা জীৱামক্লফ ও ভাগিনের ছবর ত ঠাকুর-বাড়ীতে প্রদান পাইডেছে ?" বৃদ্ধিনান হলধারী ভাগতে বলেন, "আমার প্রতার আব্যাত্মিক উচ্চাবম্বা; তাহার কিছতেই দোব নাই: व्यामात खेळाण व्यवशा हव नाहे. च्याञ्चार निष्ठां छत्त्व त्याप हहेत्व। अध्वतात জাঁচার ঐক্লপ বাকো সম্ভষ্ট চন, এবং তদবধি চলধারী সিধা লটরা পঞ্চবটাতলে নিত্য স্থপাকে ভোজন করিতেন।

শাক্তবেবী না **হইলেও হলধারীর ৮দেবীকে পশুবলি প্রা**লনে প্রারুতি

<sup>\*</sup> श्रद्भकांव, शृक्षीर्द -- ७३ व्यशाह ।

হঠত না। পূর্বকালে ৺জগনহাকে পশুবনি প্রদান করা বিধি ঠাকুরবাটীতে প্রচলিত থাকার ঐ সকল দিবনে তিনি আনন্দে পূজা করিতে
পারিতেন না। কথিত আছে, প্রার একমাস ঐরপে ক্রমনে পূজা
করিবার পরে হলবারী এক দিবস সন্ধা করিতে বসিরাছেন, এমন সমর
দেখিলেন, ৺দেবী ভরত্তরী মূর্ত্তি পরিপ্রহ করিরা তাঁহাকে বলিভেছেন,
"আমার পূজা তোকে করিতে হইবে না; করিলে সেবাপরাধে তোর
সন্তানের মৃত্যু হইবে!" তনা যার, মাধার ধেরাল মনে করিরা তিনি ঐ
আদেশ প্রথমে গ্রাহ্য করেন নাই। কিন্তু কিন্তু কাল পরে তাঁহার প্রভের
মৃত্যুসংবাদ বখন সত্যু সত্য উপস্থিত হইল, তখন ঠাকুরের নিকট ঐ
বিষয় আভোপান্ত বলিহা তিনি ৺দেবীপূজার বিরত হইরাছিলেন। সেজজ্ব
এখন হইতে তিনি প্রীশ্রীরাধান্যাধিক্ষের পূজা এবং হুদর ৺দেবীপূজা
করিতে থাকেন। ঘটনাটি আমরা হুদরের প্রভা শ্রীবৃত্ত রাজারানের
নিকট শ্রবণ করিয়াছিলাম।

## অফ্টম অধ্যায়

## প্রথম চারি বংসরের শেষ কথা

ঠাকুরের সাধনকালের আলোচনা করিতে হইলে তিনি আমা-দিগকে ঐ কালসম্বন্ধে নিজমুখে বাহা বলিয়াছেন, তাহা সর্বাত্রে শावन कविएक बहेरव। जोड़ी बहेरलड़े के क्रांतिव माध्यकारलय भ्यय ঘটনাবলীর যথায়থ সময় নির্দেশ করা অসভ্তর নিকপণ হুটবে না। পাঠককে আমরা বলিয়াছি, আমরা তাঁচার নিকট শুনিয়াছি, তিনি দীর্ঘ ছাদ্রশ বৎসর কাল নিরন্তর নান। মতের সাধনায় নিম্ম ছিলেন। বাণী রাস্মণির মন্দির-সংক্রান্ত দেবোত্তর দানপত্ত দর্শনে সাব্যস্ত হয়, দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী সন ১২৬২ সালের ১৮ই জৈষ্ঠে, ইংরাজী ১৮৫৫ খুটান্দের ৩১শেমে তারিখে বুহস্পতিবারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐ ঘটনার কয়েক মাস পরে সন ১২৬২ সালেই ঠাকুর প্রাকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব সন ১২৬২ ছইতে সন ১২৭৩ সাল প্রান্তট যে তাঁহার সাধন-কাল, একথা শুনিশ্চিত। উক্ত ছাদশ বৎসর ঠাকুরের সাধনকাল বলিয়া বিশেষভাবে নিশিষ্ট হইলেও উহার পরে তীর্থদর্শনে গমন করিয়া ঐ সকল ভলে এবং তথা হইতে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া তিনি কথন কথন কিছকালের বস্তু সাধনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, আমরা মেখিতে পাটব।

পূর্বোক বাদশ বংশরকে তিনভাগে ভাগ করিয়া প্রভাক অংশের আলোচনা করিতে আমরা অগ্রসর হইরাছি। প্রথম ১২৬২ হইতে ১২৬৫, চারি বংশর—যে কালের প্রধান প্রধান কথার আমরা ইতিপর্বে আলোচনা করিয়াছি। দ্বিতীয়, ১২৬৬ ছটতে ১২৬৯ পর্যন্ত, চারি বংসর-তে কালে ঠাকর ব্রাহ্মণীর নিদেশে . இது அரசு கூறி গোৰুগত্তত হুইতে আরম্ভ করিয়া বন্দাশে প্রচ-Muta facula লিভ চৌষট্টিখানা প্রধান ওছনিভিট সাধন-সকল যথাবিধি অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ভাতীর ১২৭০ হইতে ১২৭৩ প্ৰান্ত, চারি বৎসর—্য কালে তিনি 'জটাবারী' নামক বামাইত সাধর নিকট চইতে রাম-মত্রে উপদিষ্ট হন ও শ্রীশ্রীরামলালাবিপ্রছ লাভ করেন, বৈষ্ণব তছোক মধরভাবে সিদ্ধিলাভের কল চরমাস কাল প্রীবেশ ধারণ করিয়া থাকেন, আচাধা শ্রীজ্যেতাপরীর নিকট সন্ত্যাসগ্রহণপূর্বক সমাধির নির্বিকর ভূমিতে আরোহণ করেন এবং পরিশেষে শ্রীয়ক্ত গোবিন্দের নিকট চুটতে ইস্লামী ধর্ম্মে উপৰেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন; উক্ত বারণ বৎসরের ভিতরেট তিনি বৈষ্ণৰ ভল্লোক স্থাভাবের এবং কর্তাভন্না, নববসিক প্রভতি বৈষ্ণ্য মতের অবাস্তর সম্প্রদাবসকলের সাধন-মার্গের সভিত্তও পরিচিত হট্যাছিলেন। বৈষ্ণবধর্মের সকল সম্প্রদায়ের মতের সৃহিত্ই তিনি যে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন, একথা বৈক্ষণ-চরণ গোত্মামী প্রমুধ ঐ সকল পথের সাধকবর্গের তাঁহার নিকট আধ্যাত্মিক সহারতা লাভের জক্ত আগমনে স্পষ্ট বুঝা ঘার। ঠাকরের সাধনকালকে পূর্ব্বোক্তর্মণে তিনভাগে ভাগ করিবা অভ্যাবন করিবা দেখিলে ঐ তিন ভাগের প্রভাকটিতে অসম্ভিত তাঁচার সাধন-সকলের মধ্যে একটা শ্রেণীগত বিভিন্নতা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া योडेरत ।

আমরা দেখিরাছি—সাধনকালের প্রথমভাগে ঠাকুর বাহিরের সহারের মধ্যে কেবল <del>প্রীপুক্ত</del> কেনারাম ভট্টের নিকট দীব্দা গ্রহণ করিহাছিলেন। দ্বীব্যকাভের ব্যক্ত অন্তরের ব্যাকুলভাই ঐ কালে ভাঁহার একমাত্র সহায় হইরাছিল। উহাই প্রবল হইরা অচিরকাল

মধ্যে উাহার শরীরমনে অপেব পরিবর্জন উপস্থিত
সাধনকালের প্রথম চারি করিরাছিল। উপান্তের প্রতি অসীম ভালবাসা
ও দর্শনাদির পুনরাবৃত্তি
আনরনপূর্বক উহাই ভাঁহাকে বৈধী ভক্তির
নিরমাবলী উল্লেখন করাইয়া ক্রমে রাগাহপাভক্তিপথে অগ্রসর করিরাছিল এবং শ্রীশ্রীজ্ঞান্যাতার প্রত্যক্ষ দর্শনে
ধনী করিয়া ধোগ-বিভত্তিসম্পন্নও করিয়া তলিয়াছিল।

भार्रक इन्न विनाराम-'जार खाद वाकि बहिन कि १--- केकाल है ত ঠাকুর যোগদিদ্ধি ও ঈশ্বরলাভ করিয়া ক্লতার্থ strungen E.E. mitaf. হটবাছিলেন: তবে পরে আবার সাধন কেন?' प्रमीतमाप्त बहेतार शास फेक्टर विमाल इय-अवखाद के कथा यथार्थ इहे-ঠাকরকে আবার সাধন কেন কৰিতে লেও পরবর্ত্তা কালে সাধনায় প্রবৃত্ত হটবার তাঁচার इडेराडिल । श्रास्त्रशास्त्रम् অন্ত প্রেয়েজন ছিল। ঠাকুর বলিতেন—'বুক ও খালবাকাও নিজক্ত প্রভাকের একভারন্থ লতা সকলের সাধারণ নিরমে আগে ফুল পরে ফল লাহিলাড *চ*টরা থাকে. উচালের কোন কোনটি কিন্ত বাহালিগের আগেট ফল দেখা দিয়া পরে ফল এমন আছে সাধনক্ষেত্রে ঠাকুরের মনের বিকাশও ঠিক ঐরপভাবে **(स्था (स्ट**ा' হইরাছিল। এজন্ত পাঠকের পর্ব্বোক্ত কথাটা আমরা এক ভাবে বলিভেচ্চি। किंद **माधनकात्म**क অন্তত প্রত্যক্ষ ও অগদমার দর্শনাদি উপস্থিত হইলেও ঐ সকলকে শান্তে লিপিবন্ধ সাধককলের উপলব্ধির সহিত বভক্ষণ না মিলাইতে পারিতেছিলেন, ততক্কণ পর্যন্ত ঐ সকলের সত্যতা এবং উহাদিগের সীমা সম্বন্ধে তিনি দ্রুনিশ্চর হইতে পারিতেছিলেন না। কেবলমাত্র অন্তরের ব্যাকুলভাসহারে বাহা তিনি ইতিপূর্বে প্রভ্যক করিয়াছিলেন, তাহাই আবার পূর্বোক্ত কারণে শান্তনিশিষ্ট পথ ও

প্রণালী অবলয়নে প্রত্যৈক্ষ করিবার উচ্চার প্রেরাক্ষন ইইরাছিল।
শাস্ত্র বলেন, গুরুমুখে শ্রুত অনুভব ও শাত্রে লিপিবর পূর্ব পূর্বে বুলের
সাধককুলের অনুভবের সচিত সাধক আপন ধর্মজীবনের দিবার্গনি ও
অলৌকিক অনুভবেনকল হতক্ষণ না মিলাইরা সমসমান বলিবা
লেখিতে পার, ততক্ষণ সে এককালে নিশ্চিত্ত ইইতে পারে না।
ঐ তিনটি বিষয়কে মিলাইরা এক বলিয়া দেখিতে পাইবামাত্র সে
সর্ববেডাভাবে ছিল্লসংশ্র হইরা পূর্ণ শান্তির অধিকারী হয়।

পূর্ব্বোক্ত কথার দৃষ্টান্ত-স্বরূপে আমরা পাঠককে ব্যাসপুত্র পরমহংসাঞ্জী জীবুক শুক্দেব গোস্থামীর জীবন-ঘটনা
ব্যাসপুত্র শুক্দেব নির্দেশ করিতে পারি। মারাহহিত শুক্দের
ভেষবার কথা জীবনে জন্মবিধি নানাপ্রকার দিব্য দৃশন ও জন্ম

ভব উপস্থিত হটত। কিছু পূর্ণজ্ঞানলাভে কুডার্থ

চইয়াছেন বলিয়াট বে তাঁচার ঐরপ হয় তাহা তিনি ধারণা করিতে
পারিতেন না। মচামতি বাাদের নিকট বেলাদি শান্ত অধ্যয়ন
মনাপ্ত করিয়া তক একদিন পিতাকে বলিলেন, শাল্পে যে সকল অব্ছার
কথা লিপিবছ আছে তাহা আমি আল্পা অমূত্রব করিছেছি; তথাপি
আধ্যাত্মিক রাজ্যের চরম সত্য উপলব্ধি করিয়াছি কিনা ওছিবছে
স্থিরনিন্দর হইতে পারিতেছি না; অতএব ঐ বিষয়ে আপনি যাহা
জ্ঞাত আছেন তাহা আমাকে বলুন। বাাস ভাবিলেন, তককে আমি
আধ্যাত্মিক লক্ষ্য ও চরম সত্যসম্বদ্ধে সতত উপদেশ দিয়াছি, তথাপি
তাহার মন হইতে সন্দেহ দূর হয় নাই; সে মনে করিতেছে
পূর্বজ্ঞান লাভ করিলে সে সংগার ত্যাগ করিবে ভাবিয়া ছেহের বশ্বর্জী হইয়া অথবা অন্ত কোন কারণে আমি ভাহাকে সকল কথা
বলি নাই, স্কুলাং অন্ত কোন মনীবী ব্যক্তিয় নিকটে ভাহার ঐ
বিষয় প্রবাণ করা কর্ম্ববা। ঐর্কাণ চিন্তাপূর্বক ব্যাস বলিলেন, 'আমি

তোমার ঐ সন্দেহ নিরসনে অসমর্থ; মিথিলার বিদেহবাল জনকের বথার্থ জ্ঞানী বলিরা প্রভিপত্তির কথা তোমার অবিলিত নাই; উাহার নিকটে গমন করিরা তুমি সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিরা লও।' শুক পিতার ঐ কথা শুনিরা অবিলম্বে মিথিলা গমন করিরাছিলেন এবং রাজ্ববি জনকের নিকট ব্রহ্মক্ত পূরুবের বেরপ অহুভূতি উপস্থিত হয় শুনিরা, শুরুপদেশ, শাস্তবাক্য ও নিজ জীবনামূভবের ঐক্য দেখিবা শান্তিলাভ করিরাছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত কারণ ভিন্ন, ঠাকুরের পরবর্ত্তী কালে সাধনার অক্ত গভীর কারণসমহও ছিল ৷ ঐ সকলের উল্লেখ-ঠাকরের সাধনার অক্স মান্ত আমরা এখানে করিতে পারিব। শান্তিলাভ কাৰণ সংৰ্পে মতে---কবিয়া স্বয়ং কতার্থ ইটবেন কেবলমার ইহাই পৰাৰ্থে ঠাকরের সাধনার উদ্দেশ্য ছিল না। শ্রীশ্রীজগন্মাতা কল্যাণের জন্ম শরীর-পরিগ্রহ করাইয়াভিলেন। তাঁহাকে জগতের সেজন্তুই পরস্পর বিবদমান ধর্মমত সকলের অনুষ্ঠান সভ্যাসভা নির্দ্ধারণের অন্তত প্রশ্নস তাঁহার জাবনে স্থতরাং সমগ্র আধ্যাত্মিক ব্দগতের আচার্য্য-পদবী হুইয়াছিল। গ্রহণের অস্তু তাঁহাকে সকল প্রকার ধর্মমতের সাধনার চরমোন্দেশ্রের সভিত পরিচিত *छ* उहिंह চইয়াছিল একথা **জি**গ্রের ঘাইতে পারে। শুদ্ধ তাহাই নহে, কেবলমাত্র অনুষ্ঠান-সহাত্তে তাঁহার ছার নিরক্ষর প্রক্ষের জীবনে শাস্ত্রে লিপিবর অবস্থা-সকলের উদয় করিরা শ্রীশ্রীঞ্চগদমা ঠাকুরের ছারা বর্ত্তমান মুগে বেদ, বাইবেল, পুরাণ, কোরানাদির সকল ধর্মশান্তের সভ্যতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে অগ্রসর হটরাছিলেন। সেজজও স্বর্থ শান্তিলাভ করিবার পরে তাঁহার সাধনার বিরাম হয় নাই। প্রত্যেক ধর্মমতের সিদ্ধপুরুষ ও পণ্ডিতসকলকে বথাকালে দক্ষিণেখরে আনয়নপূৰ্বক

ধর্মমতের সাধনাত্বভানের শাক্সকল প্রবণ করিবার অধিকাণ দে, জগন্মাতা ঠাকুরকে পুর্বোক্ত প্রযোজনবিশেষ সাধনের জল্প প্রদান করিবাছিলেন একণা আমরা তাঁহার অন্তত জীবনালোচনায় যত অগ্রসর হটব তত্ত স্পাই ব্যিতে পারিব।

পর্কে বলিয়াতি, সাধনকালের প্রথম চারি বৎসরে ঈশ্বর দর্শনের

কৃত্ত অন্তরের ব্যাকল আগ্রাচ্ট ঠাক্তের প্রধান पर्भार्थ का किल्डाब केल्य অবলম্বনীয় হটয়াভিল। .ouz সাধকের ঈশবলাভ। ১:ক্রের **জীবনে** উক এসময়ে ভাঁচার নিকট উপস্থিত চন নাই, যিনি ্যাকুলভা কভদুর তাঁহাকে সকল বিষয়ে শান্তনিদিট বিধিবদ্ধ পথে উপস্থিত চুটুৱাছিল সুচালিত কবিয়া আধ্যাত্মিক উছতির ছিকে অগ্রসর করাইবেন। স্থতরাং সকল সাধনপ্রণালীর অন্তর্গত ভীত্র আগ্রহরণ সাধারণ বিধিট তথন জাঁচার একমার অবলয়নীয় হটয়াভিল। কেবলমাত্র উহার সহায়ে ঠাকুরের ৮ এগদমার দর্শন লাভ হওয়ায় ইহাও প্রমাণিত হয় যে, বাঞ্চ কোন সহায়তা না পাইলেও একমাত্র ব্যাকুলতা থাকিলেই ঈশ্বলাভ হটতে পারে। কিন্তু কেবলমাত্র উহার সহারে সিক্ষকাম হইতে হইলে ঐ ব্যাকুলাগ্রহের পরিমাণ যে কত অধিক হওয়া আব্রার্থক তাহা আমরা অনেক সময় অনুধাবন করিতে ভলিয়া ঘাই। <u>চাকুরের এই সময়ের জীবনালোচনা করিলে ঐ কথা আমানিসের</u> ম্পাষ্ট প্রতীব্যান হয়। আমরা দেখিয়াছি, ভীত্র ব্যাকুলভার প্রেরণার তাঁহার আহার, নিয়া, লক্ষা, ভর প্রভৃতি শারীরিক ও মানসিক দ্র-বন্ধ সংস্থার ও অভ্যাস সকল যেন কোথার লুপ্ত হটরাছিল; এবং শারীরিক স্বাস্থ্যরকা দূরে থাকুক, জীবনরকার দিকেও কিছুমাত্র লক্ষ্য ছিল না! ঠাকুর বলিতেন, "লরীরসংস্কারের দিকে মন আদৌ না থাকার ঐ কালে মন্তকের কেশ বড় হইরা ধুলা মাট লাগিয়া আপনা

আপনি জটা পাকাইয়া গিয়াছিল। ধানে করিতে ব্যিলে মনের একাগ্রতার শরীরটা এমন স্বাপুরৎ ছির হটরা থাকিত যে পক্ষীসকল ক্ষতপদার্থজ্ঞানে নিঃসঙ্কোদে মাধার উপর জাসিয়া বসিয়া থাকিত এবং কেশমধাগত ধূলিহালি চঞুদারা নাড়িয়া চাড়িয়া তল্মধ্যে তণুসকণার অবেষণ করিত। আবার সময়ে সময়ে ভগবহিরতে অধীর হটবা ভমিতে এমন মথবৰ্ষণ করিতাম যে কাটিয়া যাইয়া স্থানে স্থানে রক্ত বাহির চইত ৷ ঐরপে ধাান, ভজন, প্রার্থনা, আত্মনিবেদনাদিতে সমস্ত দিন যে কোণা দিয়া এসময় চলিয়া ঘাইত তাহার হ'শই থাকিত না। পরে সন্ধানমাগমে যখন চারিদিকে শন্ধাঘণ্টার ধ্বনি হইতে <sup>4</sup>পাকিত তথন মনে পডিত---দিবা অবসান হইল, আর একটা দিন বুণা চলিয়া গেল, মার দেখা পাইলামু না। তথন তীব্র আক্রেপ আসিয়া প্রাণ এমন ব্যাকুল করিয়া তুলিত যে, আর দ্বির থাকিতে পারিতাম না: আছাড থাইয়া মাটিতে পড়িয়া মা. এখনও দেখা দিলি না' বলিয়া চীৎকার ক্রন্সনে দিক পূর্ণ করিতাম ও বন্ত্রণার ছট্টফট্ করিতাম। লোকে বলিত, 'পেটে শূলব্যথা ধরিয়াছে তাই অত কাঁলিতেছে'।" আমরা যথন ঠাকুরের নিকট উপন্থিত হইরাছি তথন সময়ে সময়ে তিনি আমাদিগকে ঈশবের জন্ত প্রাণে তীব্র ব্যাকুগতার প্ররোজন ব্রাইতে সাধনকালের পর্কোক্ত কথাসকল শুনাইরা আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, "লোকে পত্নীপুত্রাদির মৃত্যুতে বা বিষয়সম্পত্তি হারাইয়া ঘটি খটি চোখের জন ফেলে: কিন্ত ঈশ্বর লাভ চটল না বলিয়া কে আরু ঐরপ করে বল ? অথচ বলে, 'ভাঁছাকে এত ডাকিলাম, তত্তাচ তিনি দর্শন দিলেন না।' ঈশবের অন্ত ঐরণ ব্যাকুণভাবে একবার জ্বন্দন করুক দেখি, কেমন না তিনি দর্শন দেন।" কথাগুলি আমাদের মর্শ্বে মর্শ্বে আঘাত করিত; শুনিলেই বুঝা ধাইত, তিনি নিজ জীবনে ঐ কথা সত্য বলিরা প্রভাক করিরাছেন বলিরাই অত নিঃসংশরে উহা বলিতে পারিভেছেন।

সাধনকালে প্রথম চারি বৎসরে ঠাকুর ৮কানদার দর্শন মাত্র করিরাই নিশ্চিক্ত ছিলেন না। ভাবমুথে প্রীপ্রীক্ষণমাভার দর্শন লাভের পর নিক কুলদেবতা ৮/বছুবীরের দিকে তাঁগার মহাবীরের পদাত্রপ চিন্ত আরুট হুইরাছিল। হুহুমানের ভার অনভ-ছিল সাধনা ভজিতেই শ্রীরামচন্দ্রের দর্শনলাভ সম্ভবপর বুরিয়া দাভ ভজিতে সিদ্ধ হুইবার ক্রম্ভ তিনি এখন

আপনাতে মহাবীরের ভাবারোপ করিয়া কিছু দিনের বাস্ত্র সাধনার প্রবন্ধ হটরাছিলেন। নিরম্বর মহাবীরের চিম্না করিতে করিতে এট সমরে তিনি ঐ আদর্শে এতদর তন্মর হটরা ছিলেন যে, আপনার পথক অতিত ও ব্যক্তিত্বের কথা কিছকালের অন্ত একেবারে ভলিবা গিরা-ছিলেন। তিনি বলিতেন, ঐ সময়ে আহারবিহারাদি সকল কার্য্য হত্মনানের স্থায় করিতে হটত—ইচ্চা করিয়া যে করিতাম ভাষা নতে. আপনা আপনিই চইয়া পড়িত। পরিবার কাপড়খানাকে লেকের মত করিয়া কোমরে কডাইয়া বাঁধিতাম, উল্লন্ধনে চলিতাম, ফলমলাদি ভিন্ন অপর কিছট থাইডাম না—ভাহাও আবার থোসা ফেলিয়া খাইডে প্রবৃত্তি হইত না, বক্ষের উপরেই অনেক সময় অতিবাহিত করিতাম, এবং নিরস্তর 'রগুরীর, রগুরীর,' বলিরা গন্তীর স্বরে চীৎকার করিতাম। চকুষয় তথন সর্বাদা চঞ্চল ভাব ধারণ করিয়াছিল এবং আক্রেরার বিষয়, মেরুদ্তের শেষ ভাগটা ঐ সময়ে প্রায় এক ইঞ্চি বাভিয়া গিয়াছিল।"+ শেষোক্ত কথাট শুনিরা, আমরা জিজ্ঞাসা করিবা-ছিলাম, "মহাখৰ, আপনার খরীরের ঐ অংশ কি এখনও এক্রপ আছে ?" উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "না, মনের উপর হইতে ঐ ভাবের প্রভুষ চলিয়া বাইবার পরে কালে উহা ধীরে ধীরে পূর্বের ভার স্বাভাবিক আকার ধারণ করিয়াচে।"

<sup>\*</sup> Enlargement of the Coccyx.

দাশুভ জি সাধনকালে ঠাকুরের জীবনে এক অভ্তপূর্ব্ব দর্শন ও অফুভব আসিয়া উপন্থিত হয়। ঐ নর্শন ও অফুভব, তাঁগার ইতিপর্বের দর্শনপ্রত্যক্ষাদি হইতে এত নতন ধরণের ছিল দাখনজালে বে, উহা উ।হার মনে গভারতাবে আছিত হইরা জীইনীভাদেনীয় দর্শন-লাজ বিবরণ স্বতিতে সর্বক্ষণ জাগরক ছিল। তিনি বলিতেন, "এইকালে পঞ্চবটীতলে একদিন বদে আছি— খানচিত্তা কিছ যে করিতেছিলাম তাহা নহে, অমনি ব্দিয়া ছিলাম-এমন সময়ে নিকুপমা জ্যোতিশামী জীমুর্তি অদুরে আবিভূতা হুইয়া স্থানটকৈ আলোকিত করিয়া তুলিল। ঐ মর্তিটিকেই তথন যে কেবল দেখিতে পাইতেছিলাম তাহা নহে, পঞ্চবটার গাছ, পালা, গলা ইতাদি সকল পদাৰ্থই দেখিতে পাইডেছিলাম। দেখিলাম, মৰ্তিটি মানবীর, কারণ উহা দেবীদিগের জার তিনরন-সম্পন্না নহে। কিন্ত প্রেম-ছ:খ-করুণা-সহিষ্ণৃতাপূর্ণ সেই মুখের স্থায় অপূর্ব্ব ওলম্বী গম্ভীর-ভাব দেবীমৃত্তিগকলেও সচরাচর দেখা যায় না! প্রসন্নদৃষ্টিপাতে মোচিত কবিষা ঐ দেবী-মানবী ধীর মন্তরপদে উত্তর দিক হইতে দক্ষিণে, আমার দিকে অগ্রগর হইতেছেন ৷ স্তম্ভিত হটরা ভাবিতেছি, 'কে ইনি ?'--এমন সমধে একটা হতুমান কোথা চইতে সহসা উ-উপ শব্দ করিয়া আসিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল এবং ভিতর হুইতে মন বলিয়া উঠিল, 'সীতা, জনম-চঃখিনী সীতা, জনকরাজ-নন্দিনী সীতা, রামময়কীবিতা সীতা।' তথন 'মা' 'মা' বলিয়া অধীর চটরা পদে নিপতিত হটতে বাইতেচি এমন সময় তিনি চকিতের স্থায় আসিয়া (নিজ শরীর দেখাটয়া) ভিতর প্রবিষ্ট হইলেন !— আনন্দে বিশ্বরে অভিভত হইরা বাছজান হারাইরা পড়িরা গেলাম। খ্যানচিস্তাদি কিছু না করিরা এমনভাবে কোন দর্শন ইতিপর্কো আর হয় নাই। জনম-গ্রংথনী সীতাকে

সর্ব্বাত্রে দেখিরাছিলাম বলিরাই বোধ হয় তাঁলার ক্সার আক্ষম গুঃখ ভোগ করিতেছি।"

তপভার উপযুক্ত পবিত্র ভাষির প্রোঞ্জনীয়তা অফুভব করিয়া ঠাকুর এই সমরে জনবের নিকট ন্তন একটি राक (दद अङ । ज পঞ্চবটী៖ স্থাপনের বাসনা প্রকাশ भक्षद्वी (संभव সদয় বলিত, "পঞ্চবটীর নিকটবর্জী ঠাসপকর নামক ক্ষুদ্র পুষ্করিণীটি তথন ঝালান হইয়াছে এবং পুরাতন বটাৰ নিকটত নিয় জমিখণ্ড ঐ মাটিতে ভরাট করিয়া সমতল করান হওয়ায় ঠাকুর ইতিপুর্বে যে আমলকী ব্রক্ষের নিয়ে ধ্যান করিতেন ভাচা নট হটরা গিয়াছে।" অনস্তর এখন বেখানে সাধন-কটির আছে তাহারই পশ্চিমে ঠাকুর স্বহত্তে একটি অস্থবা বৃক্ষ রোপণ कदियां अनुस्क निया वहें. अत्मांक. विभ ए बामनकी बुक्कत हाता ্রাপণ করাইলেন এবং তল্পী ও অপরাজিতার অনেকগুলি চারা প্ৰতিয়া সমগ্ৰ স্থানটিকে বেটন করাইয়া লইলেন। গরু ছাগলের হত্ত হইতে ঐ সকল চারা গাছলুলিকে বক্ষা করিবার জন্ত বে অহতে উপারে তিনি 'ভর্ত্তাভারী' নামক ঠাকুরবাটীর উত্থানের জনৈক মালীর সাহায়ে ঐ স্থানে বেডা লাগাইয়া লইয়াছিলেন তাহা আমরা অস্তত্ত উল্লেখ করিয়াছি। † ঠাকুরের যত্নে এবং নির্মিত জগদিঞ্চনে তৃশদী ও

\* অধ্যবিষয়ুক্ত বটবাত্রী অশোকতর।
বটীপঞ্চনমিত্যুক্তং স্থাপরেং পঞ্চিকু চ ।
অবথং স্থাপরেং আচি বিবযুক্তরভাগতঃ।
বটং পশ্চিমভাগে তু বাত্রীং দক্ষিণভত্তবা ॥
অপোকং বহিনিক্স্থাপ্যং তপতার্থং হরেবর।
মধ্যে বেনীং চতুর্বভাং হৃত্তবাং হৃত্তবাং হৃত্তবার।

ইতি-ক্ষপুরাণ।

<sup>†</sup> গুলুভাব-পূৰ্বাৰ্ছ, বিভীয় অধ্যায়।

অপরানিতা গাছগুলি অতি শীঘ্রই এত বড় ও নিবিড় হইরা উঠে বে, উহার ভিতরে বসিয়া বধন তিনি ধ্যান করিভেন, তখন ঐ স্থানের বাহিরের ব্যক্তিরা তাঁহাকে কিছুমাত্র দেখিতে পাইত না।

কালীবাটী প্রতিষ্ঠার কথা জানাজানি হইবার পরে গলাসাগর ও ⊌क्शवांश पर्ननश्रवांनी अधिक माधुकृत. के डीर्श्वाय गाहेतात कात्त. করেকদিনের জন্ম প্রভাসম্পরা রাণীর আজিধারাচণ করিবা দক্ষিণে-শ্বর ঠাকুরবাটীতে বিশ্রাম করিয়া ঘাইতে আরম্ভ করেন।\* ঠাকুর বলিতেন, ঐরপে অনেক সাধক ও সিম্পুরুষেরা ঠাকবের ১ঠবোগ এখানে পদার্পণ কবিষাভেন। ইতালিগর কাতারও অভাাস নিকট ছইতে উপদিষ্ট হইয়া ঠাকুর এইকালে প্রাধায়াদি হঠবোগের ক্রিয়াদকণ অভ্যাদ করিতেন বলিয়া বোধ ছর। চলধারী-সম্পর্কীয় নিম্নলিখিত ঘটনাটি বলিতে বলিজে এক-দ্বিন জিনি আমাদিগকে ঐ বিষয় ইঞ্চিত করিয়াছিলেন। ভঠষোগোক ক্রিয়াসকল স্বরং অভ্যাসপূর্বক উহাদিগের ফলাফল প্রভাক্ষ করিয়াই জিত্রি প্রক্রীবনে আমাদিগকে ঐ সকল অভ্যাস করিতে নিষেধ कविष्ठतः। आमाहिरशत साना आह्न, के विवद উপদেশ नाएउत ক্রম কের কের জারার নিকট উপস্থিত ব্টরা উত্তর পাইরাছেন-শ্ব সকল সাধন একালের পক্ষে নহ। কলিতে জীব জন্নায় ও অভ্যতপ্রাণ: এখন হঠবোগ অভ্যাসপুর্বক শরীর দঢ় করিবা দইবা বাক্সবোগ সভাবে উপারকে ভাকিবে, তাহার সমর কোথার? হঠ-হোরের ক্রিয়াসকল অভ্যাস করিতে হইলে সিদ্ধ গুরুর সংক নিরম্ভর शास्त्रिक इव धार चाहावविहावानि नकन विवद छाहाव छेनालन লটরা কঠোর নিরম্পকণ বকা করিতে হয়। নির্মের এতটকু বাভিক্রৰে শরীরে ব্যাধি উপস্থিত এবং অনেক সময়ে সাধকের মৃত্যুও

<sup>\*</sup> wwwit-Begif, fella weite :

হইরা থাকে। সেজ্ঞ ঐসকদ করিবার আবশ্রকতা নাই। মন
নিরোধের জন্মই ত প্রাণারাম ও কুন্তকাদি করিবা বার্ নিরোধ করা ?
ঈথরের ভক্তিসংবৃক্ত থানে মন ও বার্ উভরই অতানিক্ক হইরা
আসিবে। কলিতে জীব অরার্ ও অরশক্তি বলিবা ভগবান্ রূপ।
করিবা ভাষার জন্ম ঈথরলাভের পথ প্রগম করিবা দিবাছেন। খ্রী
পুত্রের বিরোগে প্রাণে বেরপ ব্যাক্সভা ও অভাববোধ আসে,
ঈথরের অন্ত সেইরপ ব্যাক্সভা চিবিল বণ্টা মাত্র কাহারও প্রোণে
স্বায়ী হইলে ভিনি ভাহাকে একালে দেখা দিবেনই দিবেন।"

লীলাপ্রসংকর অন্তর এক প্রলে আমরা পাঠককে বলিরাছি. ভারতের বর্তমানকালে স্বতাফুলারী লাধক ভক্তেরা হলধারীর অভিশাপ প্রারট অফুটানে তল্পের আত্রর গ্রাহণ করিরা থাকেন এবং বৈঞ্চবসম্প্রদায়ভক্ত একপ ব্যক্তিকা প্রারই পরকীকা প্রেমসাধনরূপ পথে ধাবিত হন।≄ বৈকাব মতে প্রীভিসম্পন্ন क्नधाबीव अवाधारगाविक्क्कीव श्रुकाव निवृक्त क्रेवांव विकृतान शरव গোপনে পর্ব্বোক্ত-সাধনপথ অবলম্বন করিরাছিলেন। লোকে 💩 কথা জানিতে পারিরা কানাকানি করিতে থাকে: কিছ হলধারী বাক্সিত্ধ অর্থাৎ বাহাকে বাহা বলিবে তাহাই ছইবে. এইব্লগ একটা প্রসিদ্ধি থাকার কোপে পড়িবার আশস্কার তাঁহার সন্মধে & কথা আলোচনা বা হাজ-পরিহাসাদি করিতে সহসা কের সাহসী হটত না। অগ্রজের সহজে ঐকথা ক্রমে ঠাকুর জানিতে পারিদেন এবং ভিতরে ভিতরে জন্ন। করিয়া লোকে তাঁহার নিন্দাবাদ করিতেছে দেখিরা তাঁহাকে সকল কথা খুলিরা বলিলেন। হলধারী ভাহাতে তাঁহার এক্রণ ব্যবহারের বিপরীত অর্থ গ্রহণপর্বক সাতিশর ক্লষ্ট চ্ট্রা বলিলেন—"কনিষ্ঠ চ্ট্রা ভুট আমাকে অবজ্ঞা করিলি? ভোর

মুথ দিয়া রক্ত উঠিবে।" ঠাকুর তাঁছাকে নানাল্লপে প্রান্ত করিবার চেষ্টা করিলেও তিনি সে সময়ে কোন কথা অবণ করিলেন না।

ঐ ঘটনার কিছুকাল পরে একদিন রাবি ৮।৯টা আন্দাঞ্জ সময়ে 
ঠাকুরের ভালুদেশ সহসা সাভিশার সভ্ সড়
করিয়া মুথ দিয়া সভ্য সভাই রক্ত বাহির হইতে 
লাগিল! ঠাকুর বলিতেন—"দিম পাতার রসের
মত তার মিদ্ কাল রং—এত গাঢ় যে কতক বাহিরে পড়িতে লাগিল 
এবং কতক মুথের ভিতরে জমিয়া গিয়া সম্মুখের দাতের অগ্রভাগ 
হইতে বটের জটের মত কুলিতে লাগিল! মুথের ভিতর কাপড়
দিয়া চাপিয়া ধরিয়া রক্ত বন্ধ করিবার চেইটা করিতে লাগিলাম, 
তথালি থামিল না দেখিয়া বড় ভয় হইল। সংবাদ পাইয়া সকলে 
ছুটিয়া আসিল। হলধায়ী তথন মন্দিরে সেবার কাজ সারিতেছিল; 
ঐ সংবাদে সেও শশবাতে আসিয়া পড়িল। তাকে বলিলাম, দাদা, 
শাপ দিয়া তুমি আমার এ কি অবস্থা কর্লে, দেখ দেখি?' আমার 
কাতরভা দেখিয়া সে কাঁদিতে লাগিল।

"ঠাকুরবাড়ীতে সে দিন একজন প্রাচীন বিজ্ঞ সাধু আসিয়াছিলেন। গোলমাল শুনিরা তিনিও আমাকে দেখিতে আসিলেন
এবং রক্তের বং ও মুখের ভিতরে বে হানটা হটতে উহা নির্গত
হটতেছে তাহা পত্নীকা করিয়া বলিলেন—'ভর নাট, রক্ত বাহির
হটরা বড় ভালই হটরাছে। দেখিতেছি, ভূমি বোগসাধনা করিতে।
হঠবোগের চরমে জড়সমাধি হর, ভোমারও ঐরপ হটতেছিল।
মুখুরালার পুলিরা বাইরা শরীরের রক্ত মাধার উঠিতেছিল। মাধার
না উঠিরা উহা বে এইরূপে মুখের ভিতরে একটা নির্গত হটবার পথ
আপনা আপনি করিরা লইবা বাহির হটরা গেল ইহাতে বড়ই ভাল
হটল; কারণ, জড়সমাধি হটলে উহা কিছুতেই ভালিত না।

ভোষার শরীষ্টার থারা ৺বগয়াভার বিশেব কোন কায় আছে; তাই তিনি ভোষাকে এইরপে রক্ষা করিলেন! সাধুব ঐ কথা শুনিরা আখন্ত হইলাম।" ঠাকুরের সহকে হলথারীর শাপ ঐরপে কাকভালীরের ভার সক্ষতা দেখাইরা বরে পরিণত হইরাছিল।

হলধারীর সহিত ঠাকুরের আচরণে বেশ একটা মধুর রহজের ভাব ছিল। পূর্বের বিলয়ছি, হলধারী ঠাকুরের পুদ্ধভাত-পূত্র ও বরোজ্যেঠ ছিলেন। আন্দান্ধ ১২৬৫ সালে গাকুরের স্বাধার ব্যালার পূন: পুনং পরিবর্তনের কথা আর পুলাকার্যে ব্রতী হন, এবং ১২৭২ সালের কিছুকাল পর্যান্ত ঐ কার্য্য সম্পন্ন করেন। অভএব

াক্তুকাল প্ৰাপ্ত আ কাৰা সন্দান্ত কৰেন। অভ্যান্ত কৰেন। অভ্যান্ত কৰেন। অভ্যান্ত কৰেন। অভ্যান্ত কৰেন। আন্তৰ্ভ কৰ্মনে সাধনকালের বিভান চারি বংসর এবং ভাষার পরেও কুই বংসরের অধিককাল দক্ষিণেশরে অবস্থান করিরা তিনি চাকুরের সন্ধান্তে একটা ছির ধারণা করিরা উঠিতে পারেন নাই। তিনি স্বাং বিশেষ নিষ্ঠাচারসম্পন্ন ছিলেন; স্কুতরাং ভাবাবেশে চাকুরের পরিধানের কাপড়, পৈতা প্রভৃতি ফেলিয়া দেওরাটা তাহার ভাল লাগিত না। ভাবিতেন, কনিষ্ঠ মথেকাচারী অথবা পাগল হইয়াছে। ক্ষমর বলিত—"তিনি কথন কথন আমাকে বলিতেন, 'ক্ছমু, উনি কাপড় কেলিয়া দেন, এটা বড় দোবের কথা; কত ক্ষমের পুন্টে রাক্ষণের ঘরে ক্ষম হর, উনি কি-না সেই রাক্ষণম্বকে সামান্ত ক্রান্ত করের বাজপাতিমান ভাগে করিছে চান? এমন কী উচ্চাবন্থা হইয়াছে বাহাতে উনি ঐরপ করিতে লাবেন ছবিয় উনি ভোমারই কথা একটু কনেন, ভোমার উচিত বাহাতে উনি ঐরপ কার্য রাখিয়াও উহাকে বহিত পারেন ভবিষরে কলা রাখা; এমন কি বীধিরা রাখিয়াও উহাকে বহিত পারেন ভবিষরে কলা রাখা; এমন কি বীধিরা রাখিয়াও উহাকে বহিত ভানি ঐরপ কার্য হইতে নিরত করিতে পার, ভাহাও করা উচিত'।"

আবার, পূজা করিতে করিতে ঠাকুরের নরনে প্রেমধারা, ভগবন্নামগুণশ্রমণে অত্ত উল্লাস ও ঈশবলাভের জন্ম অদৃষ্টপূর্ব ব্যাকুসতা
প্রভৃতি দেখিরা তিনি মোহিত হইরা ভাবিতেন, নিশ্চরই কনিষ্ঠের
থি সকল অবস্থা ঐশরিক আবেশে হইরা থাকে, নতুবা সাধারণ
মান্তবের কথন ত ঐরপ হইতে দেখা যার না! ভাবিরা, হলধারী আবার
কথন কথন হৃদয়কে বলিতেন, "হৃদয়, তুমি নিশ্চর উগর ভিতরে
কোনরূপ আশ্চর্যা দর্শন পাইরাছ, নতুবা এত করিরা উঁগর কথন দেবা
করিতে না।"

এরণে হলধারীর মন সর্বাদা সন্দেহে দোলায়মান থাকিয়া ঠাকুরের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে একটা প্রির মীমাংসার কিছতেই উপনীত হুইতে পারিত না। ঠাকুর বলিতেন, ভাঁহার নজ লটবা শালবিচার দেখিয়া মোভিত চটবা চলধারী জাঁচাকে ভৱিতে ব্সিয়াই হল-দিন বলিয়াছে, 'রামক্লঞ্চ, এইবার আমি তোকে शाबीय छेक पात्रगात চিনিয়াছি।' "তাতে কথন আমি লোপ রহন্ত করিয়া বলিতাম, 'দেখো, আবার বেন গোলমাল হরে হার না।' সে বলিত, 'এবার আর তোর ফাঁকি দিবার জো নেই: জোতে নিশ্চরট ঈশরীর আবেশ আছে: এবার একেবারে ঠিক ঠাক ব্যাহাছি।' শুনিরা ব্যাতাম, 'আজ্ঞা দেখা ষাবে।' অনকার মন্দিরের দেবদেবা সম্পূর্ণ করিয়া এক টিপ নক্ত লটরা হলধারী বধন শ্রীমন্তাগবত, গীতা বা অধ্যাত্ম রামারণাদি শাল্ল বিচার করিতে বসিত তথন অভিমানে মূলিরা উঠিরা একেবারে অক্ত লোক হইরা বাইত। আমি তথন সেধানে উপস্থিত হইরা বলিতাম, 'তমি শামে যা বা পড়িতেছ, সে সব অবস্থা আমার উপলব্ধি হরেছে, আমি ওসৰ কথা বুৰতে পারি।' ওনিরাই সে বলিরা উঠিত, 'ইনা; তুই গণ্ডমুখ', তুই আবার এ সব কথা বুক্বি!' আমি বলিভাম, (নিজের শরীর বেধাইরা) 'সতা বলছি, এর জিতরে বে আছে সে সকল কথা বৃরিরে বের। এই বে জুমি কিছুক্ষণ পূর্বে বোদ্লে ইহার জিতর ইবরীর আবেশ আছে—সেই-ই সকল কথা বৃরিরে বের।' কলধারী ঐ কথা শুনিরা পরম হইরা বলিত—'বাং বাং মুর্পু কোধাকার, কলিতে করি ছাড়া আর ঈর্যরের অবতার হবার কথা কোনু শাল্লে আছে । তুই উন্মান হইরাছিস তাই ঐরূপ তাবিসৃ।' হাসিরা বলিতাম—'এই বে বলেছিলে আর গোল হবে না';—কিছ সে কথা তথন শোনে কে । এইরূপ এক আধ দিন নর অনেক দিন হইরাছিল । পরে একদিন সে দেখিতে পাইল, ভাবাবিই হইরা বন্ধ ত্যাস পূর্বক বৃক্ষের উপরে বিসরা আছি এবং বালকের ক্লার তলবহার মূল্ল ত্যাপ করিতছি—সেই দিন হইতে সে একেবারে পাকা করিল (ছির নিশ্চর করিল) আধাকে বন্ধনৈত্যে পাইরাছে।"

হলধারীর শিশুগুত্রের মৃত্যুর কথা আমরা ইতঃপুর্বেট উল্লেখ
করিরাছি। ঐ দিন হইতে তিনি ৮কালীমৃণ্ডিকে তনোঞ্চলরী বা
তামলী বলিরা ধারণা করিবাছিলেন। এক্রিন
নী বলার ঠাকুরের ঐ কথা বলিরাও ফেলেন, "তামলী
হলধারীকে শিকালান মূর্তির উপাসনায় কথন আধ্যাত্মিক উল্লিভ হইতে

পারে কি ? তুমি ঐ দেবীর আরাধনা কর কেন ? ঠাকুর ঐ কথা গুনিরা তথন তাহাকে কিছু বলিলেন না, কিছু ইইনিলাপ্রবণে তাহার অন্তর ব্যথিত হইল। অনতর কালীমলিরে
বাইরা সম্বলনরনে প্রীক্রীজগন্মাতাকে বিজ্ঞানা করিলেন, "বা,
হল্মারী শাল্পক পশ্চিত—সে তোকে তমোক্রণমরী বলে; তুই কি
সভ্যই ঐরণ ?" অনতর ভিন্নলার মুখে ঐ বিষয়ের বথার্ব তত্ত্ব
জানিতে পারিরা ঠাকুর উল্লাসে উৎসাহিত হইরা হল্মারীর নিক্ট
ছুটিরা বাইলেন এবং একেবারে তাহার হলে চাপিরা বলিয়া উত্তেজিত

বরে বারংবার বলিতে লাগিলেন—'তুই মাকে তামদী বলিস্? মা
কি তামদী? মা বে সব—ব্রিগুণমরী, আবার শুক্ত সন্বন্ধণমরী।'
ভাবাবিট ঠাকুরের ঐরপ কথার ও স্পর্লে হলধারীর তথন বেন
অন্তরের চন্দ্র প্রেক্টাত হইল! তিনি তথন প্রার আসনে বিদ্যাছিলেন—ঠাকুরের ঐ কথা অন্তরের সহিত খীকার করিলেন এবং
তাঁহার ভিতর সাক্ষাং বাগদখার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিরা সন্মুখহ
মুলচন্দ্রনাদি লইরা তাঁহার পাদপার ভক্তিভরে অঞ্জানি প্রাদান
করিলেন! উহার কিছুল্ল পরে হৃদর আসিরা তাঁহাকে কিন্তাসা
করিলে, "মানা, এই তুমি বল, রামকৃক্ষকে ভূতে পাইরাছে, তবে
আবার তাঁহাকে ঐরপ পূজা করিলে বে ?" হলধারী বলিলেন, "কি
আনি হৃদ্ধ, কালীখর হইতে ফিরিয়া আসিয়া সে আমাকে, কি বে
একরকম করিয়া দিল, আমি সব ভূলিয়া তার ভিতর সাক্ষাং উখরপ্রকাশ শ্রেষিতে পাইলাম। কালীমন্দিরে যথনই আমি রামকৃক্ষের
কাছে যাই তথনই আমাকে ঐরপ করিয়া দের! এ এক চমংকার
ব্যাপায়—কিছু বুবিতে পারি না!"

ঐক্সপে হলধারী, ঠাকুরের ভিতর বারংবার দৈব প্রকাশ দেখিতে পাইলেও নক্ত দইরা শান্তবিচার করিতে বদিলেই পাঞ্চিত্রাভিমানে মন্ত হইরা 'পুনমু'বিকম্ব' প্রাপ্ত হইতেন। কামকাঞ্চনে আগজি দূর

কালালীদিপের পাত্রা-বশেব ভোজন করিছে দেখিরা হলবারীর ঠাকুরকে ভংগনা ও ঠাকুরকে ভংগনা ও না হইলে বাছপোট, সহাচার এবং শাপ্তজান বে বিশেষ কাজে লাগে না এবং মানবকে সভ্য ভত্ত্বের ধারণা করাইতে পারে না, হলধারীর পূর্বোক্ত ব্যাপার হইতে একথা স্পষ্ট বুঝা বার। ঠাকুরবাড়ীতে প্রসাহ পাইতে সমাগত কালালী-দিগকে নারাহণকান করিরা ঠাকুর এক সমরে.

ভাহাৰের ভোজনাবশেষ গ্রহণ করিরাছিলেন—একথা আমরা পূর্বেই

বলিরাছি। বলধারী উহা দেখিবা বিবক্ত হটর। তাঁহাকে বলিরাছিলেন, 'ডোর ছেলে নেরের কেবন করিবা বিবাহ হর তাহা দেখিব।' জানাতিমানী হলধারীর মূখে ঐরপ কথা তনিবা ঠাকুর উত্তেজিত হটয়া বলিরাছিলেন, ''তবে রে শালা, শাল্লবাাথাা করবার সময় তুই না বলিস্, লগৎ মিথাা ও সর্মজ্তে ব্রজান্টি করতে হর ? তুই বুবি তাবিস্ আমি তোর মত জগৎ মিথাা বল্বো, অথচ ছেলে মেরের বাপ হব! থিক তোর শাল্লভানে!"

বালকস্বভাব ঠাকুর আবার, কথন কথন হলগারীর পাণ্ডিভ্যে

হলবারীর পাতিতো ঠাকুরের মনে সন্দেহের উদর ও ই: এজগদভার পুনর্ফার্নন ও প্রভ্যাদেশ কাড—'ভাবমধে ধাক' ভূলিরা ইতিকর্তব্যতা বিষরে **এইজন**সমাভার মতামত গ্রহণ করিতে ছুটিতেন। আমরা ভনিরাছি, ভাবসহারে ঐশরিক শ্বরণ সম্বদ্ধে বে সকল অফুভূতি হয় সে সকলকে মিখ্যা প্রতিপন্ন করিবা এবং ঈশ্বরকে ভাবাভাবের অতীত বলিরা শাল্ল-সহারে নির্দ্ধেশ করিবা হলধারী ঠাকরের মনে

একদিন বিষম সন্দেহের উদয় করিরাছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, "ভাবিলাম, তবে ভো ভাবাবেশে যত কিছু ঈশ্বরীয় রূপ দেশিরাছি, আদেশ পাইরাছি সে সমক্ত ভূগ; মা ভো তবে আমার ফাঁকি দিরাছে! মন বড়ই ব্যাকুল হইল এবং অভিমানে কাঁদিতে কাঁদিতে মাকে বলিতে লাগিলাম—"মা নিরক্ষর মুখ্যু বলে আমাকে কি এমনি করে ফাঁকি দিতে হয়—সে কালার ভোড় (বেগ) আর থাবে না! কুঠির মরে বসিরা কাঁদিতেছিলাম। কিছুক্ল পরে দেখি কি, সহসা মেকে হইতে কুরাসার মত খোঁরা উঠিলা সামনের কতকটা হান পূর্ণ ইইলা গেল! ভার পর দেখি, তাহার ভিতরে আবক্ষণিতশ্বক একথানি পৌরবর্ণ কাঁবত সৌন্য মুখ্ এ মুর্থি আমার ছিকে হির লৃষ্টতে মেখিতে দেখিতে গালীর করে বলিলেন—"গুরে, তুই ভাবসুধে থাকু, ভারসুধে

থাক্, ভাবসুথে থাক্!'—তিনবার মাত্র ঐকথাগুলি বলিবাই ঐসুর্থি
বীরে মাবার ঐ কুরাসার গলিবা গেল এবং ঐ কুরাসার মত

য্বও কোথার অন্তর্হিত হইল! ঐরল ধেথিরা সেবার লান্ত হইলার।"

ঘটনাটি ঠাকুর একদিন স্থানী প্রেমানন্দকে স্থান্থ বলিরাছিলেন।
ঠাকুর বলিতেন, হলগারীর কথার ঐরল সন্দেহ ম্থার একবার মনে
উঠিরাছিল; "সেবার পূমা করিতে করিতে মাকে ঐ বিবরের
নীমাংসার অন্ত কাঁদিরা ধরিরাছিলাম; মা ঐ সমরে 'রতির মা' নান্ত্রী
একটি স্থালোকের বেলে স্থটের পার্লে আবিভূতা হইরা বলিরাছিলেন,
'ভূই ভাবসুথে থাক্!' আবার পরিরাজকাচার্য ভোতাপুরী
গোলামী বেলাক্তর্জান উপদেশ করিবা দক্ষিণেশ্বর হইতে চলিয়া
বাইবার পর ঠাকুর বখন ছয় মাস কাল ধরিবা নিরক্তর নির্বিক্তর
মৃথিতে বাস করিরাছিলেন তথনও ঐ কালের অন্তে প্রীক্রীক্রগদ্ধার
স্থানী বাণী প্রোণে প্রাণে ভনিতে পাইরাছিলেন—'ভূই ভাবসুথে
থাক্!'

দক্ষিণেশ্বর ঠাক্রবাটাতে হলধারী প্রায় সাত বৎসর বাস করিরাহলবারী কালীবাটাতে জ্ঞানী সাধুর, আন্ধানির, জটাধারী নামক রামারেৎ
ক্ষতকাল ছিলেন
সাধুর ও শ্রীমৎ তোতাপুরীর দক্ষিণেশরে পর পর
আগমন তিনি স্বচক্ষে দেখিরাছিলেন। ঠাক্রের শ্রীমুথে ওনা গিরাছে,
হলধারী শ্রীমৎ তোতাপুরীর হহিত একত্রে কথন কথন অধ্যাদ্ধরামারণাদি শাল্প পাঠ করিতেন। অতএব হলধারী-সংক্রান্ত বটনাশুলি পুর্কোক্ত সাত বৎসরের ভিতর তির তির সমরে উপস্থিত
হইরাছিল। বলিবার স্থবিধার অক্স আমরা ঐসকল পাঠককে একত্রে
বলিবা লইলাম।

ঠাকুরের সাধক-জীবনের কথা আমরা বভদুর আলোচনা করিলাম

ভাছাতে একথা নিঃসংশয়ে বৰা বায়, কালীবাটীর জনসাধারণের নজন তিনি এখন উন্মত বলিয়া পৰিগৰিত হটাকত ঠাকুরের দিব্যোগাদাবহা ম**ব্রিচে**র বিকার বা ব্যাধি**প্রস্**ত <mark>সাধারণ উন্মাদা-</mark> সহছে আলোচনা বস্থা তাঁহার উপস্থিত হয় নাই। ঈশ্বর দর্শনের বাহু তাহার অব্তবে তীত্র ব্যাকুলতার উদয় হইরাছিল এবং উলাহ প্রভাবে তিনি ঐকালে আতাসম্বরণ করিতে পারিভেছিলেন না। অপ্রিশিথার জায় জালাময়ী ঐরপ ব্যাকুসতা হৃদরে নিরম্ভর ধারণপূর্বাক সাধারণ বিষয়সকলে সাধারণের স্থায় যোগলানে সক্ষম ভটতেভিলেন না বলিৱাই লোকে বলিডেছিল, তিনি উন্মাণ ইইরাছেন। কেই বা ঐরপ করিতে পারে? জদরের তীব্র বেদনা মানবের স্বাভাবিক স্ত্রজ্ঞপতে হথন অভিক্রম করে. কেচ্ট তথন মুখে একপ্রকার এবং জিলের অনুপ্রকার ভার বাধিয়া সংসারে সকলের সচিত একবোরে চলিতে পারে না। বলিতে পার, সম্বন্ধণের সীমা **বিভাসকলের পক্ষে** এক নতে, কেত অল মুখ্ডঃখেই বিচলিত চইরা পড়ে, আবার কেত বা ভ্রভয়ের গভীর বেগ দ্বাংয় ধরিরাও সম্প্রবং অচল আলৈ থাকে: ঠাকুরের সঞ্জপের সীমার পরিমাণটা বৃবিব কিরপে ? উত্তবে বলিতে পারা বায়, তাঁচার জীবনের অক্সান্ত ঘটনাবলীর অনুধানন কবিলেট উচা যে অসাধানণ ছিল একথা স্পাই প্ৰাতীয়য়ান इटेरर : होर्च बाह्रण रदमद काम क्राह्मणन, क्रमणन ও क्रमिसाइ পাকিয়া বিনি স্থির থাকিতে পারেন, অতুস সম্পত্তি বারংবার পদে আসিয়া পড়িলে উশ্বর্গান্তের পথে অন্তরায় বলিয়া বিনি উচা ভতো-ধিকবার প্রত্যাধান করিতে পারেন—এরপ কত কথাই না বলিতে পারা বার-তাঁহার শরীর ও মনের অসাধারণ থৈব্যের কথা কি আবাৰ বলিতে হইবে?

এই কালের ঘটনাবলীয় অনুধাবনে দেখিতে পাওয়া বায়,

বভ জীবের চন্দেই তাঁহার পূর্বোক্ত তাম-তাঞ্চনোয়ন্ত বাাধিক্সনিত বলিরা প্রতীত হটরাছিল। CTT বজ ব্যক্তিরাই ঐ বার, মধরানাথকে ছাডিরা पिटन. অবস্থাকে ব্যাধিজনিত ব্জিসহারে ভাঁহার মানসিক অবস্থার বিষয় ভাবিয়াছিল, সাধকেরা আংশিকভাবেও নির্দ্ধারণ করিতে পারে এমন गरक লোক ঐ কালে দক্ষিণেশ্বৰ কালী বাটাতে উপন্থিত চিল না। শ্রীবৃত কেনারাম ভট ঠাকুরকে দিয়াট কোথার যে অমূর্তিত হটরাচিলেন, বলিতে পারি না: কারণ ঐ ঘটনার পরে তাঁচার কথা জনয় বা অক্স মুখে শুনিতে পাওয়া যায় নাই। ঠাকুরবাটীর কাহারও মূর্থ পুদ্ধ কর্মচারিগণ ঠাকুরের এইকালের ক্রিয়াকলাপ ও মানসিক অবস্থার বিষয়ে বে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে, তাহা প্রমাণের মধ্যেই পণ্য হটতে পারে না। অভএব কালীবাটীতে সমাগত সাধকগণ তাঁহার অবস্থা সম্বন্ধে এই কালে বাহা বলিয়া গিয়াছেন. ভাহাই ঐ বিবরে একমাত বিশ্বন্ত প্রমাণ। ঠাকুরের নিজের ও অভাত ব্যক্তিদিগের নিকটে ঐ বিষয়ে বাহা শুনা গিরাছে ভাহাতে জানা বার, তাঁহারা তাঁহাকে উন্নাধগ্রন্ত দ্বির করা দুরে থাকুক, তাঁহার সহজে সর্বাদা অভি উচ্চ ধারণা করিয়াছিলেন।

পরবর্ত্তী কালের কথাসকলের আলোচনা করিতে বাইরা আর্বরা
বেধিতে পাইব ঈশ্বরলাভের প্রবল ব্যাকুসভার ঠাকুর বভন্ষণ না

এককালে বেহবোধরহিত হুইরা পড়িতেন,
এইকালের কার্যকলাপ দেখিরা ঠাকুরকে
বাহা করিতে বলিত ভাহা তৎক্ষণাৎ অন্তর্ভান
চলে না

করিতেন ৷ পাচজনে বলিল, ভাহার চিকিৎনা
করান হউক, ভাহাতে সম্মত হুইলেন; কার্যারপুক্রে ভাহার মাভার

নিকট গইরা বাওরা হউক, তাহাতে সন্মত হইকেন; বিবাহ দেওরা হউক, তাহাতেও অনত করিলেন না !—এরূপাবহার উন্মন্তের কার্য্যকলাপের সহিত তাঁহার আচরণাধির কেমন করিবা তুলনা করা বাইতে পারে ?

আবার দেখিতে পাওরা বার, দিবোয়াদ অবহালাতের কাল হইতে ঠাকুর বিবরী লোক ও বিবরসংক্রান্ত ব্যাপার সকল হইতে সর্বাল লুরে থাকিতে বন্ধবান হইলেও বছলোক একত্র হইরা বেখানে কোনভাবে উপরের পূজাকীর্জনাদি করিতেহে সেখানে বাইতে ও ভালাদিগের সহিত বোগদান করিতে কোনরূপ আপতি করা দুরে থাকুক, বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। বরাহনগরে ৮পদমহাবিদ্যা দর্শন, কাগীবাটে উপ্রীক্ষণদথাকে দেখিতে গমন এবং এখন হইতে প্রায় প্রতি বৎসর পানিহাটির মহোৎসরে বোগদান হইতে তাহার প্রতি বংশর পানহাটির মহোৎসরে বোগদান হইতে তাহার স্বাহ্ম কথা বেশ বুরা যায়। ঐ সকল হানেও শাল্পক্র সাধক্ষাদিগের সহিত উচ্চার কথন কথন দর্শন সন্ভাবণাদি হইহাছিল। ভবিষয়ে আমরা অন্ধ অন্ধ বাল জানিতে পারিরাছি, ভাগতে বৃধিবাছি, ঐ সকল সাধক্ষাও ভাগতে উচ্চানে প্রধান করিবাছিলেন।

ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্তস্বরপে আমরা ঠাকুরের সন ১২৬৫ সালে,

১২৬৫ সালেপানিহাটি
মহোৎসবে বৈক্ষরপের ধর্মনি সমন করিবার কথা উল্লেখ করিতে পারি।

সাক্রমক প্রথম দর্শন উৎসবানক গোখানীর পূত্র বৈক্ষরচরপকে
ধরারণা

তিনি ঐদিন প্রথম ধ্রেমিরাছিলেন। হারমের

নিকটে এবং ঠাকুরের নিজ মূখেও আমালের কেছ কেছ শুনিরাছেন,

ঐ ধ্বিস পানিহাটিতে গমন করিবা তিনি শ্রীপুত বনিমাহন সেনের

ঠাকুরবাটিতে বসিরাছিলেন, এমন সমরে বৈক্ষরচরণ তথার উপস্থিত
হন এবং ভাঁহাকে ধ্রেমিরাই আধ্যান্ত্রিক উচ্চাবস্থাসক্ষর আর্থনীর

মহাপুরুষ বলিয়া ছিরনিশ্চর করেন। বৈক্ষবচরণ সেদিন অধিকাংশ কাল উৎসবক্ষেত্রে তাঁহার সঙ্গে অতিবাহিত করেন এবং নিজ্ঞ বারে চিড়া, মুড়কি, আম ইত্যাদি ক্রয় করিয়া 'মালসা ভোগের' বন্দোবত করিয়া তাঁহাকে দইরা আনন্দ করিয়াছিলেন। আবার, উৎসবাত্তে কলিকাতা কিরিবার কালে তিনি পুনরার দর্শনলাভের জক্ষ রাণী রাসম্বির কালীবাটিতে নামিয়া ঠাকুরের অন্তসন্ধান করিয়াছিলেন; এবং তিনি তথনও উৎসবক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগমন করেন নাই জানিতে পারিয়া স্থুরমনে চলিরা আসিয়াছিলেন। ঐ ঘটনার তিন চারি বৎসর পরে বৈক্ষবচরণ ক্ষিরপে পুনরার ঠাকুরের দর্শন লাভ করেন এবং তাঁহার সহিত ক্রিছি সম্বন্ধে আবন্ধ হন, সে সকল কথা আমরা অন্ধ্রের সরিভার উল্লেখ করিয়াছি। গ

এই চারি বৎসরের ভিতরেই আবার ঠাকুর, মন হইতে কাঞ্চনাসক্তি এককালে দুর করিবার ক্ষম্ম করেক ठेक्टबर वर्ड कारलब থণ্ড মুদ্রা মৃত্তিকার সহিত একত্রে হল্তে <u>গ্রহ</u>ণ স্বকার সাধন--'টাকা बाहि, बाहि हाका': করিয়া भएमविठारत निवृक्त অন্তচিত্রান পরিকার: সচিলানন্দস্বরূপ ঈশ্বরকে লাভ করা যে-ব্যক্তি हम्मविक्षीय मध्यान জীবনের উদ্দেশ্য করিয়াছে সে মুন্তিকার স্থায় কাঞ্চন চ্টতেও ঐ বিষয়ে কোন সহায়তা লাভ করে না। স্বতরাং ভাঁহার নিকটে মুভিকা ও কাঞ্চন, উভরের সমান মুল্য। ঐ কথা দৃঢ় ধারণার অস্ত তিনি বারংবার 'টাকা মাট', 'মাটি টাকা' বলিতে বলিডে কাঞ্চন লাভ করিবার বাসনার সহিত হত্তত্বিত মুদ্ধিকা ও মন্ত্রাসকল প্রজাপতে বিসর্জন করিয়াছিলেন। ঐরপে পর্বাস্ত বন্ধ ও ব্যক্তিসকলকে শ্রীশ্রীজগদমার প্রকাশ ও অংশরূপে বন্ধ কাৰ্যালীদের ভোকনাবশিষ্ট গ্রহণপূর্বক ভোকন-স্থান

<sup>\*</sup> श्रम्कान, केवहाई->म व्यवाह ।

পরিছার করা-সকলের ছুণার পাত্র যেখর অপেকাণ্ড ডিনি কোন জ্ঞান বত নতেন, একথা ধারণাপর্বাক মন হটতে অভিযান অহস্তার পরিহারের জন্ত অশুচিত্তান ধৌত করা—চন্দন চটতে বিদ্রা পর্বাত্ত সকল পদার্থ পঞ্চততের বিকারপ্রস্থত জানিয়া ছেরোপালের জ্ঞান দর করিবার জন্ম জিহবার ছারা অপরের বিষ্ঠা নির্বিকারচিছে স্পর্ণ করা প্রভতি যে সকল অপ্রভাগর্ব সাধনকথা ঠাকুরের সম্বন্ধে শুনিতে शांक्या वार जाताल এहे काल माधिक हहेवांकिन। अर्थस मंदि বৎসত্তের ঐ সকল সাধন ও দর্শনের কথা অভুধাবন করিলে উপর-লাভের জ্বল্ল তাঁচার মনে কি অসাধারণ আগ্রচ ঐকালে আধিপত্তা করিয়াছিল এবং কী অলোকিক বিশ্বাদের সভিত তিনি সাধনরাক্ষা অগ্রসর হইরাছিলেন, তাহা স্পষ্ট বনিতে পারা বায়। **ঐ সক্ষে** একথাও নিশ্চর ধারণা হর যে, অপর কোনও ব্যক্তির নিকট হটতে সাহায়া না পাইয়া একমাত্র ব্যাক্ষতা সহায়ে তিনি ঐ কালের ভিতরে শ্ৰীশ্ৰীজগদস্বার পূর্ণ দর্শন লাভপূর্বক সিদ্ধকাম চইরাচিলেন এবং সাধনার চরম ফল করগত কবিষা পাকবাকা ও শালবাকোর সভিত নিজ অপর্ব্ব প্রভাক্ষসকল মিলাইভেট পরবর্ত্তী কালে অগ্রসর চইয়াভিলেন।

নিরস্তর ত্যাগ ও সংযম অভ্যাসপূর্কক সাথক যথন নিজ মনকে
সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিরা পবিত্র হয়, ঠাকুর
পরিবেবে নিজ মনই
সাংকের শুরু হইলা
গাড়ার। ঠাকুরের বনের তর্মির শুরু হইলা থাকে।
গাড়ার। ঠাকুরের বনের তর্মির শুরু হর্মির থাকে।
বির্বা বাইতেছে, ঠাকুরের আজ্বর পরিপ্রভূম মন
করের স্থার পথ প্রদর্শন করিরা সাধনার প্রথম চারি বৎসরেই
ভাইাকে স্বাধ্বনাত বিব্রে সিভ্লাম করিবাছিল। ভাইার নিক্টে

শুনিয়াছি, উহা তাঁহাকে ঐকালে কোন কাৰ্য্য করিতে হইবে এবং কোনটি হইতে বিরও থাকিতে হইবে তাহা শিক্ষা দিরাই নিশ্চিত ছিল না কিছ সমরে সমরে সৃষ্টি পরিগ্রহপুর্বক পুথক এক ব্যক্তির ভার দেহমধ্য হইতে তাঁহার সন্মূথে আবিভূতি হইরা তাঁহাকে সাধনপথে উৎসাহিত করিত, ভয় প্রদর্শনপূর্বক ব্যানে নিমশ্ব হইয়া বাইতে বলিত, অন্ত্ৰ্চানবিশেব কেন করিতে হইবে তাহা বুঝাইরা দিত এবং কুতকার্ব্যের কলাকল জানাট্রা দিত। ঐ কালে খ্যান করিতে বসিরা তিনি দেখিতেন, শাণিতত্তিশূলধারী অনৈক সর্যাসী দেহমধ্য হইতে বহিৰ্গত হইয়া তাঁহাকে বলিতেছেন, "অক চিম্বাদকল পরিত্যাগপুর্বক ইষ্টচিস্তা বদি না করিবি ত এই জিশুল তোর বুকে বসাইরা দিব।" অক্স এক সময়ে দেখিয়াছিলেন-জোগবাসনাময় পাপপুরুষ শরীরমধ্য হইতে বিনিজ্ঞান্ত হইলে. ঐ সর্যাদী বুবকও সজে সজে বাহিরে জাসিয়া ঐ পুরুষকে নিহত করিলেন !— দুরত্ব **एक्टरम्बीत मूर्खि मर्नाटन अध्या कीर्छनामि ध्वेतरम अध्यमाबी रहेवा** ঐ সন্ন্যাসী বৃবক কথন কথন ঐক্সপে দেহ হইতে নিজ্ঞান্ত হইরা জ্যোতির্ময় পথে ঐ সকল ভানে গমন করিতেন এবং কিয়ৎকাল আনন্দ উপভোগপূর্বক পুনরায় পূর্বোক্ত জ্যোতির্মার বন্ধ অবলয়নৈ আসিরা তাঁহার শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেন।—এরূপ নানা দর্শনের কথা আমরা ঠাকুরের নিকটে প্রবণ করিরাছি।

সাধনকাদের প্রার প্রারম্ভ হইতে ঠাকুর, দর্পণে দৃষ্ট প্রতিবিধের ক্রার তাঁহারই অন্থর্য আকারবিশিট শরীরমধাগত ঐ বৃবক (২) নিজ শরীরের সন্থ্যাসীর দর্শন পাইরাছিলেন এবং ক্রেমে সকল ভিতরে বৃবক সন্থাসীর কার্ব্যের মীমাংসান্থলে তাঁহার পরামর্শ মত চলিতে দর্শন ও উপদেশ লাভ অভ্যক্ত হইরাছিলেন। সাধকজীবনের অপূর্ক অন্থতক প্রত্যক্ষাধির প্রসক্ষ করিতে করিতে তিনি এক্সিন

ঐ বিষয় আমাদিগতে নিয়লিখিত ভাবে বলিবাছিলেন.—"আমারট প্ৰায় দেখিতে এক বৃবক সন্ত্যাসীমূৰ্ত্তি ভিতর হইতে বধন তথন চৰ্ভৱ আয়াকে भवन विस्तव বাছিৰ दिशस्त्रच क्रिक । स्म ঐক্লপে বাহিরে আদিলে কখন সামায় বাছজান থাকিত এবং কথন বা উহা এককালে হারাইরা জডবৎ পডিরা থাকিরা কেবল ভাচারই চেষ্টা ও কথা দেখিতে ও শুনিতে পাইডাম। ভাচার মধ চটতে বাহা শুনিবাছিলাম সেই সকল তত্ত্বকথাই ব্রাহ্মণী, ভালটা ( শ্রীমৎ তোতাপুরী ) প্রভৃতি আসিয়া পুনরার উপদেশ দিরাছিলেন। যাতা জানিতাম, তাতাই তাঁগারা জানাইরা দিরাভিলেন। ইতাতে বোধ হয় শান্তবিধির মান্ত বকা করাইবার অক্সই জাঁধারা গুলু-রূপে জীবনে উপস্থিত হুইরাছিলেন। নতুবা স্থান্ধটা প্রস্তৃতিকে গুলু-রূপে এচণ করিবার প্রয়োজন গ জিয়া পাওয়া বায় না।"

সাধনার প্রথম চারি বৎসরের শেষভাগে ঠাকুর বধন কামার-পুকুরে অবস্থান করিতেছিলেন তথন ঐ বিধরক আর একটি অপুর্ব্ব দর্শন তাঁহার জীবনে উপন্থিত ভটরাছিল। (e) সিহত বাইবার পথে শিবিকারোহণে কামারপুকুর হইতে সিহত প্রামে ঠাকুরের দর্শন। উক্ত জনবের বাটাতে যাইবার কালে তাঁহার ঐ ধর্ণন क्रमेंस अवस्था देखवरी উপন্থিত হয়। উহারই কথা এখন পাঠককে ব্রাহ্মণীর মীয়াংসা বলিব—অনীল অম্বৰতলে বিত্তীৰ্থ প্ৰান্তৰ, প্ৰাঞ্জ ধান্তক্ষেত্ৰ, বিহগক্ষিত শীতল ছাহামর অৰথবট বুক্ষরাজি এবং মধুগদ্ধ-কুমুম-ভবিততক্ষ্ণতা প্রভৃতি অবলোকনপুর্বাক **প্রকৃষ্ণমনে** বাইতে বাইতে ঠাকুর দেখিলেন, তাঁহার দেহমধ্য হইতে ছুইটি কিশোরবরত্ব কুন্দর বালক সহসা বহির্গত হইবা বনপুশাদির অধেকণ कथन धालवम्या वहत्त्व श्रमन, चावाद कथन वा निविकाद महिकारी আগমনপৰ্মক হান্ত, পরিহাস, কথোপকথনাদি নানা চেষ্টা ক্ষিতে করিতে অগ্রসর হইতে গাগিগ। অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঐরপে আনন্দে বিহার করিরা তাহারা পুনরার তাঁহার দেহনগো প্রবিষ্ট হইগ। ঐ দর্শনের প্রার দেহ বংসর পরে ব্রাহ্মণী দক্ষিণেশ্বরে আসিরা উপস্থিত হন। কথাপ্রসন্দে এক দিবস ঠাকুরের নিকটে ঐ দর্শনের বিবরণ শুনিরা তিনি বলিরাছিলেন—'বাবা, তুমি ঠিক দেখিরাছ; এবার নিত্যানক্ষের খোলে চৈডক্তের আবির্ভাব—শ্রীনিত্যানক্ষ ও শ্রীকৈতক্ত এবার একসন্দে একাধারে আসিরা তোমার ভিতরে রছিরাছেন।' সেই কক্ষই তোমার ঐরপ দর্শন হইরাছিল। হুদ্ববলিত, ঐকথা বলিরা ব্রাহ্মণী চৈতক্ত ভাগবত হইতে নিরের প্লোক চুইটি আর্ডিড করিয়াছিলেন—

অহৈতের গলা ধরি কহেন বার বার।
পুন: যে করিব লীলা মোর চমৎকার है
কীর্ন্তনে আননদর্মণ হইবে আমার।
অন্তাবধি গৌরলীলা করেন গৌররার।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পার॥

আমরা এক দিবস তাঁহাকে ঐ দর্শনের কথা বিজ্ঞাসা করার ঠাকুর বণিরাছিলেন, 'ঐরপ দেখিরাছিলাম উজ্ঞ দর্শন হইডে বাহা ব্যিতে পারাবার

সত্য। রাহ্মণী তাহা তনিরা ঐরপ বণিরাছিল, একথাও সত্য। কিছু উহার বথার্থ অর্থ যে কি, তাহা কেমন করিরা বলি বল' বাহা হউক, ঐ সকল দর্শনের কথা তনিরা মনে হয়, তিনি এই সমর হইডে আনিতে পারিবাছিলেন, বহু প্রাচীনকাল হইডে পৃথিবীতে স্থপরিচিত কোন আত্মা তাঁহার পরীয়েনে আমিয়াভিমান লইনা প্রবাজনবিশেব সিছির জন্ম অবস্থান করিতেছে। ঐরপে নিজ ব্যক্তিছেলেন, তাহাই কালে

ত্বশার ইইর। তাঁহাকে বৃষাইয়া বিরাছিল—বিনি পূর্ব পূর্বে বৃংগ বর্ষাইয়ারির বিরাছিল—বিনি পূর্বে পূর্বে বৃংগ বর্ষাইয়ারের আন্তর্ভাবনে আনকারয়ার প্রীয়য়ন্তর্ভারণে অন্তর্ভারণে করিরাছিলেন, তিনিই এখন পূনরার ভারত ও জগণকে নবীন ধর্মান্তর্শনের অন্ত নৃত্তন শরীর পরিগ্রহপূর্বেক প্রীয়ায়য়য়য়লে অবতীর্ণ ইইয়াছেন। আয়য়য় তাঁহাকে বায়য়য়ার বলিতে তানিয়াছি, "বে য়াম, বে য়য়য় ইইয়াছিল সেই ইয়ানীং (নিক্ষ শরীর মেপাইয়া) এই বোলটার ভিতরে আলিয়াছে—রাজা বেমন কথন কথন ছ্বাবেশে নগর আমনে বিহের্গত হয়, সেইয়প গুপ্তভাবে সে এইবার পৃথিবীতে আগমনন করিয়াছে!"

পূর্বোক্ত নর্শনটির সভ্যাসভ্য নির্ণয় করিতে হইলে অন্তর্মণ ভক্তগণের নিকটে ঠাকুর ঐরপে নিক ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে বাহা বলিবাছেন, তাহাতে বিখাস ভিন্ন অপর কোন উপার পুঁকিরা সাক্রমের দর্শনসমূহ কবন বিখ্যা হর নাই

সভ্যতাসম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত ধারণা করিতে পারি। কারণ, ঐরপ দর্শনাদি আমাদের সমরে ঠাকুরের জীবনে নিভ্য উপস্থিত হইত এবং ভাহার ইংরাজীশিক্ষিত সন্দেহনীল শিশ্ববর্গ ঐ সকল পরীক্ষা করিতে বাইয়া প্রতিদিন পরাজিত ও ভঙ্কিত হইত। ঐ বিবর্জ করেন্ডটি উদাহরণ ও লীপাপ্রসন্ধের অন্তর্ম থাকিপেও পাঠকের ভৃত্তির আর একটি দৃষ্টান্ত এথানে শিপিবদ্ধ করিতেছি—

১৮৮৫ খুটান্বের শেষভাগ, আবিন মাস, ৮শার্নীয় পূজা মহোৎসবে কলিকাতা নগরীর আবালর্কননিতা প্রতি বৎসর বেমন

अनुकार, क्वाई—वर्ष प्रशास ।

মাতিবা থাকে, সেইরূপ মাতিরাছে। ঠাকুরের ভক্তবিগের প্রা<del>ণে</del> আনন্দপ্রবাহ ক বিলেও জাবাত **छक्क विवयत्र पृष्टेश्य-**--বাছিত্তে প্রাকাশ করিবার বিশেষ বাধা উপন্থিত। June agita হাঁচাকে লটয়া ভাচামের আনন্দোলাস कांचन. জীক্তরেশচক্র বিভের বাটাডে ৮৫গাপুজা-ভাঁচার শরীর এখন অম্বন্ধ-ঠাকুর গ্রনরোগে কালে সাক্ষের দর্শন-আক্রান্ত। কলিকাতার স্থামপুকুর পল্লীন্ত একটি ਰਿਹਰਾ বিতল বাটী ভাড়া \* করিবা প্রার মাসাবধি

হইল ভক্তেরা তাঁহাকে আনিরা রাখিরাছে এবং স্থপ্রদিদ্ধ চিকিৎসক
প্রীবৃক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার, ঔবধ পথের বাবস্থা করিয়া তাঁহাকে
রোগমুক্ত করিতে সাধ্যমত চেটা করিতেছেন। কিন্ত ব্যাধির
উপশম এ-পর্যন্ত কিছুমাত্র হর নাই, উন্তরোভর উহা বৃদ্ধিই হইতেছে। গৃহস্থ ভক্তেরা সকাল সদ্ধাা ঐ বাটীতে আগমনপূর্বাক
সকল বিষরের ভন্তাবধান ও বন্দোবত্ত করিতেছে, এবং যুবক
ছাত্র ভক্তম্পলের ভিতর অনেকে নিজ নিজ বাটীতে আহারাদি
করিতে বাওরা ভিন্ন আন্ত সময়ে ঠাকুরেব সেবার লাগিরা রহিরাছে;
আবশ্রক বৃদ্ধিরা কেহ কেহ ভাহাও করিতে না বাইরা চবিবশ
ঘণ্টা এখানেই কাটাইতেছে।

অধিক কথা কহিলে এবং বারংবার সমাধিত্ব হবৈলে, শরীরের রক্তথ্যবাহ উট্টে প্রবাহিত হইরা ক্ষত হানটিকে নিরস্তর আঘাতপূর্বক রোগের-উপশন হইতে দিবে না, চিকিৎসক ঐজন্ম ঠাকুরকে ঐউজ্ঞ বিষর হইতে সংবত থাকিতে বলিরা লিয়াছেন। ঐ ব্যবস্থারত চলিবার চেটা করিলেও প্রমক্রমে তিনি বার্থার উহার বিপরীত কার্য্য করিবা বসিতেছেন।্কারণ, 'হাড় মানের বাঁচা' বলিবা চিরকাল অবজ্ঞা করিবা বে শরীর হুইতে মন উঠাইরা লইবাছেন্,

শোকুলচন্দ্র ভট্টাচার্ব্যের বাটা।

সাধারণ মানবের স্থার তাঙাকে প্ররাধ বর্ষ্ণ্য স্থান করিতে ভিনি
কিছুতেই সমর্থ কটতেছেন না!—ভগনংগ্রসক্ষ উঠিলেই শরীর ও
শরীররক্ষার কথা ভূলিয়া পূর্বের স্থার উচাতে বোগলানপূর্বক বারংবার
সমাধিত্ব হটরা পড়িতেছেন! ইতাপুর্বের ভারর দর্শন পার নাই
এইরূপ মনেক ব্যক্তিও উপস্থিত ইটতেছে; তাহাদিগের জ্বরের
বাক্ষেতা লেখিবা তিনি বির থাকিতে পারিতেছেন না, কৃত্বরে
তাহাদিগকে সাধন পথসকল নির্দেশ করিবা দিতেছেন। ঐ কার্বো তাহার নিরন্তর উৎসাধ-আনক্ষ দেখিবা ভক্তাদেগের অনেকে ঠাকুরের
বাাধিটাকে সামাক্ত ও সহক্ষাধ্য জ্ঞান করিবা নিশ্চিন্ত হুইতেছেন;
কেহ কেছ আবার, নবাগত ব্যক্তি সকলকে কুপা করিবার এবং
বছজনমধ্যে ধর্মভাব প্রচারের নিমিন্ত ঠাকুর স্বেক্টার শারীরিক
বাাধিরাপ উপায় কিছুকালের কন্ত অবল্বন করিবাছেন—এইরূপ বড়

ভাকার মহেল্ডগাল কোন 'দন সকালে এবং কোন দিন অপরাত্তে প্রায় নিতা আসিতেছেন এবং বোগের ফ্রাসবৃদ্ধি পর্যাক্ষা কবিষা বাবস্থাদি করিবার পর ঠাকুরের মুখ চইতে ভগবদালাপ শুনিতে শুনিতে এতই মুখ হইবা যাইতেছেন বে হুমুর চইবা ছট তিন ঘটাকাল অভীত চইলেও বিদায় প্রচণ করিতে পারিতেছেন না! আবার, প্রশ্নেষ উপর প্রায় করিয়া ঐ সকলের অভুত সমাধান প্রবণ করিতে করিতে বহুমুল মতীত চইলে কথন কথন ভিনি অভতথ্য হইবা বলিভেছেন, 'আল তোমাকে বহুমুল বকাইবাছি, অক্সার চইবাছে; তা হউক, সমল্ব দিন আর কাহারও সহিত কোনও কণা কহিও না, ভাল হইলেই আর কোন অপকার চইবে না; ভোমার কথার এরল আকর্ষণ হে এই কেন না, ভোমার কাছে আসিলেই সমগ্র কালকর্ষা কেনিরা ছই তিন ঘটানা বসিষা আর উঠিতে পারি না; আনিভেট পারি না কোন দিক

ৰিয়া সময় চলিয়া গেল ! সে বাহা হউক, আর কাহারও সহিত এরপে এডক্ষণ ধরিয়া কথা কচিও না; কেবল আমি আসিলে এইরপে কথা কচিবে, তাহাতে দোব হইবে না।' (ডাব্রুবের ও সকল ডক্সনিগের হাস্ত)।

ঠাকুরের পরম ভক্ত, শ্রীবৃত সুরেক্সনাথ মিত্র-বাঁচাকে তিনি কখন কথন 'ম্পরেশ মিত্র' বলিতেন—উচ্চার সিমলার ভবনে এ বংসর পুৰু আনিহাছেন। পূৰ্বে ভাছাদিগের বাটীতে প্রতি বৎসর পুৰু। হুইড. ক্রিড একবার বিশেষ বিহা হওরার অনেক দিন বন্ধ ছিল। বাটীর কেচ্ট আর এপর্যন্ত পজা আনিতে সাহসী হয়েন নাই: অথবা, কেচ ঐ বিষয়ে উল্লোগী চুটলে অপর সকলে তাঁচাকে ঐ সম্ভৱ চুটতে নিরস্ত করিবাছিলেন। ঠাকুরের বলে বলীয়ান ক্সরেন্দ্রনাথ দৈববিয়ের ভয় রাখিতেন না এবং একবার কোন বিষয় করিব বলিয়া সম্ভন্ন করিলে কারারও কোন ওক্সর আপতি গ্রাহ্ম করিতেন না। বাটীর সকলে নানা চেটা করিয়াও তাঁচাকে এবংসর পজার সম্ভৱ হাতে নিরক্ত করিতে পাৰেন নাই। তিনি ঠাকরকে জানাগ্যা সমস্ত বায়ভার নিজেই বছন কবিবা প্রীপ্রীক্ষপদম্ভাবে বাটীতে আনহন কবিবাছেন। শবীবেব অক্সন্থতাবশত: ঠাকুর আদিতে পারিবেন না বলিয়াই কেবল স্বরেক্সের আনকে নিয়ানক। আবার পুঞার অর্জিন পুর্বে চুই এক জন পীভিত হটবা শভাব তিনিট ঐ কম্ম দোৱী সাবাল্য হটবা বাটীৰ সকলেব বিব্যক্তিভাজন হইরাছেন। কিছু ভারাতেও বিচলিত না হট্যা ক্রয়েলনাথ ভক্তির সহিত শীশীলগুৱাতার পূজা আরম্ভ করিরা দিলেন এবং সকল গুরুস্রাতগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

সপ্তমী পূলা হইরা গিরাছে, আত মহাইমী। ভামপুকুরের বাগার ঠাকুরের নিকট অনেকগুলি ভক্ত একত্রিত হইরা ভগবরালাপ ও ভলনাদি করিরা আনন্দ করিতেছেন। ভাকারবাবু অপরায়ে চার বটিকার সমরে উপদ্বিত চটবার কিছুক্ষণ পরেট নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানক্ষ) ভক্তর কারন্ত করিলেন। সেট দিবা স্বর্গাচরী তানিতে তানিতে সকলে আত্মহারা চট্টা পড়িলেন। ঠাকুর সমীপে উপবিট ভাকারকে সজীতের ভাবার্থ মৃত্ত্বরে বুবাটরা দিতে এবং কখন বা অরক্ষণের চক্ত সমাধিত হটতে লাগিলেন। ভক্তগণের মধ্যেও কেচ কেছ ভাবাবেশে বাহ্যান্তক্ষ হার্যান্তলেন।

ঐরপে প্রবল আনক্ষরতাহে ঘর ক্ষম ক্ষম্ করিছে লালিল। ছেলিতে দেখিতে গেলিতে রাত্রি সাজে সাতটা বাজিলা গেল। ডাজারের এড-ক্ষণে চৈতক্ত হটল। তিনি স্বামিন্সকৈ প্রের ক্সার সেহে আলিছন করিলেন এবং ঠাকুরের নিকট বিশ্বার গ্রহণ করিবা পাড়াইবামাত্র ঠাকুরও হাসিতে হাসিতে উঠিয়া পাড়াইবা সহসা গভীর সমাধিন্য হটলেন। ডক্তেরা কানাকানি করিতে লাগিলেন, এই সময় সন্ধিন্যা কিনা, সেই হক্ত ঠাকুর সমাধিন্য হটরাছেন! সন্ধিক্ষপের কথা না জানিয়া সহসা এই সমরে পিব্যাবেশে সমাধিন্য হওরা আর বিভিন্ন নহে।' প্রায় অর্জ্ব ঘন্টা পরে উচ্ছার সমাধি ভক্ত হটল এবং ডাকারও বিশ্ব গ্রহণ কবিবা চলিয়া গেলেন।

ঠাকুর এইবার ভক্তপণ্ডে সমাধিকালে বাচা দেখিয়াছিলেন ভাচা এইরপে বলিতে লাগিলেন—"এখান হইতে স্থরেক্রের বাড়ী পর্যান্ত একটা ক্লোভির রাজা খুলিয়া গেল। দেখিলান, তাহার ভক্তিতে প্রভিমার মার আবেশ হইরাছে! ভূতীয় নরন দিয়া জ্যোভিরন্মি নির্গত হইতেছে! দালানের ভিতরে দেবীর সম্বুধে দীপমালা আলিয়া দেওয়া হইরাছে, আর উঠানে বগিরা স্থরেক্র ব্যাক্স হুদরে বা বা বলিয়া রোলন করিভেছে। তোমরা সকলে তাহার বাটাতে এখনই যাও। তোমাদের দেখিলে তাহার প্রাণ শীতল হুইবে।"

অনন্তর ঠাকুরকে প্রাণাম করিবা খামী বিবেকানক প্রাযুধ সকলে

ক্ষেত্রনাথের বাটীতে গমন করিলেন এবং উাহাকে জিজ্ঞানা করিরা অবগত হুইলেন, বান্তবিকট দালানে ঠাকুর বে স্থানে বলিরাছিলেন, দীপমালা জ্ঞানা হুইয়াছিল এবং উাহার বখন সমাধি হর, তখন সংক্রেনাথ প্রতিমার সম্পূথে উঠানে বসিয়া প্রাণের জ্ঞাবেগে 'মা', 'মা' বলিয়া প্রায় একখন্টা কাল বাগকের স্থায় উচ্চৈঃখরে রোদন করিয়াছিলেন! ঠাকুরের সমাধিকালের দর্শন ঐরেণে বাহ্বটনার সহিত মিলাইয়া পাইয়া ভক্তগণ বিশ্বরে আনন্দে হতবৃদ্ধি হুইয়া রহিলেন।

সাধনকালের প্রথম চারি বৎসরের কোন সমরে রাণী রাসমণি

ও তাঁহার জামাতা মথরামোহন ভাবিয়াছিলেন. রাণী রাসমণি ও মধ্ব অর্থণ্ড ব্রহ্ম5র্যাপাগনের জন্ম ঠাকরের মন্তিক বাৰ অথবারণাবশভ: বিক্লত ১ইয়া আধাত্মিক ব্যাকুলতারূপে প্রকাশিত ঠাত্তকে যে ভাবে চইতেচে। ব্রহ্মচথা ভঙ্গ চইলে পুনরার শারীরিক পরীকা করেন স্বাস্থানাডের সম্ভাবনা আছে ভাবিষা তাঁগারা লচমীবাই প্রেমুথ হাবভাবসম্পর। স্থন্দরী বারনারীকলের সগারে তাঁচাকে প্রথম দক্ষিণেররে এবং পরে কলিকাতার মেচরাবাজার প্রতীপ্ত এক ভবনে প্রলোভিড় করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, ঐ সকল নারীর মধ্যে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে দেখিতে পাইরা ভিনি ঐকালে 'মা', 'মা', বলিতে বলিতে বাছটৈতভ হারাইয়াছিলেন এবং তাঁহার হক্রির সম্কৃচিত হইয়া কুর্মান্দের স্কার শরীরাভারতর প্রবিষ্ট চটবাছিল। ঐ ঘটনা প্রতাক্ষ করিবা এবং তাঁহার বালকের জান্ন বাবহারে মুখা হট্না ঐ সকল নানীর জনতে বাৎসল্যের সঞ্চার চইরাছিল। অনস্তর তাঁহাকে ব্রহ্মর্যাভন্তে প্রলোভিত করিতে হাট্ডা অপরাধিনী চট্ট্ডাছে ভাবিত্বা সম্রগনরনে তাঁছার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা ও তাঁহাকে বারংবার প্রণামপুর্বক তাহারা সশহচিত্তে বিদার .शहन कविश्रोहिन।

## নবম অধ্যায়

## বিবাহ ও পুনরাগমন

্লিকে ঠাকুর পূজাকাথা ছাড়িয়া দিয়াছেন এই সংবাদ কামার-পুকুরে তাঁদাব মাতা ও প্রাভার কর্বে পৌচিয়া ভাঁচাদিগকে বিশেষ

চিন্তাৰিত করিয়া তুলিল। রামকুমারের মৃত্যুর পর **তুট বৎস**র ate: यारेएक ना बाहेरक ঠাকুরকে বাছ গ্ৰাক্ত কাম্যরপুক্রে রোগাক্রান্ত হটতে ওনিয়া জননী চক্রমণি দেবী ভাগমন এবং ত্রীমৃত রামেশ্ব বিশেষ চিন্তিত চইলেন। লোকে বলে, মানবের অনৃষ্টে যথন হঃগ আলে তথন একটিমাত্ত প্রথটনার উচার পরিসমাপ্তি হয় না, কিছু নানাপ্রকারের ডাখ চারিদিক হটতে উপর্যাপরি আসিয়া ভারার জীবনাকাশ এককালে আছের করে-ইভাদিগের জীবনে এখন ঐরপ ভটল। গদাধর চক্রাদেবীর পরিবত বয়দে প্রাপ্ত আন্নবের ক্রিন্ন সভান ছিলেন। সুভরাং শোকে তঃথে অধীরা চইয়া তিনি পুত্রকে বাটীতে ফিরাইয়া আনিলেন, এবং তাঁচার উলাগীন, ১ঞ্চল ভাব ও 'মা', 'মা' ববে কাতর ক্রন্সনে নিভান্ত বাকেলা হটয়া প্রতীকারের নানারূপ চেটা পাইতে লাগিলেন। উষধাদি বাবহারের সচিত শান্তি, খন্তায়ন, ঝাড় কুঁক প্রাকৃতি নানা দৈব প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান চইতে লাগিল। তথন সন ১২৬৫ সালের আখিন বা কাজিক মাস চটবে I

বাটাতে ফিরিল। ঠাকুর সমরে সময়ে পূর্কের জার প্রস্থৃতিত্ব থাকিলেও মধ্যে মধ্যে 'মা', 'মা' রবে ব্যাকুগভাবে ক্রন্সন করিতেন এবং কথন কথন ভাবাবেশে বাক্জানপুঞ্চ হইরা পড়িতেন। তীলার চাল্চলন ব্যবহারালি কথন সাধারণ মানবের জার এবং কথনও উলার সম্পূর্ণ বিপরীত হইত। ঐ কারণে এখন তাঁহাতে সত্য, সরলতা, দেব ও মাতভক্তি এবং বরস্তপ্রেয়ের একদিকে

ঠাকুর উপদেবভাবিষ্ট হইয়াছেন বলিয়া আৰীবলিগের ধারণা বেমন প্রকাশ দেখা বাইড, অপর দিকে তেমনি সাংসারিক সকল বিবরে উলাগীনতা,

সাধারণের অপ্রিচিত বিষয়বিশেষ লাভের জন্ম

ব্যাকুণতা এবং লক্ষা দ্বণা ও ভয়শৃক্ত হ্বৰরে অতীই লক্ষ্যে পৌছিবরে উদ্ধান চেষ্টা সতত লক্ষিত চইত। লোকের মনে উগতে তাঁহার সহকে এক অফুত বিশ্বাদের উদগ্য হইবাছিল। তাগারা ভাবিরাছিল তিনি উপলেবকাবিট চইবাছেন।

ঠাকুরের মাতা সর্গজনয় চন্দ্রাদেবীর প্রাণে পর্বেরাক্ত কথা ইত:পর্বে কথন কথন উদিত হইরাছিল। এখন অপরেও ঐরপ আলোচনা কবিজেচে ভানিষা তি,বি ওঝা আৰাইয়া চত কল্যাণের ক্রম ওঝা আনাইতে নায়ান করিলেন। ঠাকর বলিতেন—"একদিন একজন ওঝা আসিয়া একটা মন্ত্ৰপুত পলতে পুড়াইয়া ভাকিতে দিল; বলিল, যদি ভুত হয় ত পলাইয়া যাইবে; কিন্তু কিছুই হটল না। পরে কয়েকজন প্রধান ওয়া পূজাদি করিয়া একদিন রাত্রিকালে চণ্ড নামাইল। চণ্ড প্ৰজা ও ব'ল গ্ৰহণপূৰ্বক প্ৰসন্ন হইলা ভাহাদিগকে বলিল, ভিহাকে ভতে পায় নাই বা উহার কোন ব্যাধি হয় নাট 1'--পরে সকলের সমক্ষে আমাকে সম্বোধন বলিল-'গলাই, তমি সাধ হইতে চাও, তবে মত স্থপারি খাও কেন? অধিক স্থপারি থাইলে কাম বৃদ্ধি হয়!' সভ্যই আমি স্থপারি থাইতে বড় ভালবাসিতাম এবং তথন খাইতাম: চণ্ডের কথাতে উহা তদবধি ত্যাগ করিলাম।" ঠাকুরের বহুদ তথন ত্রহোবিংশতি বর্ব পূর্ণ হইতে চলিরাছে। কামারপুক্রে করেক মাস থাকিবার পরে তিনি অনেকটা প্রকৃতিছ্

হটলেন। উত্তিজ্ঞগ্রন্থার অন্তত ধর্ণনাদি বারংবার

নাকুরের প্রকৃতিত্ব লাভ করিবাট তিনি এখন শাস্ত হটতে

হটবার কারণনগরে

কং তাহার আজ্বীববর্গের

কং তাহার আজ্বীবর্গের নিকট ভনিবাছি। ভাহাতেই

আমাধিগের মনে ঐরূপ ধারণা ইইবাছে। অভংপর

ঐ সকল কথা আমরা পাঠককে বলিব।

কামারপুকরের পশ্চিম ও উত্তর-পর্ব্ব প্রারম্বরে অবস্থিত 'ডডির থাল' এবং 'বুগুট মোড়ল' নামক ম্মশানছত্তে দিবা ও রাত্তির অনেক ভাগ তিনি একাকী অভিবাহিত করিতেন। তাঁহাতে আদৃষ্টপূর্ব শক্তিপ্রকাশের কথাও ভাঁচার আত্মীরেরা এইকালে আনিতে পারিরা-ছিলেন। ইতাদিগের নিকটে শুনিয়াছি, পর্ব্বোক্ত মাণান্তরে অবস্থিত শিবা এবং উপদেবভালিগতে তিনি এট সময়ে মধ্যে মধ্যে বলি প্রদান করিতেন। নুডন ইাড়িতে মিটারাদি থাছদ্রব্য সংগ্রহপূর্কক ঐ স্থানছত্তে গম্ন করিয়া বলি নিবেলন করিবামাত্র শিবাসমূহ দলে দলে চারিদিক হটতে আসিরা উহা থাইরা ফেলিত এবং উপদেবতাদিগকে নিবেদিত আহাধাপুৰ হাঁড়ি সকল উৰ্চ্চে উঠিয়া শুক্তে দীন হইয়া যাইত। ঐ সকল উপদেবতাকে তিনি অনেক সময় মেখিতে পাইতেনঃ বাত্রি বিপ্রাহর অতীত চ্চলৈও কনিষ্ঠকে কোন কোন দিন গুচে ফিব্লিডে না দেখিবা ঠাকুরের মধামাঞ্জ জীবত রামেধ্য শ্রপানের নিকটে বাইরা ভাতার নাম ধরিরা উল্লেখনে ভাকিতে থাকিতেন। ঠাকুর উলাতে তাঁলাকে मुख्क कविश्वा विवास अन्त छेक्ककार्थ विशायन, 'बाकि ला पापा; ত্মি এদিকে আর অগ্রসর হটও না, তাহা হটলে ইহারা (উপ-বেবভারা ) ভোষার অপকার করিবে।' ভৃতির থালের পার্যন্ত রাদানে তিনি এই সময়ে একটি বিষয়ক ছহতে রোপণ করিরাছিলেন এবং আশানমধ্যে বে প্রাচীন অথখ বৃক্ষ ছিল তাহার তলে বসিরা অনেক সমর অপ-খ্যানে অতিবাহিত করিতেন। ঠাকুরের আশ্মীরবর্গের ঐ সকল কথার বুরিতে পারা বাব, জগদখার দর্শনলালদার তিনি ইতঃপুর্বেব বিষম অতাব প্রাণে অভতব করিরাছিলেন, তাহা কতকগুলি অপুর্বেব বিষম অতাব প্রাণে অভতব করিরাছিলেন, তাহা কতকগুলি অপুর্বেব কর্মনলোচনা করিরা মনে হয়, প্রিপ্রীলগদখার অসিমুখ্রেরা, বরাভরকরা, সাধকান্তগ্রহকারিশী চিন্মরী মুদ্ভির দর্শন, তিনি এখন প্রায় সর্বর্বাণ লাভ করিতেছিলেন এবং তাঁহাকে যথন যাহা প্রশ্ন করিতেছিলেন, তাহার উত্তর পাইরা তদক্ষমায়ী নিজ জীবন চালিত করিতেছিলেন। মনে হয়, এখন ইইতে তাঁহার প্রাণে দৃঢ় ধারণা ছইরাছিল, প্রিপ্রীজপন্মাতার বাধামাত্রশ্বল নিরম্ভর দর্শন তাঁহার ভাগ্যে

ভবিবাৎ দর্শনরূপ বিভৃতির প্রকাশও এইকালে ঠাকুরের তীবনে
দেখিতে পাওয়া যায়। হৃদয়রাম এবং কামারশ্বহালে ঠাকুরের পুকুর ও ভরগামবাচীর অনেকে ঐ বিষয়ে সাক্ষা
প্রদান করিয়াছেন। ঠাকুরের শ্রীমুখে আমহা
ঐকথার ইন্দিত কথন কথন পাইয়াছি। নিয়নিথিত ঘটনাবদী চইতে
পাঠক উচা বৃষিতে গারিবেন।

ঠাকুরের ব্যবহার ও কার্যক্রনাপ দেখিরা তাঁচার মাতা প্রভৃতির ধারণা হইরাছিল, দৈবকুপার তাঁচার বায়ুরোগের এখন অনেকটা শান্তি হইরাছে। কারণ, তাঁহারা দেখিতেছিলেন, তিনি এখন পুর্বের জার বাাকুলতাবে ক্রন্সন করেন না, আহারাদি বধাসময়ে করেন এবং প্রোর সকল বিষয়ে জনসাধারণের ক্রার আচরণ করিবা থাকন। সর্বনা ঠাকুর-দেবতা লইবা থাকা, শ্মাননে বিচরণ করা, পরিধের

বদন ত্যাগপুক্ষক কথন কথন খ্যান পুজাদিয় অপুটান এবং ঐ-বিষয়ে কাছারও নিবেধ না মানা প্রস্তৃতি করেকটি বাবগার অনস্পাধারণ চইলেও, তিনি চিরকাল করিতেন বলিয়া ঐ সকলে, উগোরা বায়ুরোগের পরিচয় পাইবার কারণ লেখেন নাই।
গুরুকে প্রকৃতিত্ব
লেখিয়া আধীয়বর্গের
বিবাহদানের সকলে
কল্প তাঁগারা এখনও বিশেষ চিল্লিত ছিলেন।
সাংসারিক বিষয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট ছইয়া পুর্বোক্ষ ভাবটা মৃত্দিন না প্রশামিত
চইতেছে, তত্তিন বায়ুরোগে পুনরাক্রান্ধ ছইবার তাঁগার বিশেষ
সম্ভাবনা রহিলাছে—একথা তাঁগাৰের মনে পুনা পুনা উদিত ছইত।
উহার হল্প হইতে তাঁগাকৈ রক্ষা করিবার কল্প ঠাকুরের স্বেক্ষমী মাতা
ভ অন্তল্প এখন উপযুক্ত পাত্রী লেখিয়া তাঁগার বিবাহ দিবার

পরামর্শ স্থির করিলেন। কারণ, স্বংশীরা স্থশীলা স্তীর প্রতি ভালবাসা পড়িলে তাঁহার মন নানা বিষয়ে স্করণ না করিয়া নিজ

সাংসারিক অবস্থার উন্নতি সাধনেই রত থাকিবে।

গদাধর জানিতে পারিলে পাছে ওজর আপত্তি করে এজন মাডা ও পুত্রে পূর্ব্বোক্ত পরামর্শ অন্তরালে চইরাছিল। शंकरबद विवाद চতর গদাধরের কিন্তু ঐ বিষয় আনিতে অধিক সম্বভিদানের কথা চয় নাট। জানিতে পারিয়াও তিনি কোনরপ আপত্তি করেন নাই। বাটীতে কোন উহাতে ব্যাপার উপন্থিত হইলে বালকবালিকারা ধেরূপ আনন্দ অভিনৰ ভক্রণ আচরণ করিরাছিলেন। শ্রীশ্রীঞ্চগন্মাতার कविश श्रीरक নিকটে নিবেলন করিবা ঐ বিষয়ে কিংকর্ত্তবা জানিবাই কি তিনি প্রকাশ করিরাছিলেন—অথবা, বালকের স্থার ভবিষ্যদৃষ্টি চিন্তারাভিত্যট তাঁহার ঐক্লপ করিবার কারণ ? পঠিক

দেখিতে পাইবেন, আমরা ঐ সহদ্ধে অন্তত্ত বথাসাধ্য আলোচনা করিয়াছি। #

বাহা হউক, চারিদ্বিকের প্রামসকলে লোক প্রেরিভ হটল, কিছ
মনোমত পাত্রীর সক্ষান পাওয়া গেল না। যে কয়েকটি পাওয়া
বিবাহের জন্স ঠাকুরের
পাত্রী নির্কাচন
করার রামেখর ঐ সকল স্থানে এাতার বিবাহ
দিতে সাহস করিলেন না। ঐরপ্রপে বহু অফুসন্ধানেও পাত্রী মিলিভেছে না দেখিরা চন্দ্রাদেবী ও রামেখর যথন
নিভাস্ত বিরস ও চিন্তামা হইরাছেন, তথন ভাবাবিট চ্টয় গদাধর এক
দিবস ভারাদিগকে বলিরাছিলেন—'অন্তর অফুশন্ধান রুণা, অয়রামবাটী
গ্রামের শ্রীরামানন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের বাটাতে বিবাহের পাত্রী কুটাবাধা
হইয়া রাক্ষিতা আছে!' +

ঐ কথার বিখাস না করিলেও ঠাকুরের মাতা ও প্রাতা ঐ হানে অফুসন্ধান করিতে লোক প্রেরণ করিলেন। লোক বিবাহ বাইয়া সংবাদ আনিশ, অক্স সকল বিবরে যাহাট হউক পাত্রী কিন্ধ নিতান্ত বালিকা, বহস—পঞ্চম বর্ব উত্তার্প ইইয়াছে। ঐরপ অপ্রত্যানিতভাবে সন্ধানলান্তে চক্রাদেবী ঐহানেই পুত্রের বিবাহ দিতে স্বীকৃতা কইলেন এবং অর দিনেই সকল বিবরের কথাবাত্তা দ্বির ইইয়া গেল। অনন্তর শুভাবিন শুভ মুহুর্তে শ্রীষ্ঠ রামেখর কামারপুকুরের ছই ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত জররামবাটী গ্রামে প্রাতাকে লইয়া বাইয়া শ্রীষ্ঠ রামচন্ত মুখোপাধ্যারের পঞ্চম ববীয়া একমাত্র কল্পার সাহতে শুভাবিন। বিবাহে তিন শত টাকা পল লাগিল। তথন সন ১২৬৬

<sup>\*</sup> सम्बाद, शृक्ताई-वर्ष व्यवाद ।

<sup>🕇</sup> श्वनकार, भूकाई--वर्ष व्यशाह ।

সালের বৈশাশ মালের শেবভাগ এবং ঠাকুর চতুজিংশতি বর্ণে পরার্পণ করিবাছেন।

श्रमाधायत विवाह मिया श्रीमञी हतामान व्यानको। निष्क्रिया हरेवा-

ভিলেন। বিবাচবিষয়ে জাধার নিষোর প্রতে সম্পন্ন করিতে দেখিয়া তিনি ভাবিয়াছিলেন দেবতা এওদিনে মুখ দিশাভের পরে শ্রীমৃতী তলিরা চাহিরাছেন। উন্মনা পুত্র গৃহে কিরিল, চল্রমণ এবং ঠাকুরের সহংশীরা পাত্রী জটিল, অর্থের অন্টনও অচিয়ানীর-£1544 ভাবে পূৰ্ণ হইল, অভএব দৈব অফুকুল নছেন, একথা আর কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে ? ফুডরাং সরল-क्षमद्रा धर्म्मश्रद्रावणा हत्सारमयी ८४. এখন कथक्किए स्वची इडेबाडिस्सन. একথা আমরা বলিতে পারি। কিন্তু বৈবাহিকের মনভাষ্টি ও বাহিনের সম্ম বক্ষা কবিবার জন্ম জমীলার বন্ধ লাহাবাবদের বাটী চইতে ্য গ্রনাঞ্জি চার্চিরা বধুকে বিবাহের দিনে সাজাইরা আনিরা-ছিলেন করেক দিন পরে ঐগুলি ফিরাইরা দিবার সময় বখন উপপ্তিত হটল তথন তিনি যে আবার নিজ সংসারে দাহিত্যচিত্তার অভিভতা হট্যাছিলেন, ট্রাও স্পষ্ট ব্যাত পারা যায়। নব-বংকে তিনি বিবাহের দিন হউতে আপনার করিবা লইবাছিলেন। वानिकात अप इटेंटि अन्दावर्शन जिनि कान शार्व बुनिया नरेरिन, এই চিন্তার বৃদ্ধার চকু এখন জগপুর্ণ ভইরাছিল। অরবের কথা তিনি কাচাকেও না বলিলেও গদাধরের উহা ববিতে বিশ্ব হয় নাই। তিনি মাতাকে শাস্ত করিয়া নিজ্ঞতা বধুর অব ইইতে গ্ৰহনাঞ্জল এমন কৌশলে থলিয়া লইরাছিলেন যে, বালিকা উচ্চা কিছট জানিতে পারে নাই। বৃদ্ধিতী বালিকা কিন্তু নিজ্ঞাভবে বলিহাছিল, "আমার গাবে বে এইরূপ স্ব গ্রুনা ছিল ভারা কোথার (शन ?" ह्यांतियो जाशां जननवांत जाशांक करेवां

সাজনা প্রাদানের জন্ম বলিবাছিলেন, 'মা! সাধাধর তোমাকে ঐ সকলের অপেকাও উদ্ভন অলকার সকল ইহার পর কত দিবে।' এইখানেই কিন্তু ঐ বিষয়ের পরিসমান্তি হইল না। কল্পার পুরাহাত ভাহাকে ঐ দিন দেখিলে আসিয়া ঐ কথা জানিয়াছিলেন এবং অসাজোব প্রকাশপূর্কক ঐ দিনেই ভাহাকে পিজালরে লইয়া গিবাছিলেন। মাতার মনে ঐ ঘটনার বিশেষ বেদনা উপস্থিত হইরাছে দেখিরা সাধাধর তাঁহার ঐ ছাংখ দুর করিবার জন্ম পরিহাসজ্জ্বে বিদরাছিলেন, ''উহারা এখন যাহাই বলুক ও করুক না, বিবাহ ত আর ফিরিবে না ?"

বিবাহের পর ঠাকুর প্রায় এক বংসর সাত মাস কাল কামার-পুরুরেই অতিবাঞ্চি করিয়াছিলেন। বোধ হয়, শরীর সম্পূর্ণ স্তম্ভ না হুট্যু: কলিকাডায় ফিরিলে পুনরায় ভাঁচার বায়রোগ ∮াকরের কলিকাভার হুট্রে পারে এই আখর। কবিয়া প্রীয়তী চলা-প্রবংগ্রহ দেবী তাঁহাকে সহসং হাইতে দেন নাই। হাহা-হউক, সন ১২৬৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসে বধু সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিলে কুলপ্রথামুলারে তাঁহাকে করেক দিনের কয় খণ্ডরালয়ে গমনপ্রক শুভাদন দেখিঃ: পত্নীর সচিত একত্রে কামারপুকুরে আগমন করিতে চইড়াছিল ঐরপে 'বোড়ে' আসিবাব অনতি-কাল পরে ভিনি কালকাতায় কিরিতে সকল করিয়াচিলেন। মাতা ও প্রতা তাঁহাকে কামারপুরুরে আরও কিছুকাল অবস্থান করিতে বলিলেও সংসারের অভাব অনটনের কথা তাঁহার অবিদিত ছিল না। ঐ কারণে ভাঁচালিগের কথা না শুনিয়া তিনি কালীবাটীতে ফিরিয়া পূর্ববেৎ শ্রীশ্রীঞগদম্বার সেবাকায়ে ব্রতী इडेशकिला ।

কলিকাভার ফিরিয়া করেক দিন পুঞা করিতে না করিভেই

डाँडांव मन के कार्दा कड डबाब इडेबा बाडेन (य. माडा, खाडा. স্থা. সংগার, অন্টন প্রভৃতি কামারপকবের मन्त्रदाव विक्रीधवाव স্কৃপ কলা উচ্চার মনের এক নিভত কোলে কেবেশকারে ভারতা চাপা পড়িয়া গেল, এবং শ্রীশ্রীক্রপকাতাতে मकलाव यक्षा किताल साचिएक लाहेरान-वह স্কল সমূহে বিষয়ই উচাব সকল তুল অধিকার করিয়া বসিল। দিবারাত च्युत्त. यत्रत. स्राप्त. शाद्त कांडाव तक श्रवदाह प्रस्तकत कावस्तिय ভাব ধারণ করিল, সংসার ও সাংসারিক বিষয়ের প্রদক্ষ বিষরৎ বোধ চটতে লাগিল, বিষম গাত্রদাহ পুনরায় আসিয়া উপজিত हडेल, এবং नवनकान हडेटड 'नक्षा ्मन पुरद का**लाव काल**स्ड इटेन । তবে শারীরিক ও মানদিক ঐ প্রকার অবস্থা ইত:প্রে একবার অভ্রন্ত করার ভিনি উহাতে প্রথমির ক্রায় এককালে আছ-হারা হইয়া পজিলেন না।

ক্ষাবের নিকট শুনিয়াছি, মণ্র নাব্র নিজেশে ক্যিকান্তার স্থাসিক কবিরাজ গলাপ্রসাদ, ঠাকুরের বাযুপ্রকোপ, অনিজ্ঞা ও গাত্রদালি রোগের উপশ্যের কল এটকালে নানাপ্রকার ঔষধ ও তৈল বাবহারের ব্যবস্থা কবিয়াছিলেন। চিকিৎসায় আশু কল নাপাইলেও ক্যান্ত, নিরাশ না চইয়া মধ্যে মধ্যে ঠাকুরকে সকে লইয়া কবিয়াজের কলিকান্তান্ত ভবনে উপস্থিত হইতে। ঠাকুর বলিণ্ডেন, "একানি ইস্কেশে গলাপ্রসাদের ভবনে উপস্থিত হইলে ভিনি চিকিৎসায় আশাস্ক্রপ কল চইন্তেছে না দেখিয়া চিক্তিত হইলেন এবং বিশেষরূপে পরীকাপুর্বাক নৃত্রন ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। পূর্বান করি অক্স একজন বৈক্সও তথন তথায় উপস্থিত ছিলেন। রোগের কক্ষণ সকল প্রবাণ করিন্তে করিন্তে ভিনি বলিয়াছিলেন, "ইচায় দেবোল্যাদ অবস্থা বলিরা বোধ হইতেছে; উলা বোগাল ব্যাধি;

সংবাদ ক্রমে কামারপুকুরে পৌছিল। শ্রীমতী চক্রাদেবী উপায়ান্তর না দেখিয়া পুরের কল্যাণকামনার ৮মহাদেবের নিকট হত্যা দিবার সকল ভির করিলেন, এবং কামারপুরুরের বিডো শিব'কে জাগ্রত দেবতা জানিয়া তাঁহারই মন্দির প্রাক্তে চল্লাদেবীর হভ্যাদান প্রারোপবেশন করিয়া পড়িয়া রভিসেনঃ 'মুকুল-भूरत्व भिरवत निक्रे क्छा मिल छाकांत्र मरनाखिनाय भूर्व क्रेरव', তিনি এখানে এইরূপ প্রত্যাদেশ লাভ করিলেন এবং ঐ স্থানে গমন-পর্বাক পুনরার প্রায়োপবেশনের অফুটান করিলেন। মুকুন্দপুরের শিবের নিকট ইত:পর্বেক ামনা পরণেশ অন্ত কেছ হত্যা দিত না। প্রভ্যাদিটা বুদা উচা জানিয়াও মনে কিছুমাত্র বিধা করিলেন না। ছট তিন দিন শরেই তিনি ছপ্লে দেখিলেন, জলজ্জটামুশোভিত বাৰাম্ব পরিহিত বুলতদলিতকান্তি মহাদেব সমূপে আবিভূতি হইয়া তাঁহাকে সান্ত্ৰা দান পুৰ্বাক বলিভেছেন—'ভৰ নাই, তোমার পুত্র পাগল হর নাই, ঐশবিক আবেশে তাহার ঐক্প অবলা চটরাচে।' ধর্মপরারণা বুদ্ধা ঐরপ দেবাদেশলাভে আখন্তা হইরা ভব্জিপতচিত্তে শ্রীশ্রীমহাদেবের পূজা দিয়া গুছে ফিরিলেন এবং পুত্রের মানসিক বিকার শাব্রির বস্তু কুলম্বেতা ৮রমুবীর ও ৮শীতলা যাতার একমনে

কেছ কেছ বলেন, ৮গজালসালের আভা শীবুক ছুপাল্ডসালট ঠাকুরকে
 ই লগা বলিকাছিলেল।

সেবা করিতে লাগিলেন। তনিয়াছি, মুকুন্দপুরের শিবের নিকট তদবধি কনেক নরনারী প্রতি বংগর হত্যা দিয়া সঞ্চকাম হইতেছে।

ঠাকুর ভাঁচার এই কালের দিবোন্মাদ অবস্থার কথা স্বরণ করিবা
কামাদিগকে কন্ত সমর বলিয়াছেন—"আধ্যান্মিক ভাবের প্রাবিশ্যে
সাধারণ জীবেব দরীর-মনে ঐরূপ কওরা দূবে থাকুক উহার একচতুথাংশ বিকার উপস্থিত হইলে শ্বীর ভাগে হয়। দিবা-রাত্রির
অধিকাংশ ভাগ, মা'র কোন না কোনরূল দর্শনাদি
পাইরা ভূলিবা থাকিতাম ভাই রক্ষা, নভুবা (নিজ্
শরীর দেখাইরা) এ খোলটা থাকা অসভব হইত !

এখন চইতে আরম্ভ চইরা দীর্ঘ চর বংগর কাল তিল্মাত নিজা হর নাট ! চকু পলকশুকু হটয়া পিরাছিল, সময়ে সময়ে চেটা করিরাও পলক ফেলিতে পারিভাম না। কত কাল গত হইল, ভালার জান পাকিত না এবং শরীর বাঁচাইরা চলিতে হটবে একথা প্রায় ভলিয়া গিয়াছিলাম। শরীরেব দিকে যথন একট আধটু দৃষ্টি পড়িত তথন উদার অবস্থা দেখিয়া বিষম ভব হটত: ভাবিতাম, পাগল চটতে বসিয়াভি নাকি ? দর্পণের সন্মথে দাড়াইয়া চক্ষে অক্সলি প্রদানপুর্বক দেখিতাম, চক্ষর পদক উহাতেও পড়ে কি-না। ভাহাতেও চকু সমভাবে পদক-শক্ত হটৱা পাকিত। ভৱে কাঁদিবা ফেলিতাম-এবং মাকে বলিতাম---'মা, ভোকে ভাকার ও ভোর উপর একান্ত বিশাসে নির্ভয় করার কি £हें कन ह'न? चत्रीरत विश्वम वाधि विनि? चारांत शतकरवहें বলিতাম, 'তা বা হবার হোকগে, শরীর বার বাক, তুই কিছ আমার ছাড়িস্নি, আমার দেখা দে, ক্লণা কর, আমি বে মা ভোর পালপল্লে একান্ত শরণ নিয়েছি, তুই ভিন্ন আমার বে, আর অক্ত গতি একেবারেই নাই!' ঐক্লপে কাঁদিতে কাঁদিতে মন আবার অন্তত উৎসাহে উদ্ধেক্তি হইয়া উঠিত, শরীরটাকে অভি তৃক্ত হের বৰিৱা মনে হইত এবং মার দর্শন ও অভয়বাণী শুনিরা আৰম্ভ হইতাম!"

শ্ৰীশ্ৰীকাগন্মাতার অচিন্তা নিয়োগে মথুর বাবু এই সময়ে এক দিন ঠাকরের মধ্যে অন্তত দেবপ্রকাশ অবাচিতভাবে মধ্যু বাবর ঠাকরকে দেখিতে পাইয়া বিশ্বিত ও শ্বান্তত চইয়াছিলেন। चिर-कालीबाल प्रमंत কিব্ৰূপে ভিনি সেদিন ঠাকৱের ভিতর শিব ও কাণীমজি সম্বর্ণনপর্বাক জাঁহাকে জাঁবন্ত দেবতাজ্ঞানে পঞা করিয়াচিলেন, তাহা আমরা অনুত্র বলিয়াচি।÷ ঐ দিন চইতে তিনি যেন দৈবলক্রিপ্রভাবে ঠাকুরকে ভিন্ন নয়নে দেখিতে এবং সর্বাদা ভক্তি বিশ্বাস করিতে বাধা ১টয়াভিলেন। ঐকপ অঘটন ঘটনা দেখিয়া স্পষ্ট মনে হয়, ঠাকুরের সাধকজীবনে এখন চইতে মথরের সহায়তা ও আফুকুল্যের বিশেষ প্রয়োগন হটনে বলিয়াই ইচ্ছাময়ী জনস্মাতা তাঁচাদিগের উভয়কে অবিচ্ছেপ্ত প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। সলেছ-বাদ, অভ্বাদ ও নাজিকাপ্রবণ বর্তমান বুলে ধর্মানি দুর করিয়া জাবন্ত অধ্যাত্মশক্তি সংক্রমণের জন্ত ঠাকুরের শরীরমনত্রপ বস্তুটিকে শ্রীশ্রীজগদহা কত যতে ও কি অন্তত উপায়-অবলম্বনে নিম্মাণ করিব্লাছিলেন, ঐরূপ ঘটনাসকলে তাহার প্রমাণ পাইয়া ক্ষজিত হটতে হয়।

<sup>+</sup> **७३७**वर, श्**र्वार्ड**—क्टे खद्याह ।

## দশম অধ্যায়

## ভৈরবী-ব্রাহ্মণী-সমাগম

সন ১২৩৭ সালের শেবভাগে, ইংরাজী ১৮৬১ খুরাজে কামারপুকুর হুইতে দক্ষিণেখনে ফিরিবার পরে ঠাকুরের
বাণী রাসমণির
সাংঘাতিক পীড়া
ভাষার ভাষানে হুইটি বটনা সমুপছিত হয়। বটনা হুইটি
ভাষার ভাষানে বিশেষ পরিবর্জন উপস্থিত করিরা
ছিল: সেজস্ত উহালের কথা আমাদিগের আলোচনা করা আবস্তক।
১৮৬১ খুরাজের প্রারম্ভে রাণী রাসমণি গ্রহণীরোগে আফারা হরেন।
ঠাকুরের নিকটে শুনিরাছি, রাণী ঐ সমরে এক্লিন সহসা পড়িয়া
বান। উচাতেই জর, গাত্রবেদনা ও জ্ঞ্জীপাদি ক্রমে ক্রমে উপস্থিত
হুইরা, উক্ত রোগের সঞ্চার করে। বাাধি স্বর্মকাল মধ্যে সাংখাতিক
ভাব ধারণ করিরাছিল।

আমরা ইতঃপূর্ব্বে বণিবাছি, সন ১২৬২ সালের ১৮ই জৈন্তি,
ইংরাজী ১৮৫৫ গৃষ্টাবের মে নাসের ৩১শে তারিখে, বৃহস্পতিবারে
রাণীর দিবাজপুরের
বাণীর দিবাজপুরের
বাণীর বির্বাহিত কল্প তিনি ঐ বংসর ১৪ই
সম্পদ্ধি বেবোছর করা
ও বৃষ্ট্য
ভাল, ইংরাজী ২০শে আগষ্ট তারিখে দিনাজপুর
ভোলার অন্তর্গত তিনলাট অধিবারী মুই লক্ষ
ছাবিবশ সহয় মুন্তার কর করিবাছিলেন।০ কিন্তু মনে বনে সভর

Plaint in High Court Suit No. 308 of 1872 Poddomoni Dasee
 Vs. Jagadamba Dasee, recites the following from the Deed of

থাজিলেও এডমিন ডিনি ঐ সম্পত্তি মানপত্ত করিবা মেবোডরে পরিণত করেন নাই। আসরকাল উপস্থিত দেখিয়া উচা করিবার ব্দক্ত ভিনি এখন বাস্ত হটরা উঠিলেন। রাণীর চারি করার মধ্যে মধ্যমা ও ভতীরা শ্রীমতী কুমারী ও শ্রীমতী করুণাময়ী দাসীর কালীবাটী প্রতিষ্ঠার পর্বেট মতা হট্যাছিল। মুতরাং তাঁচার মৃতাশ্যার পাৰ্ষে তাঁচার জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা কল্পাছর, শ্রীমতী পল্পমণি ও শ্রীমতী ব্দানৰা দাসীই উপন্থিত ছিলেন। দানপত্ৰ সম্পন্ন করিবার কালে ভিনি ভবিষাৎ ভাবিহা উক্ত সম্পতির অষণা নিষোগের পথ এককালে ক্ষম করিবার মানসে নিজ কন্সাহয়কে সেবোরের করিবার সম্মতি প্রদানপূর্বক ভিন্ন এক অসীকার পত্র সহি কমিতে বলিয়াছিলেন। প্রীমতী অনাম্যা উক্ত পত্তে সহি প্রদান করিলেন, ভ কিছ স্কোন্না করা প্রভাষণি বস্ত অক্তরোধেও উচাতে সচি দিলেন না। মুজ্যলয়ার শরন করিবাও রাণী শাবিদাভ করিতে পারেন নাই। चनका. √कनक्षांत हेळात यांश हहेतात हहेत कार्तिया दांनी ১৮৬১ খুষ্টাব্দে ১৮ই ফেব্ৰুৱারী ভারিখে দেবোত্তর দানপত্তে সহি করিলেন + এবং ঐ কার্য্য সমাধা করিবার পরদিনে, ১৯শে ফেব্রুয়ারী

Endowment Executed by Rani Rasmon: —"According to my late husband's desire \*\*\* 1 on 18th Justha 1262 B. S. (31st May 1655) established and consecrated the *Thakurs* \*\*\* and for purpose of carrying on the *Sheba* purchased three lots of Zemindaries in District Dinajpur on 14th Bhadra 1262 B. S. (29th August 1855) for Rs. 2,26000."

\* The Deed of Endowment dated 18th February 1861 was executed by Ran Rasmani; she acknowledged her execution of the same before J.F. Watkins, Solicitor, Calcutta. This dedication was accepted as valid by all parties in Alipore Suit No. 47 of

্যারিখে রাজিকালে শরীর ত্যাগ করিব। খদেবীলোকে গ্রহ করিকেন।

ঠাকুর বলিতেন শরীরভাগের কিছুদিন পূর্বে রাণী রাসমণি

শ্বার রক্ষা করিবার

নার রক্ষা করিবার

নার রক্ষা করিবার

বাস করিবাছিলেন। বেছরক্ষার অব্যবহিত পূর্বে,
তাহাকে গলাগর্বে আনরন করা হটলে সন্মুখে
অনেকগুলি আলোক আলা রহিরাছে দেখিয়া, তিনি সহসা বলিয়া

উঠিয়াছিলেন, "সরিবে দে, সরিবে দে, ও সব রোস্নাই আর ভাল

সাগছে না, এখন আমার মা (প্রীপ্রীক্ষগমাতা) আস্ছেন, তার প্রীক্ষপের
প্রভার চারিদিক আলোকমর হবে উঠেছে!" (কিছুক্ষণ পরে) "রা

এলে! পত্ম বে সহি বিলে না—কি হবে মাণু" ঐ কথার উত্তর্গ
প্রাণান করিবাই খেন শিবাকুল ঐ সমবে চারিদিক হইতে উচ্চ রবে

ভাকিয়া উঠিল। কথাগুলি বলিয়াই পুণাবতী রাণী শাস্তাবে

মাড্কোড়ে মহাসমাধিতে শরন করিবেন! রাত্মি গুখন বিহার প্রহর্গ

উত্তর্গ ইইয়াছে।

কালীবাটীর দেবোন্তর সম্পত্তি লইবা বাণী বাসমণির দৌহিজগণের মধ্যে উত্তরকালে বে বক্ল বিবাদশেশ মুড়াকালে বাংগ
অপেকা করেন, তাংগাই
কুটাত বসিরাহে
ব্যাপকরপ দেবীসেবার বন্দোবন্ত বর্ধাবন্ধ থাকিবে
না বলিরা কেন অত আশকা করিয়াছিলেন এবং কেনই বা ব্যাধির
ব্যব্যাপকা ঐ চিন্তার ব্যব্যা মুড্যাকালে ভাষার নিকট ভারত্তর বলিরা

<sup>1667.</sup> Jadu Nath Chowdhury vs. Puddomoni, and in the High Court Suit No. 308 of 1872 Puddomoni vs. Jagadamba and also when that Suit (No 308) was revived after contest on 19th July 1888

আহন্তত হইবাছিল। আলাগতের কাগলগতের দেখা বাব, ঐ সকল মোকজ্মার বছল ব্যবের জন্ম ঐ দেবোন্তর সম্পত্তি কাগপ্রত হইবা ক্রমশা কিজিয়ান লক্ষ মুন্তার বাঁধা পড়িবাছে। ১ কে বলিবে, রাণী রাস-মণির আহিতীর দৈবকীঠি ঐ বিবাদের কলে নামনাত্রে পর্যাবসিত এবং ক্রমে সুপ্ত হইবে কি না!

বালীর কনিষ্ঠ জামাতা শ্রীয়ক মথরামোহন বিখাদ বিষয় সংক্রোক্ত কাৰ্য্য পৰিচালনায় জাঁচাৰ 757 মপুরবাবুর সাংসারিক হুইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রতিষ্ঠার 명하여 উন্নতি ৩ দেবসেবার ळाडेड জিনি কালীবাটীর মেবোজর বলো বস্ত আরব্যর বঝিরা লইয়া রাণীর ইচ্চামত বিষয়ের বন্দোবক্ত করিভেছিলেন। স্থতরাং রাণীর মৃত্যর পরে জিনিট দেবদেবাস্ক্রোম্ভ সকল কার্য্য পূর্বের কবিজে থাকিলেন। শ্ৰীরামক্রফালেবের পবিত্র প্রভাবে মথরামোছনের অস্তরে বিশেষ অধিকার বিশুত করার, ছক্ষিণেখরের মাত্ৰদেবা বাণীর মতাতে কোন প্রকারে ক্ষতিগ্রন্ত হর নাই।

ঠাকুরের সহিত মধ্ব বাবুর বিচিত্র সম্বন্ধের কথা আমরা ইতঃপ্রব্রে অনেকপ্রলে বলিবাচি ব্দত এব এথানে মধুরবাবুর উল্লভি ও পুনক্ষেধ নিপ্সগোলন। এখানে কেবলমাত্র এট আবিপভা ঠাকুরকে कथा र्जनतार চলিবে **होर्च**कानवराशी ৰে সভাবতা করিবার এক ভৱোক্ত সাধন সমূহ ঠাকুরের জীবনে অপ্রচিত হইবার পূর্বে রাণী রাসমণির অর্গারোহণ ও কালীবাদীসংক্রান্ত মথরাষোহনের একাধিপত্যলাভরূপ ঘটনা উপস্থিত বিষয়ে

<sup>•</sup> Debt due on mortgage by the Estate is Rs. 30,000; interest payable quarterly is Rs. 876-0-0; Costs of the Referee already stated amount to Rs. 20,000, as yet untaxed.

০ ওবার, অকিমান্ রখুর তাঁহাকে ঐ বিবরে সহারতা করিবার বিশেষ অবসর প্রাপ্ত ইইবাছিলেন। মনে হয়, মথুরের উক্ত আধিপতালাক বেন সাকুরকে সহারতা করিবার অক্ট উপছিত হইরাছিল। কারণ দেখা বায়, দেবতাজ্ঞানে ঠাকুরের সেবা করাই এখন হইতে তাঁহার নিহটে সর্বপ্রধান কার্যারকে পরিণ্ড হইরাছিল। নাইকাল সমতাবে একবিবরে বিশ্বাদী থাকিয়া উচ্চভাবাপ্ররে নাইন অভিবাহিত করা একমাত্র ইবার্যান বিশ্বাদ বিবরে একাধিপতা লাকপুর্বাক্রপাতেই সভবপর হয়। অভএব রাণীর বিপুল বিবরে একাধিপতা লাকপুর্বাক্র বিপথগামী না হইয়া মথুরামোহন যে ঠাকুরের প্রতিদিন দিন অধিকতর বিশাসসম্পন্ন ইইয়া উঠিয়াছিলেন এবং এখন চঠতে দার্য একামল বংসর কাল তাঁহার সেবার আপনাকে সমতাবে নিযুক্ত রাথিতে সক্ষম ইইয়াছিলেন, ইয়তে তাঁচার পরম ভাগ্যের কথা বৃথিতে পায়া বায়।

ঈশবসাধক ভিন্ন অন্ত কোন ব্যক্তি ঠাকুরের দিব্যোদ্মাদ অবস্থার অসাধারণ উচ্চতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ধারণা করিতে ১/ক্রের স**থকে ইভর**-পারে নাই। মানব-সাধারণ ভাঁচাকে বিভ্ত-माधावानक अ मधावत মবিত বলিহা ভিত্র করিহাছিল। কারণ, বারণা ভাৰারা দেখিরাছিণ, ভিনি সর্ব্ধপ্রকার পার্থিব ভোগত্বৰ লাভে পরাত্মৰ হটবা ভাহাদিলের বৃদ্ধির অগোচর একটা मनिर्दिष्ठे छारव विरक्षांत्र वाकिश कथन 'हत्ति,' कथन 'हान,' अवर कथन वा 'कानी.' 'कानी.' विनदा दिन काठे। देवा प्रान्त वावाद রাণী রাসমণি ও মধুরবাবুর কুণা প্রাপ্ত হটবা কত লোকে ধনী হইয়া বাইল, তিনি কিছ ভাগ্যক্রমে তাঁহালের স্থান্তনে পভিয়াও আপনাত্ত সাংসারিক উন্নতির কিছুই করিবা লইতে পারিলেন না। গুতরাং তিনি হিভাহিত-জান-শৃত উদ্ধাদ ভিন্ন অপর কি হইবেন ? একখা ক্ষিত্ৰ সকলে বুৰিবাছিল বে, সাংসাৱিক সকল বিবৰে অকৰ্মণ্য

হইলেও এই উন্নাৰের উজ্জল নরনে, অনৃষ্টপূর্বে চালচলনে, মধুর
কণ্ঠবরে, স্থালতি বাক্যবিক্যাসে এবং জহুত প্রত্যুৎপদ্মনতিক্ত এমন
একটা কি আবর্ধণ আছে, যাহাতে ভাহারা বে সকল ধনী মানী
পবিত ব্যক্তির সন্মুণে অগ্রসর হইতেও সঙ্গোচ বোধ করে, সেট
সকল লোকের সন্মুণে ইনি কিছুমাত্র সভূচিত না হইরা উপস্থিত
হন এবং আচিরে তাহাদিগের প্রির হইরা উঠেন! ইতরসাধারণ
মানব এবং কালীবাটীর কর্মচারীরা প্ররূপ ভাবিলেও, মধুর বাস্
ক্রি এখন অক্তর্মপ ভাবিতেন। মধুরানোহন বলিতেন, "প্রীপ্রীক্রণসধার
ক্রপা হইরাছে বলিরাই উচার ঐ প্রকার উন্মন্তবং অবস্থা উপস্থিত
হইরাছে।"

রাণী রাসমণির মৃত্যার স্বল্পকাল পরে ঠাকুরের জীবনে ঐ বৎসর আর একটি বিশেষ ঘটনা সমুপস্থিত হয়। रेक्टबरी जांचनीय দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর পশ্চিমভাগে গলাতীরে ভাগমন স্থ্রুহৎ পোন্তার উপর এইকালে বিচিত্র প্রস্ণ-কানন ছিল। স্বস্থ-রন্ধিত ঐ উঞ্চানে নানালাতীয় পুস্পাস্থারে ভবিত হটরা বুক্সতাদি তখন বিচিত্র শোভা বিভার করিত, মধগদ্ধে দিক আমোদিত হটত। শ্রীশ্রীজগদ্দার পূজা না করিলেও, ঠাকুর এই সমধে নিত্য ঐ কাননে পুলাচরন করিতেন এবং মাল্য রচনা করিবা শ্রীশ্রীকগদখাকে খছতে সাক্ষাইতেন। ঐ কাননের মধ্যভাগে গছাগর্ভ হইতে মন্দিরে বাইবার টালনী-শোভিত বিশ্বত সোপানাবলী এবং উদ্ভৱে, পোন্ডার শেৰে দ্রীলোক-দিলের ব্যবহারের ব্যস্ত একটি বাঁধাঘাট ও নহবৎধানা অভাপি বাধা বাটটির উপরে একটি বৃহৎ বকুল বৃক্ বিশ্বমান থাকার, লোকে উহাকে বকুলতলার ঘাট বলিরা নির্দেশ কৰিত।

ঠাকুর একদিন প্রান্তে পুশাচরন করিতেছেন, এমন সময়ে একথানি নৌকা বকুলতলার খাটে আদিয়া লাগিল এবং গৈরিকবন্দ-পরিভিত্তা আনুলান্তি-দীর্থ-কেশা, ভৈরবীবেশধারিণী এক সুক্ষরী রম্বণ্ট উল क्ट्रेंट व्यवज्ञनशर्वक मिक्ट्रवंच चाटित है।मनीत मिट्क व्यवनत হটলেন। প্রেটা হটলেও যৌবনের সৌন্দর্যান্তাস জীচার শরীয়কে তথনও ত্যাগ করে নাই। ঠাকবের নিকট অনিয়াছি, ভৈরবীয় বয়স তথন চল্লিশের কাছাকাছি ছিল। নিকট আত্মীবকে দেখিলে লোকে বেরুপ বিশেষ আকর্ষণ অফুডব করিবা থাকে, ভৈরবীকে দেখিয়া তিনি একাপ অভুতৰ করিয়াছিলেন, এবং গ্রহে কিরিয়া ভাগিনের জনবকে চাঁথনী হইতে তাঁহাকে ডাকিয়া স্থানিতে विवाहित्यत अवद जाँशद केंद्रभ चारम् केंद्रखाः कविदा বলিয়াছিল, "রম্বী অপরিচিতা, ডাকিলেট আসিবে কেন ?'' ঠাকুছ ज्ञान्तरत विकासिकात. "बायात नाम कविद्या विनामके बानिया।" ল্লন্ম বলিত, অপরিচিতা সল্লাসিনীর সহিত আলাপ করিবার জন্ম মাতলের এক্রপ আগ্রহাতিশর দেখিরা দে অবাক হইরাছিল। কারণ, জাহাকে ঐক্লপ আচরণ করিতে সে ইভংপর্কে কথনও (मर्थ नाहे ।

উন্মাদ মাতুলের বাক্য অন্তথা করিবার উপার নাই বুবিরা, কাবর টাননীতে বাইরা দেখিল তৈরবী ঐ স্থানেই উপবিটা রহিরাছেন। সে তাঁহাকে সংবাধন করিবা বলিগ, তাহার স্বরভক্ত মাতৃল তাঁহার দর্শনলাকের অন্ত প্রার্থনা করিবো, তাহার স্বর্থন তানিরা তৈরেন। ঐ কথা তানিরা তৈরবী, কোনরপ প্রশ্ন না করিবা, তাহার সহিত আগবনের অন্ত উঠিলেন হেথিবা সে অধিকতর বিশ্বিত কটল।

ঠাকুরের ব্যরে প্রবেশপূর্বক তাঁহাকে দেখিবাই তৈরবী আনকে

বিশ্বরে অভিজ্তা হইলেন এবং সঞ্জনরনে সংসা বদিরা উঠিলেন,

'বাবা, তুমি এখানে রহিরাছ! তুমি গলাতীরে

এব্দ্রন্থ বাহা বলেন

এত্দিনে দেখা পাইলাম!'' ঠাকুর জিজ্ঞান

করিলেন, ''আমার কথা কেমন করিয়া জানিতে পারিলে মা?'

তৈরবী বলিলেন, ''তোমাদের তিন জনের সলে দেখা করিতে

হুইলনের দেখা পূর্ক (বল্প) দেশে পাইরাছি, আল এখানে তোমার

দেখা পাইলাম।''

ঠাকুর তথন ভৈরবীর নিকটে উপবিষ্ট হটরা বালক বেমন অন্তরের কথা জননীর নিকটে সানলে প্রকাশ করে সেইরূপে নিজ অলৌকিক দর্শন, ঈশরীর প্রসঙ্গে বাজ্ঞান লুপু হওরা, গাত্রদাহ, নিস্তাশক্ততা, শারীরিক বিকার, প্রভৃতি জীবনে নিত্য অমুভৃত বিষয়সকল তাঁহাকে বলিতে বলিতে পুন: পুন: ঠাকর ও ভৈরবীর বিজ্ঞানা করিতে লাগিলেন, "ইয়াগা, আমার প্ৰথম লাপ এ সকল কি হয় ? আমি কি সভাই পাগল হইলাম। অগদম্বাকে মনে প্রাণে ডাকিরা সভাই चामात कठिन बााधि इहेन ?" टेजबबी छीहात के नकन कथा ন্ধনিকে ন্ধনিকে জননীৰ সাহ কথন উদ্বেক্তিন, কথন উল্লেসিডা এবং কথন করণান্ত-জন্ম হইবা তাঁহাকে সান্তনা দানের জন্ত বারংবার বলিতে লাগিলেন, "তোমার কে পাগল বলে, বাবা ? ভোমার ইছা পাগলামি নর, ভোমার মহাভাব হইরাছে, সেই ব্দুন্ত এরণ অবস্থাসকল হইরাছে ও হইতেছে। তোমার বে অবস্থা হটবাছে তাহা কি কাহারও চিনিবার সাধ্য আছে ? সেইজড ঐ क्षकार राम। के क्षकार व्यवहां इत्होहिन क्षेत्रको सांबादानीय:

ক্র প্রকার হইবাছিল ঐটেডজ নহাপ্রান্তর । এই কথা ভজিপাত্রে আছে। আমার নিকটে বে সকল পূঁথি আছে তাহা হইতে আমি পাছিরা দেখাইব, ঈশ্বনকে বাহারা এক মনে ডাকিরাছেন তাহাদের সকলেরই ঐক্প অবস্থা সকল হইবাছে ও হয়।" তৈরবী প্রান্তনী ও নিজ মাতুলকে ঐক্তপে পরমান্ত্রীবের জার বাক্যালাপ করিতে বেথিছা, সলবের বিশ্বরের অবধি ছিল না!

আনন্তর কথার কথার বেলা অধিক হইরাছে দেখিরা, ঠাকুর দেখীর প্রাপাদি ফলমুল, মাধন, মিছরী প্রাভৃতি ভৈরবী-রাজনীকে জলবোগ করিতে দিলেন, এবং মাড়ভাবে ভাবিতা রাজনী পুরুষরূপ ভারতে পূর্বেন না থাওরাইয়া জলগ্রহণ করিবেন না বুবিরা করং ঐ সকল থাজের কিরমংশ গ্রহণ করিলেন। দেবদর্শন ও জলবোগ শেব হইলে, রাজনী নিজ কঠগত রঘুবীর শিলার ভোগের জক্ত ঠাকুরবাটীর ভাতার হইতে আটা চাল প্রভৃতি ভিকাষরূপে গ্রহণ করিষা প্রকাঠীতলে রজনানিতে ব্যাপ্তা হইলেন।

রন্ধন শেষ হইলে, ইখর রব্বীরের সম্থে থাছাদি রাখিরা আন্ধনী নিবেদন করিয়া দিলেন এবং ইউদেবকে চিন্তা করিতে করিতে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হটরা অভ্তপুর্ব দর্শনলাতে সমাধিত্বা হটলেন। বাঞ্জান লুখে হটরা তাঁহার ছনমনে প্রোক্ষাখার: প্রধানিত ভের্মীয় প্রবাহিত হটতে লাগিল। ঠাকুর ঐ সমরে

প্রাণে প্রাণে আরুই হইরা অর্থবাছ অবস্থার সংসা তথার উপস্থিত হইলেন এবং দৈবশক্তিবলে পূর্ণবিট হইরা রাজ্মণী-নিবেদিত বাজ্ঞসকল ভোজন করিতে লাগিলেন। কতক্ষণ পরে রাজ্মী সংজ্ঞাগাত করিয়া চকু উন্মাণন করিলেন এবং বাজ্জান-বিব্রহিত ভাষাবিট ঠাকুকের ঐ প্রকার কার্যক্ষাণ নিজ বর্ণনের সহিত জ্ঞানীয়া পাট্যা আনক্ষে কার্টকিত-ক্ষ্ণেররা ইইলেন। ক্ষিৎকাল গরে ঠাকুর সাধারণ জ্ঞানজ্মিতে অবরোহণ করিলেন এবং নিজকুত কার্ব্যের লক্ত কুছ চইরা রাজনীকে বলিতে লাগিলেন, "কে জানে বাপ, আত্মহারা হইরা কেন এইরণ কার্ব্যনকল করিরা বিদ।" রাজনী তথন জননীর ক্লার উাহাকে আথাস প্রদানপূর্বক বলিলেন, "বেশ করিয়াছ বাবা; ঐরণ কার্ব্য তুমি কর নাই, তোমার ভিতরে দিনি আছেন, তিনি করিয়াছেন; ধ্যান করিতে করিতে আমি বাহা দেখিরাছি, তাহাতে নিশ্চরই বুরিয়াছি কে ঐরণ করিয়াছে এবং কেনই বা করিয়াছে; বুরিয়াছি, আর আমার পূর্বের ক্লার বাহুপুলার আবস্তুকতা নাই, আমার পূলা এতদিনে সার্থক হইয়াছে!" এই বলিয়া রাজনী কিছুমাত্র বিধা না করিয়া, দেবপ্রসাদক্ষরণে উক্ত ভোলনাক্লিই গ্রহণ করিলেন এবং ঠাকুরের শ্রীয়মনাপ্রের শব্রুবীয়ের জীবন্ত করিতে করিতে করিতে করিতে করিতে করিতে করিতে করিতে করিলেন পুলিত নিজ মধুবীয় শিলাটিকে গলাগতে বিস্কল্পন করিলেন।

প্রথম দর্শনের প্রীতি ও আবর্ধণ ঠাকুর ও ব্রাহ্মণীর মধ্যে দিন দিন
বর্জিত হইতে লাগিল। ঠাকুরের প্রতি অপত্যপ্রেমে মুখ্রদ্বদর।
সন্ধ্যাসিনী দক্ষিণেবরেই রহিরা গোলেন। আব্যাত্মিক বাক্যালাপে
পক্ষটিতে পারপ্রদল

নিম্ন পথ দিন কোথা দিরা বাইতে লাগিল,
উক্তরের মধ্যে কালারও তালা অফুক্তরে আদিল
না। নিক্ষ আধ্যাত্মিক দর্শন ও অবহা সবদ্ধীর রহস্ত কথা সকল
অকপ্রেট বলিরা ঠাকুর নিত্য নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন এবং
ভৈরবী তব্র পাল্ল হইতে ঐ সকলের সমাধান করিরা অথবা ঈশ্বরপ্রেমের প্রবল বেগে অবতারপুরুষদিগের দেহমনে কিরপ পক্ষণক্ষপ
প্রকাশিত হর, ভক্তিগ্রহসমূহ হইতে তবিষর পাঠ করিরা ঠাকুরের
সংগ্রহক্ষ ছিল্ল করিতে লাগিলেন। পঞ্চাটতে ঐক্রপে করেক
দিবস দিব্যানন্দের প্রবাহ ছট্টাছিল।

ছয় সাত দিন ঐরপে কাটিবার পরে, ঠাকুরের মনে হটক রাজণীকে এখানে রাথা ভাল হইতেছে না। কামকাঞ্চনাসক্ত সংসায়ী মানব বুবিতে না পারিরা পঝিলা রমণীর চহিত্র-তেগরীর বেবমণ্ডলের গাটে অবস্থানের বার্থা আন্তথান করিলার অবসর পাইবে। রাজণীকে উহা বলিবামাত্র তিনি ঐ বিবরেয় বার্থার্থ্য অন্তথান করিলেন এবং প্রামন্থ্যে নিকটে কোন স্থানে থাকিবা, প্রতিদিন দিবসে কিছুকালের অক্ত আসিরা ঠাকুরের সভিত দেখা করিরা বাইবার সংকর স্থিবপূর্বক কালীবাটী পরিস্ত্যাপ করিলেন।

কালীবাটীয় উন্তরে, ভালীববীতীরে, দক্ষিণেশর আবহু দেবমগুলের ঘাটে আসিরা বান্ধণী বাস করিতে লাগিলেন ও এবং প্রারমগুলের ঘাটে আসিরা বান্ধণী বাস করিতে লাগিলেন ও এবং প্রারমধ্যে পরিপ্রমণপূর্বক রমনীগণের সহিত আলাপ করিবা অরাদিনেই
ভাহাদিগের প্রভার পাত্রী হইবা উঠিলেন, অভরাং এখানে উাহান্ধ
বাস ও ভিন্না সহদ্ধে কোনরূপ অহ্ববিধা রহিদ না এবং লোকনিন্দার ভবে ঠাকুরের পবিত্র দর্শনলাভে তাঁহাকে একদিনের অভ্রন্ত
বঞ্চিত হইতে হইল না। তিনি প্রতিদিন কিবৎকালের অভ্রন্ত
কালীবাটিতে আসিরা ঠাকুরের সহিত কথাবার্ত্তার কাল কাটাইতে
লাগিলেন এবং প্রায়ন্থ রমনীগণের নিকট হইতে নানাপ্রকার পাভ্রমব্য
সংগ্রহণ্যক্রিক মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে ভোজন করাইতে লাগিলেন। †

- \* স্থান বলিড, দেবনগুলের বাটে থাকিবার পরার্থ ঠাকুইই রাজনীকে প্রধান পূর্বক নওলারের বাটাতে পাঠাইরা দেব। তথার বাইবাবাত্র পর্ববিষদ্ধে নিরোধীর বর্ষপরার্থা পদ্ধী উচ্ছাকে সাধরে প্রহণ করেন এবং ঘাটের টাবনীতে ব্ভকাল ইক্ষা বাহিবার অনুষ্ঠিসত্ প্রকর্ণানি ভক্তাপোপ, চাল, ভাল, বী ও অকাক ভোকননাব্ত্রী প্রচার অভিযাতিকরে।
  - 🕇 श्रम्कार, श्रुकीई--- ४व प्रशास ।

ঠাকুরের কথা শুনিরা ত্রাহ্মণার ইভঃপ্রের মনে হইরাচিল, অসাধারণ জবরপ্রেমেট ভাঁচার অলৌকিক দর্শন ঠাক্তকে ভৈৱবীয় ও অবস্থাসকল উপস্থিত চটবাচে। অবভার বলিয়া ধারণা ভগবদাদাপে, তাঁহার ভাবসমাধিতে মুদুমু ভ क्सिट हर বাজনৈতজ্ঞলোপ ও কীর্ত্তনে প্রমানন্দ দেখিয়া. তীহার দচ ধারণা হইল—ইনি কথনই সামাল সাধক নতেন। চৈতস্ত্রচরিতামূত ও ভাগবতাদি গ্রন্থের ছলে ছলে মহাপ্রভু कोरवाकारतव निभिन्न शुनताव भंदीत शांत्रभृक्षक আগমনের যে দকল ইন্সিড দেখিতে পাওরা যায়, ঠাকুরকে দেখিরা ব্রাহ্মণীর হতিপথে সেই সকল কথা পুন: পুন: উদিত হইতে লাগিল। বিহুৰী ব্ৰান্দণী ঐ সকল এছে শ্ৰীচৈডছ ও শ্ৰীনিত্যানন্দ সহজে যে সকল কথা লিপিবন্ধ দেখিবাছেন, সেই সকলের সহিত ঠাকুরের আচাৰব্যবহার ও অলৌকিক প্রতাহ্মানি মিলাইরা সৌসামগ্র দেখিতে পাইলেন। শ্রীচৈতক্সদেবের স্থায় ভাবাবেশে স্পর্ণ করিয়া অপরের মনে ধর্মজাব উদ্দীপিত করিবার শক্তি ঠাকরে প্রকাশিত আবার উত্থন-বির্গ-বিধুর প্রীচৈতন্তদেবের গাতলাহ দ্বেথিলেন। উপদ্বিত হইলে প্রকল্মনানি যে সকল পদার্থের ব্যবহারে উহা প্রাশমিত হটত বলিরা প্রাসিদ্ধি আছে, ঠাকুরের গাত্রদাহ প্রাশমনের ক্ষম ঐ সকলের প্রারোগ করিয়া তিনি তত্ত্বপ ফল পাইলেন।+ স্থতরাং তাঁহার মনে এখন হইতে দৃঢ় ধারণা হইল প্রীচৈতম ও প্রীরিজ্ঞানক উভবে জীবোদ্ধারের নিমিত্ত ঠাকুরের শরীরমনাশ্ররে পুনরার পুথিবীতে অবভীর্ণ হইরাছেন। সিহড় গ্রামে বাইবার কালে ঠাকুর নিজ দেহাভ্যন্তর হইতে কিশোরবন্ধ ছই জনকে বেরূপে বাহিরে আবিভূতি হইতে দেখিরাছিলেন, তাহা আমরা পাঠককে

श्रम्कार, क्रेन्डाई—>म चनात्र।

উদাসিনী আছাণী সংসাবে কাহারও নিকট কিছু প্রত্যাদা করিতেন না; প্রাণ যাহা সত্য বদিয়া বুবিরাছে তাহা প্রকাশে লোকের নিক্ষা বা উপহাসভাগিনী হইতে হইবে এ আপদ্ধা বাখিতেন না। স্কতরাং শ্রীরামক্রকাদেব সম্বন্ধীর নিক্ষ নীমাংসা তিনি সকলের সন্মূবে বলিতে কিছুমাত্র মুক্তিত হবেন নাই। তানিরাছি, এই সমরে একদিন ঠাকুর পঞ্চবটিতলে মধুর বাবুর সহিত বসিরাছিলেন। ক্ষয়ও তাহাবের নিকটে ছিল। কথাপ্রসাক্ষে ঠাকুর, আদ্ধনী তাহার সম্বন্ধ বে বীমাংসার উপনীতা ইইরাছেন, তাহা মধুরামোহনকে বলিতে গাগিলেন। বলিলেন, "সে বলে বে, অবতার্যাহিগের যে সকল লক্ষণ থাকে, তাহা এই শরীর মনে আছে! তার অনেক শাল্প দেখা আছে, কাছে অনেক পুণিও আছে।" মধুর তার হালিতে হালিতে বলিলেন, "তিনি বাহাই বলুন না বাবা, অবতার ত আর রশটীর অধিক নাই! স্কতরাং তাহার কথা সত্য হইবে কেমন করিবা! তবে, আপনার উপর না কালীর ক্ষণা হইবাছে, এ কথা সত্য।"

ভাহারা ঐরপে কংশাপকথন করিভেছেন, এমন সমরে এক সম্যাসিনী ভাহাদের অভিমুখে আগমন করিভে-মধুমের সমুখে ছেন, দেখিতে পাইলেন এবং মধুর ঠাকুরকে ভৈরবীয় ঠাকুরকে অবভার বলা বিজ্ঞাসা করিলেন, "উনিই কি ভিনি ?" ঠাকুর বীকার করিলেন। ভাহারা বেধিলেন—আম্মী

কোষা হইতে একথালা মিটার সংগ্রহ করিবা শীর্কাবনে নকরাণী

<sup>- --</sup>

বশোদা বে ভাবে গোপালকে খাণ্ডরাইতে সপ্রেমে ভটতেন, সেইভাবে তন্মর ভইরা অন্ধরনে **ভাঁচালিগের লিকে** চলিরা আসিতেছেন। নিকটে আসিরা মধুর বাবুকে দেখিতে পাইয়া তিনি যম্বপূর্বক আপনাকে সংযতা করিলেন এবং ঠাকুরকে থাওরাইবার নিমিত্ত জনবের হতে মিষ্টারগালটি প্রদান করিলেন। তথন মধ্য বাবকে দেখাইরা ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, "ওগো! তুমি আমাকে বাহা বল, সেই সব কথা আল ইহাকে বলিডেছিলাম, ইনি বলিলেন, 'অবতার ত দশটি ছাড়া আর নাই'।" মধুরানাথও ইত্যবদরে সন্নাসিনীকে অভি-বাম্বন করিলেন এবং তিনি সতাই যে ঐরূপ আপরি করিতেভিলেন, ভছিষয় অঙ্গীকার করিলেন। ব্রাহ্মণী তাঁচাকে আশীর্বাদ করিয়া উত্তর করিলেন, "কেন? শ্রীমন্তাগবতে চবিবশটি অবভারের কথা বলিবার পরে ভগবান ব্যাস জীছরির অসংখ্য বার অবতীৰ হইবার কথা বলিয়াছেন ত ? বৈফাবদিগের গ্রন্থেও মহা-প্রান্তব্য পুনরাগমনের কথা স্পষ্ট উল্লেখ আছে। তত্তির শ্রীচৈতক্তের স্থিত (শ্রীরামক্রফাদেবকে দেখাইয়া) ইরার শরীরমনে প্রকাশিত লক্ষণ্যকলের বিশেষ সৌলাদুত মিলাইয়া পাওয়া বায়।" প্রাহ্মণী ঐক্রপে নিজপক্ষ সমর্থন কবিয়া বলিগেন, শ্রীমন্তাগবত ও গৌডীয় বৈজ্ঞবাচাৰ্যাদেশের গ্রন্থে মুপণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে জাঁচার কথা সতা বলিরা দ্বীকার করিতেই হইবে। ঐরপ ব্যক্তির নিকটে তিনি নিজ পক্ষ সমর্থন করিতে সম্মতা আছেন। ব্রাহ্মণীর ঐ কথার কোন উত্তর দিতে না পারিরা মথুথাযোহন নীরব दक्टिनन ।

ঠাকুরের সবদে ভ্রাহ্মণীর অপূর্য ধারণা ক্রমে কালীবাটীর সকলেই জানিতে পারিল এবং উহা লইরা একটা নিষম আন্দোলন উপস্থিত চইল। উহার কলাকল আর্রা অন্তর্জ্ঞ করেও বিক্ষাবিদ্যাল করিবাছি। তির্বাহী করিব করেবার করেবার আক্ষমী ঐরপে ঠাকুরকে সকলের সমক্ষে সংগ্রাহ বর্গ করেবার সম্মান প্রদান করেবার মনে কিছুমাত্র বিকার উপস্থিত হয় নাই। কিছু উক্ত সিহান্ত প্রবাহন করেবা আন্তর্জ্ঞ বন্দোবিক উৎস্থক হইবা তিনি বালকের ভার মধ্যবাবেহাককে ঐ বিক্ষাবের বন্দোবিক করিবে অন্তরোধ করিবাছিলেন। ঐ অন্তরোধেক করেবার্ত্তিক ব্যাহারিক। প্রক্ষাবিদ্যাল বিক্রাপে বিক্ষাবিদ্যাল ব্যাহার বন্ধাবিদ্যাল তালা আছত্ত্র বনিবাহি । ব্যাহারিক বিরুধি করিবাছিলেন তালা আছত্ত্র বনিবাহি । ব

<sup>+</sup> श्रमकार, गुर्वाई-- ६३ ७ ०६ वदाहि, ७ क्रियाई- अन वदाहि।

<sup>🕇 😘 🕶</sup> वि. केस्ट्राई— >म व्यवाहा

## একাদশ অধ্যায়

## ঠাকুরের তন্ত্রসাধন

কেবলমাত্র ভর্কবৃষ্টি-সহায়ে ব্রাহ্মণী, ঠাকুরের সহদ্ধে পুর্ব্বোক্ত সিভাত ভির করেন নাই। পাঠকের ত্মরণ থাকিবে, ঠাকুরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎকালে তিনি বলিয়াছিলেন. সাধনপ্রস্থত দিবাদটি শ্ৰীগামকুফাদেবপ্ৰামুখ ভিন ব্যক্তির সচিত দেখা आक्रीक शकरबन অবস্থা বধাহৰএপে ক্রিয়া তাঁহাদিগের আধাাত্মিক-জীবন-বিকাশে ব্যাইয়াভিল তাঁহাকে সহায়তা করিতে হইবে। ঠাকুরকে দর্শন করিবার বছপর্বে তিনি ঐরপ প্রত্যাদেশ লাভ করিরাছিলেন। ছতরাং বুঝিতে পারা যায়, সাধনপ্রাস্ত দিবাদৃষ্টিই তাঁহাকে দক্ষিপেশরে আনম্বলপর্বক স্বয় পরিচয়েই ঠাকুরকে ঐক্সপে বঝিতে সচারভা করিবাছিল। আবার দক্ষিণেখবে আদিয়া ভাঁহার সহিত তিনি বত খনিষ্ঠ ভাবে মিলিভা হইতে লাগিলেন, ততই ভাঁহার মনে ঠাকুরকে কি ভাবে কতনুর সহায়শ করিতে হইবে, তাৰিবৰ পূর্ব প্রাকৃটিত হুট্রা উঠিল। অভএব ঠাকুরের সম্বন্ধে সাধারণের তার ধারণা দুর করিবার চেষ্টাতেই তিনি এখন কালকেণ করেন নাই, কিছ শালপথাবদন্তনে সাধন সকলের অনুষ্ঠানপূর্বক শ্রীশ্রীবন্যবদার পূর্ব প্ৰসন্নতার অধিকারী হইরা ঠাকুর বাহাতে দিব্যভাবে স্বপ্রতিষ্ঠিত হরেন ভবিষয়ে বন্ধবভী হইবাছিলেন।

শুর-পরস্বাগত, শাহানিষ্ঠি সাধনপথ অবশ্বন না করিবা কেবলমাত্র অনুরাগ-সহারে উবর্ডশনে অঞ্জসর হইবাছেন বলিবাই, ঠাকুর নিজ উচ্চ অবহা সহতে ধারণা করিতে পারিকেছেন না, প্রবিধা সাধিকা প্রান্ধনীর একথা বৃদ্ধিতে বিদম্ব হয় নাই। নিজ কণ্পুর্ব প্রভাকসকলকে মতিক বিভাগির কল ঠাকুরকে রাজনীর ভয় বুলিয়া এশং শারীরিক বিকারসমূহ ব্যাধির ক্ষম্প কারণ উপস্থিত চইডেছে বলিয়া, যে সক্ষেহ ঠাকুরকে মধ্যে মুকুমান করিভেছিল ভাগের হল্প ক্লইডে নিজ্ঞিক

করিবার অক্স ব্রাহ্মণী এখন জীহাকে ওদ্রোক্ত সাধনমার্গ অবলবনে উৎসাহিত করিবাছিলেন। কারণ, সাধক বেরপ ক্রিবার অক্সচানে বেরপ ফন প্রাপ্ত হইবেন, তত্ত্বে ভবিবরে লিপিবছ দেখিতে পাইবা এবং অক্সচান সহারে অরং ঐরপ ফলসমূহ লাচ করিবা জাহার মনে এ কথার দৃঢ় প্রতীতি হইবে বে, সাধনা সহারে মানব অক্সরাব্যার উচ্চ উচ্চতর ভ্রমিসমূহে যত আরোহণ করিতে থাকে তত্তই তাহার অনক্সসাধারণ শারীরিক ও মানসিক অবস্থাসমূহের উপলব্ধি হব। ক্রিকা দারীরিক ও মানসিক অবস্থাসমূহের উপলব্ধি হব। ক্রিকা দারীরিক ও মানসিক অবস্থাসমূহের উপলব্ধি হব। করিবার প্রত্যাক্ষসকল উপস্থিত হউক না কেন, কিছুমাত্র বিচলিত না হইবা তিনি ঐ সকলকে সত্য ও অবশ্রভাবী আনিয়া নিশ্চিক্তরে গন্ধবা প্রথম অর্থান হইতে পারিবেন। ব্রাহ্মণী আনিতেন, শান্ত ঐক্সচ্ব স্থাক্তরে গুলুবার ও শান্তবাক্যের সহিত নিক্ত শ্রীবনের অক্সত্বনসকলকে ফিলাইছা অক্সকণ ভ্রমান কিনা, দেখিতে বলিবানেন।

প্রাপ্ত উঠিতে পারে, ঠাকুরকে অবতার-মহাপুরুষ বনিরা বৃথিয়া বাজনী কোন বৃক্তি বলে আবার উচাকে সাধন বাজনী কিল্লপে করাইতে উন্নত হইলেন ? ঐশী মহিমাসম্পন্ধ বাহরত নাংলার অবতার-পূরুষকে সর্বতোতারে পূর্ণ বলিরা খীকার করিতে হর, স্বভরাং তাঁহার সথকে সাধনাদি চেটার আবস্তুষকা সর্বতার বাজনীর বাংলা, ঠাকুরের সথকে ঐ প্রকার বহিষা বাংলা, ঠাকুরের সথকে ঐ প্রকার বহিষা বাং ঐশ্বর্যজ্ঞান আব্দরীর

মনে সর্বলা সমন্ত্রিত থাকিলে, ভাঁচার মানসিক ভাব বোধ হর ঐক্রপ হটত, কিন্ত ভাচা হর নাই। আমরা বলিয়াতি, প্রথম নর্শন হটতে ব্রাহ্মণী অপত্যানির্বিশেবে ঠাকুরকে ভালবাসিয়া-চিলেন-এবং ঐশব্যক্তান ভলাইয়া প্রিয়তমের কল্যাণচেটার করাইতে ভালবাসার জার বিতীয় পদার্থ সংসাবে নাই। বঝা যায়. অক্লব্ৰিম ভালবাদার প্রেরণাতেই তিনি ঠাকুরকে সাধনায় প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। দেব-মানব, অবভার-পুরুষসকলের জীবনা-আমরা সর্বত্ত ঐরপ দেখিতে পাই। দেখিতে cetsate পাট, জাঁহাছিগের স্তিত অনিষ্ঠভাবে বাহ্নিসকল 775 ভাঁচাদিগের অলৌকিক ঐশ্বাজ্ঞানে সময়ে সময়ে তান্তিত পরকলে উহা ভলিয়া যাইতেছেন এবং প্রেমে মুদ্ধ হটয়া তাঁচালিগকে সাধারণের জার অপর্ণ জ্ঞানে তাঁহালিগের কল্যাণচেটার নিষক হইতেছেন। অতএব অলৌকিক ভাবাবেশ ও শক্তিপ্রকাশ দর্শনে সময়ে সময়ে শুন্তিতা হইলেও, তাঁহার প্রতি ঠাকুরের অকুত্রিম ভক্তি বিশ্বাস এবং নির্ভরতা ব্রাশ্বণীর জনবনিছিত কোমলকঠোর মাড়ুমেছকে উদ্বেশিত করিয়া তাঁহাকে ভুলাইয়া রাখিতে এবং ঠাকুরকে ক্ষণী করিবার জন্ম সকল বিধরে সহায়তা করিতে সতত অগ্রসর করিত।

বোগ্য ব্যক্তিকে শিকানানের স্থােগ উপস্থিত হইলে, গুরুর ক্রন্তর
পরম পরিত্থি ও আত্মপ্রাণ স্বতঃ উদর হয়। স্থৃতরাং ঠাকুরের দ্রার
উত্তমাধিকারীকে শিকানানের অবসর পাইরা
ঠাকুরের অক্সির ক্রন্তর আক্ষার ক্রন্তর আক্ষার ক্রন্তর প্রতি তাহার জন্মনান্তর
অভ্যান্তর প্রতি তাহার অক্সন্তিম বাৎসাস্থ্য ভাব—
অভ্যান্তর প্রতি তাহার আক্রন্তর আক্রান বাৎসাস্থ্য ভাব—

ও তপজার হল ব্যৱকালের মধ্যে তাঁহাকে অঞ্জব করাইবার বস্ত সচেট্র চটবেন, ইচা বিচিত্র নহে।

ভজ্ঞাক্ত সাধনসকল অনুষ্ঠানের পূর্বে ঠাকুর ঐ বিষয়ের ইতি-কর্ত্তব্যতানবত্তে ই ব্রীকগদখাকে বিজ্ঞানাপুর্বক estrata waterinica তাঁহার অনুমতি লাভ করিয়া উহাতে প্রবৃত্ত 大部でする 電影 Fi 4Cの変 क्षश्कीत-छ। हार চটবাভিলেন -- একথা আম্বা ভাৰাই দাধনাগ্ৰহের পরিবাণ কথন কথন প্রবণ করিবাছি। অভএর কেবল-মাত্ৰ প্ৰাহ্মণীর আগ্ৰহ ও উত্তেখনা তাঁহাকে ঐ বিষয়ে নিৰ্ভ কৰে নাই; সাধনপ্রস্থত যোগদৃষ্টিপ্রভাবেও তিনি এখন প্রাণে প্রোণে ববিষয়ভিলেন—শালীর প্রাণালী অবলম্বনে প্রীপ্রাক্ষরাভাবে প্রায়াক করিবার অবদর উপস্থিত হইরাছে। ঠাকুরের একনিট মন ঐক্রপে বান্ধলীনিনিট্ট সাধন পথে এখন প্ৰণিগ্ৰহে ধাবিত ভটয়াছিল। সে আগ্রহের পরিমাণ ও তীব্রতা অনুভব করা আমাণিগের ছায় ব্যক্তিয় সম্ভৱপর নতে। কারণ, পার্থিব নানা বিষয়ে প্রসারিত আমালিপের মনের সে উপরতি ও একশক্ষাতা কোথার ?—অন্ত:নমু-দ্রর উর্বিমালার विक्रिक क्षण्डाक खानमान ना श्रांकियां. डेंडांड खनम्मर्न करियांड सम সর্বান্ত ভাতিতা নিমল্ল চট্বার অসীম সাহস আমালিগের কোণার ?---'একেবাৰে ভবিদ্বা যা', 'আপনাতে আপনি ভবিদ্বা বা' বলিবা, ঠাকুৰ আমাদিগকে বারংবার যে ভাবে উত্তেজিত করিতেন, সেইভাবে জগতের সকল পদার্থের এবং নিজ শরীরের প্রতি মারা মন্তা উচ্ছির ক্রিয়া व्याशाचिक्छार अञ्जेत अर्छ छविश राहेवात व्याशामित्व मार्था द्वाला ? আমরা বধন শুনি, ঠাকুর অসভ বর্মণার ব্যাকুল হটরা মা দেখা দে বলিরা পঞ্চবটীৰলে গলাগৈকতে মুখবৰ্ষণ করিতেন এবং দিনের পর দিন हिन्दा याष्ट्रेरम् कार्या के बाद के विदाय क्षेत्र का - क्षेत्र कथा कार्या কর্বে প্রবিষ্ট হর মাত্র, জ্বরে অমুরূপ বস্তারের কিছুমাত্র উপলব্ধি হয় না। হটবেট বা কেন? প্রীপ্রশাসাতা বে বণার্থট আছেন এবং দৰ্মাৰ ছাড়িয়া ব্যাকুলব্যবে তাঁহাকে ভাকিলে ভাছার বর্ণনলাভ বে বথাওঁই সভবপর—একথার কি আমরা ঠাকুরের ভার সকলভাবে বিবাস স্থাপন করিয়াছি ?

সাধনকালে নিজ মানসিক আগ্রহের পরিমাণ ও তীব্রতার কিন্দিৎ আভাস ঠাকুর আমাদিগকে একদিন কাশীপুরে অবস্থানকালে প্রদান করিয়া অন্তিত করিয়াছিলেন; ওৎকালে আমরা বাহা অন্তের করিয়াছিলান, তাহা পাঠককে কতদুর বুবাইতে সমর্থ হটব বলিতে পারি না; কিন্তু কথাটির এখানে উল্লেখ করিব:—

উশ্বরশাভের ব্যক্ত স্থামী বিবেকানন্দের আকুল আগ্রহ তথন আমরা কাশীপরে স্বচকে দর্শন করিতেছিলাম। আইন পরীক্রায় উত্তীৰ চটবাৰ অন্ত নিৰ্দ্ধাৱিত টাকা (কি) ক্ষমা দিতে ঘাটৱা কেমন कतिशा छाहात किछानाम इटेन. উहात প্রেরণার অভির इटेश কেমন করিয়া তিনি একবছে, নয়পদে জ্ঞানশস্তের স্থায় শহরের রাভা দিবা ছটিবা কাশীপুরে প্রীঞ্জনর পদপ্রাম্ভে উপস্থিত হুইলেন এবং উন্মতের স্থায় নিজ মনোবেলনা নিবেলনপূর্বক তাঁহায় কুপালাভ করিলেন, আহার-নিদ্রা ত্যাগপুর্বক কেমন করিয়া তিনি ঐ সময় চইতে ছিবারাত্র খ্যান অপ ভজন ও উপ্রচর্চার ভাশীপুরের বাগাবে ঠাকুর নিজ সাধনকালের কালকেপ করিতে লাগিলেন, অসীম সাধনোৎসাচে আগ্ৰহ সহছে বাহা ক্ষেত্ৰ কৰিবা জীৱাৰ কোমল জন্মৰ তথন বল্লকটোৰ-বলিবাভিলেম ভাবাণর হইরা নিজ মাতা ও প্রাভবর্গের অশেষ লাট একজালে উলাসীন হটবা বছিল, এবং কেমন কৰিবা প্ৰীক্ষ প্রদর্শিত সাধনপথে দৃঢ়নিষ্ঠার সহিত অগ্রসর হইরা তিনি দর্শনের পর দর্মন লাভ করিতে করিতে তিন চারি মানের অভেট নিবিকের সমাধিত্বও প্রথম অভূতব করিশেন—ঐ সকল বিষয় তথন 'আমানের ক্লের সমকে অভিনীত হটয়া আমাদিগকে ব্যক্তিত করিভেচিল। ঠাকুর তথ্ন প্রমানশ্বে সামিলীর ঐরণ্ অপূর্ব অমুরাগ, ব্যাকুলতা ও

সাধনোৎসাদের জ্বসী প্রশংসা নিতা করিতেছিলেন। ঐ সবছে একদিন, ঠাকুর নিজ অন্তরাগ ও সাধনোৎসাদের সহিত বামিনীর ঐ বিবরের তুলনা করিবা ঐ সবদের বলিবাছিলেন—"নরেত্রের অন্তরাগ উৎসাহ অতি অভুত, কিন্তু (আপনাকে বেধাটরা) এখানে তথন (সাধনকালে) উহাবের যে তোড়্ (বেগ) আসিরাছিল, তাহার তুলনার টহা যৎসামান্ত—ইহা তাহার সিকিও হইবে না!"—ঠাকুরের ঐ কথার আমানিগের মনে কীল্ল ভাবের উল্ব হইবাছিল, কে পাঠক, পার ত করনাসহারে তাহা অন্তব্য কর :

সে যাহা হউক, প্রীক্রিলগদহার ইলিতে ঠাকুর এখন সর্বস্থ কুলিব।
সাধনার ময় হইলেন এবং প্রাক্রাসম্পন্ন। কর্মকুলনা রাজনী ভাত্রিক
ক্রেবাপবােগী পদার্থসকলের সংগ্রহপূর্বক উচাদিগের প্রয়োগসক্তরে
উপদেশ প্রানান করিয়া উচািকে সহায়তা করিতে অশেষ আরাস
করিতে লাগিলেন। মহন্তগ্রহুতি পঞ্চাাণার মন্তক-করান ক সকাইন

<sup>\*</sup> ইদানীং লৃণু বেবেলি নৃত্যাবনস্ত্ৰন্ ।
বং কৃষা সাৰকো যাতি বহাদেব্যা: পরং পদৰ্ ঃ ৫১
নর-মহিন-মাজার-মুক্তরহং বঙালনে ।
অথবা পরবেশানি নৃস্তরহংশবাদের ।
নর্তুং তথা মধ্যে পক্সুতানি ইনিভব্ ঃ ৫০
অথবা পরবেশানি নরাপাং পক্সুতানা ।
তথা পতং সহমং রাযুক্ত লক্ষং তথেবচ ঃ ৫৪
নিস্তক্ষেবা কোটং নৃস্তান্ পরবেশনি ।
নরমূতং হাপনিছা প্রোধনিছা ধরাজনে ঃ ৫৫
বিভল্লিয়নিভাং বেদাং তভোপনি প্রক্রমেণ ।
আলাব্রহুক্তা দেবি চতুর্বতো স্বাচরেং ঃ ৫০
বেশিনীভ্রব —পক্ষণ্টলঃ

আদেশ হইতে সবম্বে সমাজতা হইরা, ঠাকুরবাটীর উদ্ধানে উত্তরসীমাক্তে অব্যক্তি বিষয়ক্ষালে এবং ঠাকুরের মহন্ত-প্রোধিত পঞ্চবটীতলে সাধনাত্মকৃপ ছুইটি বেদিকা+ নিশ্বিত হুইল এবং প্রব্যোগন মত ঐ মুগুাসন্বারের অক্তনের উপরে উপবিষ্ট হটয়া জপ. পঞ্মপ্তানন নির্দাণ ও পুরশ্চরণ ও খ্যানাদিতে ঠাকুরের কাল কাটিতে क्षीविद्यास स्टाइट सकत লাগিল। কয়েক মাস দিবাবাত্র কোথা সাধ্যের অন্ধান আদিতে ও বাইতে লাগিল, তাহা এই অন্তত সাধক এবং উত্তরসাধিকার জ্ঞান বুচিল না। ঠাকর বুলিভেন, ৮ দিবাভাগে দুরে, নানা স্থানে পরিভ্রমণপুর্মক ছ্রপ্রাপ্য পদার্থদকল সংগ্রহ করিত। রাত্রিকালে বিৰয়নে বা পঞ্চবটীতলে সমস্ত উদ্বোগ করিয়া আমাকে আহ্বান করিত, এবং ঐ मक्न भगार्थत महारव औ श्रीक्रानशांत भूत्रा वर्धाविति मन्नव कर्बाहेवा, ৰূপ খানে নিম্ম হটতে বলিত। কিন্তু পূজান্তে জপ প্ৰায়ই করিতে

শচরাচর পঞ্মুক্তসংযুক্ত একটি বেদিকা নির্মাণ করিলা শাবকেরা হল ব্যানাদি অনুষ্ঠান করিল গাকেন, ঠাকুর কিন্ত ছনটি মুক্তাসনের কথা আমানিগকে বলিয়াছিলেয়, ভয়বো শিল্পকের বেদিকার নিছে তিনটি নব্দুও প্রোধিত ছিল এবং পঞ্বটীতলছ্ বেদিকার পঞ্চলার কিছে ইবার কিছুকাল পরে, তিরি মুক্তকালসকল প্রশাবত নিক্ষেপপূর্বক আসনবয় লছা কইবার দিয়াছিলেয়। ভ্লাববার বিষ্কৃতান প্রশাবতার বিষ্কৃত্তর বলিয়া ইউক অধ্যা বিশ্বনূল ওংকালে অবিক্তর বিশেষ নির্মাণ বাকার বিশ্বন আকার বিশ্ব কিলামকল অপুর্ভাবের হবিবা ইইব বলিয়াই ইউক ছুইট আসন নিশ্বিত ইইরাছিল। বিশ্বন্দের সরিকটে কোন্দানীর বার্ষধানা বিভ্রাব থাকায়, হোরাদির অলাক ভগায় আয়ি প্রশাবিত করিবার অস্থবিবা হবলায় ছুইটি মুক্তাসন নিশ্বিত ইইয়াছিল এরপ্রক কইতে পারে।

<sup>†</sup> ঠাকুৰের শীমুখে ভিন্ন ভিন্ন সৰলে বাহা গুলা গিলাহে, ভাষা এখানে সৰভভাবে বেশুলা গেল।

পারিতাম না, মন এতদ্র তথ্য হট্যা পড়িত বে, মালা ফিরাইতে বাইরা সমাধিত হট্তাম এবং ঐ ক্রিয়ার পার্যনিদিট্ট কল বথাবথ প্রত্যক্ষ করিতাম। ঐরপে এট কালে দর্শনের পর দর্শন, অনুভবের পর অনুভব, মতুত অতুত সব কতই যে প্রত্যক্ষ করিবাছি, তাগার ইয়তা নাই। বিক্সুক্রান্তার প্রচলিত, চৌষটিধানা তত্মে বত কিছু সাধনের কথা আছে, সকলগুলিই প্রাহ্মণী একে একে অনুভান করাইরাছিল। কঠিন কঠিন সাধন— গাহা করিতে বাইয়া অধিকাংশ সাধক প্রপ্রট চয়—মার (ইংট্রাজ্বগদ্ধার) কুপার সে সকলে উদ্ধার্ণ কইয়াছি।

''একদিন দেখি, ব্ৰাহ্মণ নিশাভাগে কোথা হট্তে এক পুৰ্ণযৌধনা ক্ৰমত্বী ব্ৰথণীকে ভাকিহা আনিহাতে এবং পঞ্জাব আহোজন কৰিবা ⊌रमरोद जामत्व जाहारक विवस्त। कविद्रः উপবেশন कदाहेदा **जायारक** বলিভেচে, 'বাবা, ইচাকে দেবীবৃদ্ধিতে পদা द्योमुख्यिक स्मिनीकाल- कहा ' भूका माक कहेला वर्तनम, 'वादा, माक्स् সিদ্ধি অধ্যক্তননা জ্ঞানে ইতার ক্রোডে ব্যিয়া ভবারতিত্তে অপ কর।'—তথন আততে ক্রেকন করিয়া মাকে ( ইাঞ্জীজগদহাতে ) বলিলাম, 'মা, ভোর শরণাগতকে ও কি আনেশ করিভেছিল ? চর্মল সম্ভানের ঐক্লপ ছঃলাহদের সাম্পা কোপায় ?'--ঐক্লপ বলিবামাত্র দিব্য वान क्रमच अर्थ करेन ध्वः स्विक्ताविष्टेव सात्र. कि क्राया क्रिके সুমাক না আনিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে রুমণীর ক্রোডে • क्षेत्रविहे इहेरामाळ ममाधिय इहेरा পডिनाम । व्यवस्त यथन क्यांन इहेन ख्यम खाम्ननी विभन, 'किया अर्थ क्षेत्राक वावा: व्यनदा करहे देश बाबन कविया के व्यवसाय किंकुकान व्यनमांक कवियां कार হর, তুমি এককালে শরীরবোধনুক্ত চইরা সমাধিত হইরা পভিষাত ।'-- শুনিরা আখত হইলাম এবং পরীকার উত্তার্প করার বস্তু

মাকে ( প্রীপ্রাক্তরাকে ) কৃতজ্ঞতাপূর্ব-ক্ষরে বারংবার প্রণাম করিতে লাগিলাম।

"আর একদিন দেখি, ত্রাহ্মণী শবের ধর্ণরে মংত র'ধিয়া প্রীপ্রীক্ষগদ্ধার তর্পণ করিল এবং আমাকেও ঐরপ করাইরা উপা গ্রহণ করিতে বলিল। তাহার আদেশে তাহাই করিলাম, মনে কোনরূপ দ্বুণরে উদয় চইল না।

"কিন্ত যে দিন সে (আছ্মী) গণিত আন-মহামাংস-থও আনিহা তর্পণাক্ত উহা জিহবা হারা স্পর্ন করিতে বলিল, সে দিন তুণার বিচলিত হইরা বলিরা উঠিলাম, 'তা কি কথন করা হার হ'— শুনিয়া সে বলিল, 'সে কি বাবা, এই দেও আমি করিতেচি !— বলিয়াই যুণা ভাগে

সে উহা নিজ মুথে গ্রহণ করিরা 'ছুণা করিতে নাই' বলিরা, পুনরার উহার কিরমংশ আমার সম্মুথে হারণ করিল : ভাহাকে এরপ করিতে দেখিয়া শুশ্রিজগদখার প্রতে চাপ্তকা-মুর্তির উদ্দীপনা হইরা গেল এবং 'মা' 'মা' বলিতে বলিতে ভাবাবিট চইরা পড়িলাম। তথন আক্ষনী উহা মথে প্রদান করিলেও, ঘুণার উনর হইল না।

"এক্লপে পূৰ্ণাভ্যেক গ্ৰহণ করাইয়া অবধি ব্ৰাহ্মণী কত প্ৰকারের क्रम्बर्धात क्याह्याछिन, छाहाद हेवला हव ना। मक्न कथा मक्न मगरा এখন चारान चारा ना। एत मान चाह, य मिन खेतछ-ক্রিবাদক নরনারীর সম্ভোগানন্দ দর্শনপূর্বক শিব-শক্তির লীলাবিলাস জ্ঞানে মুগ্ধ ও সমাধিত হয়য়া পড়িবাছিলাম, সেট দিন বাছাটেডক লাভের পর ব্রাহ্মণী বলিয়াছিল, 'বাবা তমি আননাসৰে खानकामध्य मिकि-সিদ্ধ হটয়া দিবাভাবে প্রতিষ্ঠিত হটলে উৎাট লাভ, কুলাগার পূজা, এট হতের (বীরভাবের) শেষ সাধন।' উরার det Winter nien. কালে ঠাকুরের কিছকাল পরে একজন জৈরবাঁকে পাঁচ সিকা PSATE দক্ষিণা দানে প্রসন্ধা করিবা, তাঁহার সহাত্তে কালীব্যার নাট-মন্দ্রিরে দ্বিবাভাগে সর্ব্যক্তনস্থকে কুলাগার-পুজার বথাবিথি অপ্নতান করিবা বীরভাবের সাধন সম্পূর্ণ করিবাছিলাব। নীর্থকালব্যালী ভয়োক্ত সাধনের সময় আমার স্বৰণীয়াতে মাড়ভাব বেমন অক্ষুর ছিল, ভক্তপ বিক্ষাত কারণ প্রহণ করিতে গারি নাই।—কারবের নাম বা গন্ধবাতেই ক্ষপৎকারবের উপলব্ধিতে আত্মহারা হইতাম এবং 'বোনি' শক্ষ প্রবিশাতেই ক্সপ্রোনির উদ্দাশনার সমাধিত হইবা পভিতাম।''

দক্ষিণেশ্বর অবহানকালে ঠাকুন একদিন তাঁহার ব্যথনীয়াত্রে
মাড়ভাবের উল্লেখ করিয়া একটি পৌরাণিক কাহিনী বলিয়াছিলেন।
সিদ্ধুজ্ঞানগণের অধিনাহক ক্রীপ্রীপাণভিবেরের
এনিগাণভির বর্ষণা
মাত্রে মাড়জ্ঞান স্থাকে
সংক্রের পদ ইনাছিল, গরাটি ভাগারই বিবহণ। মন্ত্র্যাকি
ইতঃপুর্বের আমাদ্বের ভক্তি প্রদার হড় একটা আভিগার ছিল না।
কিন্তু ঠাকুবের প্রীমুখ হইতে উগা শুনিয়া পর্যন্ত্র ধারণা হুইবাছে
প্রীপ্রাপভিত বাস্তবিকই সকল দেবভার অত্যে পূলা পাইবারে

(शंका ।

বিশোর বরসে গণেশ একদিন ক্রীড়া করিতে করিতে একটি
বিডাল দেখিতে পান এবং বালহুলভ-চপলতার উহাকে নানাভাবে
পীড়াপ্রদান ও প্রহার করিয়া ক্রতিক্রত করেন। বিডাল কোনরপে
প্রাণ বাচাইয়া পলায়ন করিলে, গণেশ শান্ত হইয়া নিজ জননী
শ্রীশ্রীপার্কতীদেবীয় নিকট আগমন করিয়া দেখিলেন, দেবীয় শ্রীশ্রজের
নানাছানে প্রহারচিক্ দেখা ঘাইতেছে। বালক মাতার ঐরপ
অবস্থা দেখিয়া নিতাত ব্যথিত হইয়া উহায় কারণ বিজ্ঞানা করিলে
দেবী বিষর্বভাবে উত্তর করিলেন,—'ভূমিই আমার প্রকাশ চ্রবহায়
কারণ। মাতৃত্তক গণেশ প্র কথার বিশ্বিত ও অধিকতর ছঃধিত

সলসনরনে বলিলেন,--'সে কি কথা মা. আমি ডোমাকে কথন প্রহার করিলাম? অথবা এমন কোন চকর্ম করিয়াছি বলিরাও ত শ্বরণ চইতেছে না, যাহাতে ভোমার অবোধ বালকের অস্ত্র অপরের হত্তে তোমাকে একেণ অপমান সম্ভ করিতে হইবে ?' জগন্ময়ী শ্ৰীশ্ৰাৰেণী তথন বালককে বলিলেন.—'ভাবিয়া দেখ দেখি. কোন জীবকে আৰু তমি প্ৰহার করিয়াচ কি না ?' গণেশ বলিলেন.—'তাহা করিবাছি; অল্লকণ হইল একটা বিভালকে মারিয়াছি।' যাচার বিভাল সেট, মাতাকে ঐরপে প্রচার করিয়াছে ভাবিয়া, গণেশ তথন রোদন করিতে লাগিলেন। অতঃপর শ্রীশ্রীগণেশক্রননী অন্তুতপ্র বালককে সামরে জনরে ধারণপর্যক বলিলেন.—'তাহা নহে বাবা, তোমার সম্বধে বিভ্রমান আমার এট শরীরকে কেচ প্রচার করে নাই, কিন্তু আমিট মার্ক্ডারাদি বারতীয় প্রাণী রূপে সংসারে বিচরণ করিতেছি, এছস্ত ভোমাব প্রহারের চিক্ আমার আন্ধ্রে পোইতেছ। তমি না স্থানিয়া ঐরূপ করিয়াছ. সেজজ চ:খ করিও না; কিন্ত অন্তাবধি একথা শ্বরণ রাখিও শ্রীমৃত্তি-বিশিষ্ট জীবসকল আমার অংশে উদ্ভত চটয়াছে এবং পুংমুজিধারী জীবসমঃ তোমার পিতাং অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে-শিব ও শক্তি ভিন্ন জগতে কেহ বা কিছট নাই।' গণেশ মাতার ঐ কথা প্রদাসম্পর চটরা ভারর ধারণ করিয়া বছিলেন এবং বিবাছযোগা বয়: প্রাপ্ত চইলে, মাতাকে বিবাচ করিতে চইবে উলাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে অসম্মত হইলেন। একাপে প্রীশ্রীগণেশ ित्रकान जन्मताबो हरेशा दहिलान **এवर निवनकााण्यक जन**र-**এট कथा शहरत সর্বালা ধারণা করির। থাকার, জ্ঞানিগণের অঞ্জাণা** চইলেন।

পূর্ব্বোক্ত গরটি বলিয়া ঠাকুর, শ্রীশ্রীগণপতির জানগরিয়াস্টক

নিম্নলিখিত কাহিনীটিও বলিয়াছিলেন,—কোন সমতে প্রীপ্রীপার্বাচীৰেবী নিজ বহুমূল্য মুদ্ধমালা দেখাইয়া, গুলেব ও কাঠিককে গণেশ ও কাৰ্ক্সিকর বলেন বে, চত্রদশক্ষরনান্তি জগৎপরিক্রমণ করিবা ভাৰত পৰিজয়ৰ বিষয়ক তোমাদের মধ্যে যে অগ্রে আমার নিকট উপত্তিত 개발 इडेर्ड. डांडाटक चाहि कडे रखताला अलाव করিব। শিথিবাহন কান্তিকের অগ্রজের লয়েদর স্থপ ডকুর গুরুত্ব এবং ওদীয় বাহন মুখিকের মুলগতি স্মাংগ করিয়া বিজ্ঞাপুচাক চালিলেন এবং 'রত্মালা আমারট হটয়াছে' ভির করিয়া, ম্যাবারোলণে জগৎ পবিভাগে বহিগতে हरेताता काफिक हाला शहेतात नहका शह গণেশ আসন পরিত্যাগ করিলেন এবং প্রভাচকুদ্রায়ে শিবশক্ত্যাত্মক জীলীচবপার্রকার অবীয়ে অব্যিক ছেথিয়া, ধীরপান ठाँशाहित्राक श्रीतक्रमण ७ वसमा करण मिन्द्रम् माम देशनिहे दहित्सम्। অনমত কার্ক্তিক কিবিয়া আসিলে শ্রীশ্রীপার্কটোমেরী প্রসাদী ব্রমালা গ্ৰণতির প্রাণ্য বলিয়া নিক্ষেপপুর্বক জাঁচার গ্লাদেশে উল্ সল্লেছে

উক্লপে প্রীপ্রীগণপতির রমণীমাত্রে মাস্তভাবের উল্লেখ করিব। ঠাকুর বলিলেন,—"আমারও রমণীমাত্রে ঐরুপ ভাব; সেই অক্স বিবাহিত। বীর ভিতরে প্রীপ্রীজগদধার মাতৃমৃত্তির সাক্ষাৎ দর্শন পাঠবা পূলা ও পাদবন্দনা করিবাছিলাম।"

লম্বিতা কবিলের।

রম্ণীমাত্রে মাতৃজ্ঞান সর্বতোভাবে অন্তর বাথিয়া, তরোক বীরভাবে সাধনসকল অনুষ্ঠান করিবার কথা আমরা কোনও মুগে কোনও সাধকের সক্ষমে আবল করি নাই। নীরমতা-তর-সাধনে ঠালুরের আরী হইরা সাধকমাত্রেই একাল পর্যন্ত শক্তিগ্রহণ করিবা আসিরাছেন। বীরাচারী সাধকবর্গের মনে ঐ কারণে একটা দুদ্বদ্ধ ধারণা হইরাছে, শক্তিগ্রহণ না করিলে, সাধনার সিদ্ধি বা শুশ্রীজ্ঞগদ্ধার প্রসন্তও লাভ একান্ত অসন্তব। নিজ্প পাশব প্রাবৃত্তির এবং ঐ ধারণার বলবর্তী হইরা সাধকেরা কথন কথন পরকীরা শক্তি প্রচণেও বিরক্ত থাকেন না। লোকে ঐ জন্ম তারশান্ত-নিশিষ্ট বীরাচার মতের নিজা করিয়া থাকে।

ৰুগাবতার আগৌকিক ঠাকুরই কেবল নিজ সহক্ষে একথা
আমাদিগকে বারংবার বলিরাছেন, আজীবন তিনি
ঐ বিশেষত শলপদ্বার
কথন স্বপ্নেও স্থী গ্রহণ করেন নাই। অভএব
আন্দর্ম মাতৃভাবালয়ী ঠাকুরকে বীরমতের
সাধনসমূহ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করাইতে গ্রীশ্রীজগদন্বার গৃচ অভিপ্রার
ভালাই গেতিগ্রহ চর।

ঠাকর বলিতেন, সাধনসকলের কোনটিতে সাঞ্চলা লাভ করিতে জাঁচাৰ তিন লিনেৰ অধিক সময় লাগে নাই। শক্তি-এতগলাক বিধা 'সাধনবিশেষ প্রচণ কবিষা জল প্রভাক্ষ কবিবার ঠাকরের দিভিলাভে জন্ম ব্যাক্ত্রদয়ে জীতীঞ্গদন্ধাকে ধরিরা বসিলে, যাড়া প্রয়াণিত ভয় তিন দিবসেট উচাতে সিক্ষকাম চইতাম।' শব্দিগ্রহণ না করিয়া বীরাচারের সাধনদকলে তাঁলার ঐরেপে স্বরকালে সাফলা লাভ করাতে একথা স্পষ্ট প্রতিপদ্ধ হয় যে, পঞ্চ মি'কার বা দ্বী প্রচণ ঐ সকল অন্তর্ভাবের অবশুক্রিয় অঙ্গ নছে। সংঘ্যর্ভিত সাধক আপন তর্মল প্রকৃতির বশবর্জী হটরা ঐরপ করিয়া থাকে। সাধক ঐরপ করিয়া বসিলেও যে, তন্ত্ৰ ভাষাকে অভয় দান করিরাছেন, এবং পুনঃ পুনঃ অভালের ফলে কালে সে দিবাভাবে প্রতিষ্ঠিত হটবে, একথার উপদেশ করিরাছেন, ইহাতে ঐ শারের প্রথকারুণিকছই উপলব্ধি **₹**₹ 1

অতএব রূপরসাদি বে সকল পদার্থ মানবসাধারণকে প্রলোভিত করিয়া পুন: পুন: জন্মমরগাদি অভুতব করাইতেছে এবং **উবালাত**  ও আছळात्वत अधिकाती हरेल बिल्ल्स मा, मध्य महास वाबःवाब ष्ट्रिय **५ (**हिट्टाइ दावा (महे मक्साक क्रेमावक ভাষাক্ত-অন্টাৰ-মৃত্তি বলিরা অবধারণ করিতে সাধক্ষকে অভান্ত स**टासट फेरफ**फ করানট তারিকী ক্রিয়া সকলের উল্লেখ্য বলিয়া অনুমিত হয়। সাধকের সংবম এবং সর্বান্ততে ঈশ্বরধারণার ভারতমা বিচার কবিয়াই তম পশু, বীর ও দিবাভাবের অবভারণা করিয়াছেন এবং তাহাকে প্ৰথম ছিতীয় বা তৃতীয় ভাবে ঈশবোপাসনায় অগ্ৰসয় চ্টতে উপদেশ করিয়াছেন। কিন্তু কঠোর সংক্ষাকে ভিজিত্বরূপে অবলম্বনপূর্বক তল্প্রাক্ত সাধনসমূহে প্রাবৃদ্ধ চটলে ফল প্রাত্যক ১টবে. নতুবা নহে, একথা লোকে কালংখে প্রায় বিশ্বত হটরাছিল এবং তাহাদিগের অসুষ্ঠিত কুক্রিবাসকলের জন্ম তরশান্ত্রই দাবী বিশ্ব করিবা সাধারণে ভালার নিন্দাবাদে প্রাবৃত্ত লটবাছিল। অভএব রম্ণীমাত্রে মাভভাবে পূর্ণজ্বর ঠাকুরের এই সকল অভ্নতানের গাক্স্য দেখিয়া বথাৰ্থ সাধককুল কোন লক্ষ্যে চলিতে হইবে ভাছার নির্দেশ লাভপূৰ্বক বেমন উপকৃত চটবাছে, ভ্ৰম্পান্থের প্রামাণ্যও ভেম্বন প্ৰপ্ৰতিষ্ঠিত চটৱা ঐ শাস মহিমান্তিত চটৱাছে।

ঠাকুৰ এই সময়ে তল্পোক রহস্ত সাধনসমূহের আছান তিন চারি
বংসর কাল একান্বিক্রমে করিপেও, উহান্বিগের আভোপান্ত বিবরণ
আমান্বিগের কাহাকেও কথন বলিরাছেন বলিরা
ক্ষান করণ
বিধা কর না। তবে, সাধনপথে উৎসাহিত
করিবার জন্ত ঐ সকল কথার আরু বিতর আমানিগের অনেককে সময়ে সমরে বলিরাছেন, অথবা, ব্যক্তিগত প্রেরোজন
ব্রিরা বিহল ভাহাকেও কোন কোন ক্রিরার অনুষ্ঠান করাইরাছেন।
তল্পোক্ত ক্রিবাসকলের অনুষ্ঠানপূর্কক অসাধারণ অনুক্রবসমূহ বরং
প্রভাক্ত না ক্রিলে, উত্তরকালে সমীপাগত নানা বিভিন্নপ্রকৃতিবিলিই

ভক্তগণের মানসিক অবস্থা ধরিয়া সাধনপথে সহলে অপ্রসর করাইরা
দিতে পারিবেন না বলিয়াই বে, জীলীলগলাতা ঠাকুরকে এসমর এই
পথের সহিত সমাক্ পরিচিত করাইরাছিলেন—একথা বৃবিতে পারা
বায়। শরণাগত ভক্তনিগকে কি ভাবে কত রূপে তিনি সাধনপথে
অগ্রসর করাইরা নিতেন, তহিবরে কিঞ্চিৎ আভাস আমরা অল্পত্র ক প্রদান করিয়াছি; তৎপাঠে আমানের পূর্ব্বোক বাক্যের বৃক্তিবুক্ততা
বৃবিতে পাঠকের বিলম্ব হইবে না। অভএব এখানে ভাহার
পুনকরের কিপ্রাক্তন।

সাধনক্রিয়াসকল পূর্বোক্তভাবে বলা ভিন্ন ঠাকুর তাঁহার তদ্রোক্ত সাধনকালের অনেকগুলি দর্শন এবং অনুভবের ভক্ত সাধনকালে ঠাকুরের ন্দশন ও অনুভবসন্হ কথা আমাদিগের নিকট মধ্যে মধ্যে উল্লেখ করিতেন। আমরা এখন উহাদিগের কয়েকটি

পাঠককে বলিব :---

তিনি বলিতেন, তন্ত্ৰোক্ত সাধনের সমর তাঁহার পূর্ববস্থাবের দান্তিন বলিতেন, তন্ত্রোক্ত সাধিত হইরাছিল। প্রীপ্রীপ্রস্থানির উদ্ভিত্ত এহণ দ্বা সময়ে সময়ে শিবারূপ পরিগ্রহ করিরা থাকেন তনিরা এবং কুকুরকে কৈরবের বাহন জানিরা, তিনি ঐকালে তাহারের উদ্ভিত্ত থাছকে পরিক্রবোধে গ্রহণ করিতেন। মনে কোনরূপ থিধা হইত না।

প্রীপ্রসদহার পালপত্মে দেহ, মন, প্রাণ আছতি প্রহান করিয়া আপনাকে জানাত্তি- তিনি ঐকালে আপনাকে অস্তবে-বাহিরে ব্যাও দর্শন জানাপ্রিপরিবাণ্ডি দেখিরাছিলেন।

কুওলিনী আগরিতা হইরা মতকে উঠিবার কালে মুগাধারাদি

<sup>•</sup> क्षक्रकार श्रक्तांक-अव ७ २व व्यक्तांव ।

স্বামী শ্রীবিবেকানন্দের এককালে থান করিতে বলিনেই সন্মূথে
স্থাই বিচিত্র জ্যোতিশ্বর একটি ত্রিকোণ স্বঃ: সমূদিত চইত এবং
ক্র ত্রিকোণকে জীবস্ত বলিয়া উচ্চার বোধ চইত।
ক্রম্বোদি দর্শন
ক্রম্বোদি দর্শন
ক্রম্বোদি দর্শন
বলায়, তিনি বলিরাভিলেন,—"বেশ, বেশ, ভোর ক্রম্বোদি দর্শন
চইয়াছে; বিষ্মূলে সাধনকালে আমিও এক্রণ দেখিতান এবং
উচা প্রতিমৃহর্তে অসংখ্য ক্রমাণ্ড প্রাস্ব করিতেছে, দেখিতে পাইতান।"

ব্রহাণ্ডান্তর্গত পৃথক্ পৃথক্ বাবতীয় ধ্বনি একঐভ্ ত হইয় এক
বিরাট্ প্রণবধ্বনি প্রতিমৃত্তর্গত কর্মতে সর্বাম করে: উদিত ক্টতেছে—

অনাহতথানি প্রবণ
করিতে পারিতেন—একথা উহ্বার ঠাকুরের শ্রীর্থে ভনিরাছেন। ব্রীবোনির

মধ্যে তিনি এই কালে শ্রীশ্রন্থাকে সাঞ্চাৎ
ক্রাগায়ে ৮ম্ববীদর্শন

এইকালের শেষে ঠাকুর আপনাতে অধিমাদি সিদ্ধি বা বিভৃতির

<sup>•</sup> श्राप्तार, पूर्वाई-१व वर्गात ।

আবির্তাব অন্নতব করিরাছিলেন এবং নিজ ভাগিনের ছাবরের পরাবর্ণ ঐ সকল প্ররোগ করিবার ইতিকর্তব্যতা সহজে শুশ্রীঞ্জগদহার নিকট একদিন জানিতে বাইরা দেখিরাছিলেন, উহারা বেখা-বিষ্ঠার তুল্য হের ও সর্বতোভাবে পরিত্যাক্ষ্য। তিনি বলিতেন,—এরপ দর্শন করা পর্বান্ত নিজাইরের নামে তাঁহার স্থণার উদয় হয়।

ঠাকরের অণিমাদি সিদ্ধিকালের অমুক্তব প্রাস্থলে একটি কথা আমাদের মনে উদিত হুইতেছে। স্বামী বিবেকানন্দকে আইনিছিনগুছে ঠাকুরের ভিনি পঞ্বটীতলে নি**র্জ**নে একদিন আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন.—'ভাখ . আমাতে প্রাসিদ্ধ অষ্ট্রসিদ্ধি সভিত কথা উপস্থিত বহিহাছে: কিন্তু আমি ঐ সকলের কথন প্রারোগ করিব না, একথা বছপুর্ব হইতে নিশ্চর করিয়াছি-উহাদিগের প্রায়োগ করিবার আমার কোনরূপ আবেশকতাও দেখি না: তোকে ধর্মপ্রচারাদি অনেক কার্যা করিতে হটবে, ভোকেট ঐ সকল দান করিব, তির করিবাছি--গ্রাচণ কর।' স্বামিলী তলজুরে জিল্লাসা করেন.—'মহাশ্ব, ঐ সকল আমাকে ঈশ্বরলাভে কোনরূপ সহায়তা করিবে কি ?' পরে ঠাকুরের উদ্ভবে যখন বুঝিলেন, উহারা ধর্ম্ম-প্রচারাদি কার্য্যে কিছুদ্র পর্যান্ত সহায়তা করিতে পারিলেও, ঈশ্বর লাভে কোনৱণ সহায়তা করিবে না, তথন তিনি ঐ সকল এহণে অসম্মত হইলেন। স্বামিজী বলিতেন,—তাঁহার ঐ আচরণে ঠাকুর তাঁচার উপর অধিকভর প্রেসর চটবাভিলেন।

প্রীপ্রজগন্ধাতার মোহিনী-মারার নর্দান করিবার ইচ্ছা মনে সমূদিত
হওরার ঠাকুর এইকালে দর্শন করিবাছিলেন—এক
মোহিনীমান্ন নর্দান
অপূর্বে সুন্দরী শ্রীমৃতি গলাগর্জ হইতে উথিতা
হইবা বীরপারবিক্ষেপে গঞ্চবটাতে আগমন করিলেন, ক্রমে হেথিলেন, ঐ
রমনী পূর্বপূর্তা; পরে দেখিলেন ঐ রমনী গ্রাহার সন্মূধেই স্থন্তর কুমার

প্ৰসৰ কৰিবা ভাষাকে কত বেং বছৰান কৰিতেছেন; প্ৰকংগ বেৰিলেন, বৃদ্ধী কঠোৰ কৰালবৰনা হইবা ঐ শিক্তকে আস কৰিবা পূনৱাৰ গলাগুৰ্ছে প্ৰবিটা হইদেন।

পূর্বোক্ত ন্বন্সকল ভিন্ন ঠাকুর এই কালে ন্বৰ্জ্জা হইছে বাড়ণীনুরির সৌলবা

বিজ্জা পর্যন্ত কত বে দেবীনুর্ত্তি প্রাচ্চক করিরা

হিলেন, তাহার ইয়জা হয় না ৷ উহাবিগের

মধ্যে কোন কোনটি তাহাকে নানাচাবে উপদেশ প্রধান করিরাছিলেন ।

ঐ সূর্ব্তিসমূহের সকলগুলিই অপূর্বাহ্রপা হইলেও ঐ প্রীয়াজরাকেবরী
বা বোড়লী মূর্ত্তির সৌলব্যের সহিত তাহাবিগের রূপের ভূলনা
হয় না—একথা আমরা তাহাকে বলিতে তানিয়াছি ৷ তিনি
বলিতেন—"বোড়লী বা ত্রিপুবামুত্তির অফ হইতে রূপ-সৌল্ব্য গণিত হইরা
চতুদ্দিকে পতিত ও বিজ্জুরিত হইতে দেখিরাছিগেন ৷" এতাহির ভৈরবাদি
নানা দেবস্বিস্কলের মুর্লন্ত ঠাকুর এই সমহে পাইরাছিলেন ৷

অলৌকিক দর্শন ও অনুভবসকল ঠাকুরের জীবনে তল্পাধনকাল হইতে নিতা এতই উপস্থিত হইরাছিল বে, তাহাদের সমাক্ উল্লেখ করা মন্থ্যুপক্তির সাধ্যাতীত বলিরা আমাদের প্রতীতি হইরাছে।

তলোজ-সাধনকাল হইতে ঠাকুরের সুবুরাবার পূর্ণভাবে উল্লোচিগ্র তরসাধনে নিছিলাতে হইবা, তাঁহার বালকবং অবস্থার সুপ্রতিষ্ঠিত ঠাকুরের নেহবোধ- হইবার কথা আমরা তাঁহার প্রসুধে ওনিয়াহি। রাহিত্য ও বালকভাব এই কালের শেবভাগ হইতে তিনি পরিধিত বন্ধ্র

রাধিতে পারিতেন না। ঐ সকল কথন কোণার বে পড়িয়া বাইড, ভাহা আনিতে পারিতেন না! এপ্রিক্সন্থান প্রিপারণদ্রে মন সভত নিবিট থাকা বলতঃ ভাহার দরীয়-বোধ না থাকাই বে উহার বেড়, ভাহা আর বলিতে হইবে না। নতুবা বেচ্ছাপূর্ত্তক তিনি যে কথন ঐকপ করেন নাই, বা অন্তঞ্জুট পরমহংসদিপের ছার উদদ থাকিতে অভ্যাস করেন নাই—একথা আমরা তাঁহার শুরুথে অনেকবার প্রবণ করিবাছি। ঠাকুর বলিতেন,—ঐ সকল সাধনশেবে তাঁহার সকল পদার্থে অবৈতস্থি এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত ইইরাছিল বে বাল্যাবধি তিনি বাহাকে হের নগণ্য বন্ধ্ব বলিরা পরিগণনা করিতেন, ভাষাকেও মহাপবিত্র বন্ধ্বসকলের সহিত তুল্য দেখিতেন! বলিতেন—"তলসী ও সন্ধিনা গাছেব পত্র সম্ভাবে পবিত্র বাধু হইত।"

এই কাল হইতে আরম্ভ হইরা করেক বৎসর পর্যন্ত ঠাকুরের অঞ্চকান্তি এত অধিক হইরাছিল বে, তিনি সর্বাদা সর্বাত্ত লোকনরনের আকর্ষণের বিষয় হইরাছিলেন। তাঁহার নির্মাত্তমান চিত্তে উহাতে এত বির্মান্তির উদর হইত বে, তিনি উক্ত দিব্যকান্তি পরিগরের এক প্রীপ্রীক্ষরায়ার নিকট অনেক সময় প্রার্থনা করিয়া বলিতেন—'বা, আনার এ বাছ রূপে কিছুমাত্র প্রোর্থনা করিয়া বলিতেন—'বা, আনার এ বাছ রূপে কিছুমাত্র প্রোর্থনা নাই, উহা লইয়া তুই আমাকে আন্তরিক আন্তর্গান্তিক রূপ প্রোনা কর্য়া তাঁহার প্রীক্ষণ প্রার্থনা কালে পূর্ণ হইরাছিল, একথা আম্বা পাঠককে অন্তর্গ বিরাহি।\*

তল্লাক সাধনে রান্ধনী বেদন ঠাকুরকে সহায়তা করিয়াছিলেন, ভৈরবী রান্ধী ঠাকুরও তজ্ঞপ রান্ধনীর আধ্যাত্মিক জীবন পূর্ব শ্বীন্দাসনাধার বংশ করিতে উত্তরকালে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। ছিলেল তিনি ঐকাশ না করিলে, রান্ধনী বে নিবাভাবে প্রভিষ্টিতা হইতে পারিতেন না, একথার আভাস আমরা পাঠককে ব্যক্তি বিশ্বাহি। + রান্ধনীর নাম বোপেখরী ছিল, এবং ঠাকুর তাঁহাকে শ্রীবোগমারার অংশসভূতা বলিরা নির্দেশ করিতেন।

<sup>+</sup> श्रम्भार, गुर्साई--१म प्रशास

<sup>🕇</sup> श्राकार, गुर्काई—४व व्यवादा

ভন্নগাৰ-প্ৰভাবে দিবাশকি লাভ কৰিবা ঠাকুৰের অন্ত এক বিবরের উপলবি কইবাছিল। শ্ৰীশ্ৰীশ্ৰগাৰ্থার প্রসাধে তিনি কানিছে পারিয়াছিলেন, উত্তরকালে বহু ব্যক্তি উাহার নিকটে ধর্মগাছের কন্ত উপস্থিত ক্ইরা কুতার্থ ক্ইবে। পরম অন্তগত শ্রীপুত মধুর এবং ক্ষম প্রভৃতিকে তিনি ঐ উপলবির কথা বলিরাছিলেন। মধুর ভারতে বলিরাছিলেন, 'বেশ ভ বাবা, সকলে মিলিরা ভোমাকে লইবা আনক করিব।'

## দ্বাদশ অধ্যায়

## জটাধারী ও বাৎসল্যভাব সাধন

সন ১২৬৭ সালের শেষ ভাগে পুণাবতী রাণী রাসমণির দেহ-ভ্যাপের পর ভৈরবী শ্রীমতী বোগেখরী দক্ষিণেখর কালীবাটীতে আগমন করিরাছিলেন। ঐকাল চইতে আরম্ভ করিরা সন ১২৬১ সালের শেষভাগ পর্যান্ত ঠাকুর তন্ত্রোক্ত সাধনসমূহ অফুটান করিয়া-ছিলেন। আমরা ইত:পুর্বে বলিয়াছি, ঐ কালের প্রারম্ভ হইতে মথববাব ঠাকুরের দেবাধিকার পর্ণভাবে লাভ করিয়া ধক্ত হটরা-ছিলেন। ঐকালের পূর্বে মধুর বারংবার পরীক্ষা করিয়া ঠাকুরের चान्डेशुर्व नेप्रवास्त्रांग, मश्यम धार छा। गरेरवांगा महत्व मुन्निकत ভটরাছিলেন। কিছু আধ্যাত্মিকতার সহিত তাঁহাতে মধ্যে মধ্যে উল্লেখ্ডারূপ ব্যাধির সংযোগ হয় কি না, তবিবরে তিনি তখনও একটা ছিব সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই। ভ্রমাধনকালে জাঁহার মন হইতে ঐ সংশব সম্পূৰ্ণক্লপে পুৱীভূত হইবাছিল। তথু তাহাই নতে, অলৌকিক বিভৃতিসকলের বারংবার প্রকাশ দেখিতে পাইয়া এই কালে তাঁহার মনে দৃঢ় ধারণা হট্যা-ঠাকুছের কুপালাতে हिन छाहात देहेलावी छाहात छाछ छानता हहेता ষ্ণুৱেছ অনুভব ও শ্ৰীরামকৃষ্ণ বিগ্রহাবদম্বনে তাঁহার সেবা দইতে-আচরণ চেন, সঙ্গে সঙ্গে ফিরিরা ভাঁচাকে রক্ষা করিতেছেন এবং তাঁহার প্রভূম ও বিবরাধিকার সর্বতোভাবে অন্তর রাথিয়া তাঁহাকে দিন দিন অলেব মর্ঘাদা ও পৌরবসম্পন্ন ক্ষিৰা তুলিতেছেন। মধুৰামোহন তথন বে কাৰ্য্যে হতকেণ ক্ষিতে-

ছিলেন, ভারতেই নিছকাম হইতেছিলেন এবং ঠাকুরের কুপালাতে আপনাকে বিশেষভাবে দৈবসহারবান বলিয়া অভুত্তব করিভেছিলেন। ञ्चार ठेक्ट्रिय माधनश्चिम जनाममुद्दे मः शहर वनः कीहान অভিপ্রার্থত দেবদেবা ও অভাত সংকর্মে মধুরের এই **কালে** वक्त व्यर्थ वाष्ट्र करा विक्रिय नटक ।

সাধনসহাবে ঠাকুরের আধ্যাত্মিক শক্তিপ্রকাশ দিন দিন বত বর্তিত ब्हेबाहिन, छाहात जीननाज्येत्री मधुरत्वत मर्सविवरत उरमाह, नाहम अवर বল তত্তই বুদ্ধি পাইবাছিল। ঈখরে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনপূর্বাক **তাহার** আশ্র ও কুপানাতে ভক্ত নিজ জাবে বে অপূর্ব উৎসাহ এবং বলস্পার অফুডব করেন, মধুরের অফুড়তি এখন ভাল্নী হইবাছিল। তবে রজোগুলী সংগায়ী মধুরের ভক্তি ঠাকুরের সেবা ও পুণ্যকার্যা-সকলের অনুষ্ঠানমাত্র করিবাই পরিতৃট থাকিত, আধ্যাত্মিক রাজ্যের অন্তরে প্রবিষ্ট হইরা গুড় রহস্তদক্ষ প্রভাক করিতে অপ্রশার হইড না। এরপ না হইলেও কিছ মথুরের মন তাঁহাকে একথা ছিয় বুৰাইবাছিল বে ঠাকুৱই তাঁহার বল, বুদি, ভর্মা, তাঁহার ইহকাল পরকালের সহস এবং ভাঁচার বৈষ্থিক উন্নতি ও পদর্মবালা লাভের মূলীকৃত কারণ।

ঠাকুরের কুপালাভে মধুর বে এখন আপনাকে বিশেষ মহিমাছিত জ্ঞান করিয়াছিলেন, ভাছিবরের পরিচয় আমরা তাঁঞার এট কালাভত্তিত কার্ব্যে পাইরা থাকি। "রাণী রাসম্পির জীবনবুদ্ধা**র" শীর্বক** গ্ৰন্থে হেৰিতে পাওৱা বাৰ, তিনি এইকালে (সন ১২৭০ সালে) বছব্যৱসাধ্য অন্নৰেল ব্ৰতাছ্ঠান করিরাছিলেন। 44(41 WE:NE হাবৰ বলিড, এই ব্ৰভকালে প্ৰকৃত স্বৰ্ণবৌণ্যাদি বভাল্ডাৰ ব্যতীত সহল ৰণ চাউল ও সহল ৰণ জিল वाचनभक्तिकन्यात होने कहा हरेगाहिन धवर महत्वी नाही धानिक

গারিকার কীর্ত্তন, রাজনারারণের চতীর পান এবং বাজা প্রাকৃতিতে দক্ষিণেরর কালীবাটী কিছুকালের জন্ম উৎসবক্ষেত্রে পরিণত হটরা-ছিল। ঐ সকল পারক-পারিকানিগের ভক্তিরসাপ্রিত সলীত প্রবণে তাঁহাকে মুহুমুহ্ ভাব-সমাধিতে ময় হইতে দেখিয়া প্রীবৃত্ত মথুর, ঠাকুরের পরিভৃত্তির ভারতম্যকেই ভাহাদিগের গুণপনার পরিমাপক-স্বরূপে নির্দারিত করিরাছিলেন এবং ভাহাদিগকে বছর্ল্য শাল, রেশনী বস্ত্র এবং প্রচুর মুদ্রা পারিভোষিক প্রদান করিবাছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত ব্রতাষ্ঠানের ব্যৱকাল পূর্ব্বে ঠাকুর বর্ত্বনানরাব্দের
প্রধান সভাপত্তিত শ্রীবৃক্ত পদ্মলোচনের গভীর পাত্তিতা ও নিরভিনানিতার কথা শুনিরা উাহাকে দেখিতে গিরাছিলেন। ঠাকুর বলিতেন,
ক্রমেক ব্রতকালে আহুত পণ্ডিতসভাতে পদ্মলোচনকে আনহন ও
নান গ্রহণ করাইবার নিমিন্ত শ্রীবৃত্ত মধুরের
বৈলাভিক পভিত
পদ্মলোচনের সহিত
ঠাকুরের সাঞ্চাৎ
ক্রসাভিক্তর কথা আনিতে পারিরা মধুর উক্ত
পণ্ডিতকে নিম্মণ করিতে হৃদ্বর্বাহকে পাঠাইবাছিলেন। শ্রীবৃক্ত পদ্মলোচন নানাকারণে মধুরের ঐ নিমন্ত্রণ গ্রহণে
ক্রস্বর্ব ইবাছিলেন। পদ্মলোচন পণ্ডিডের কথা আনরা পাঠককে

ভাষিক সাধনসমূহ অনুষ্ঠানের পর ঠাকুর বৈক্কব মতের সাধন-সক্ষদে আকৃষ্ট হইরাছিলেন। ঐরণ হইবার কভকগুলি স্বাভাবিক কারণ আমরা অন্তুসভানে পাইরা থাকি। প্রথম—ভক্তিমতী ব্রাহ্মী বৈক্ষবত্তব্যোক্ত পঞ্চতাবাপ্রিত সাধনসমূহে স্বরং পারবাদিনী ছিলেন এবং ঐ ভাবসক্ষের অন্তুমকে আপ্রবস্থাক ভব্বছচিত্তে অনেক

खबाज मिरिकार्य विश्वधिक ।

ওলভাব, উভরার্ক—২র অধ্যার।

कांग व्यवदान कविएकन। नकतानी बर्लाशांत छारत छन्नद हरेवा शिक्करक aterativis antia calma anticola anti missi dista नवरक वेटाशर्ट्स विवाधि। अञ्चव देवका यह नाधनविवास होकूबरक उपाव खेरमार अमान कवा विक्रिक तरह। विज्ञीय-देशकर-कम-সভত ঠাকুরের বৈক্ষর ভারসাধনে অভুরাগ থাকা স্বাভাবিক। কামারপুক্র অঞ্লে ঐ সকল সাধন বিশেষভাবে প্রচলিত থাকার देशियात्रव अति दीशव 변경기자이의 प्राकात्वव देवकात वास्त्रव বালাকাল ছইতে বিশেষ প্রযোগ ছিল। সাধনসমতে প্ৰবন্ধ at: मर्वारभक्ता विभिष्टे कादन÷श्रीकरस्य क्रिक्ट abeta mias আজীবন পুৰুষ এবং স্থী উভয়বিধ প্ৰাকৃতির व्यवहेश्य मित्रान (स्था बाहेछ। উहासिश्व अस्म अञाद छिनि সিংচ প্রতিম নিজীক-বিক্রমণালী সর্ববিষয়ের কারণায়েরী, কঠোর পুৰুষপ্ৰব্যৱপে প্ৰতিভাভ ভইতেন, এবং অন্তের প্ৰকাশে अन्छ (कांग्रन-क्टोर कुन्दिनिट व्हेंद्र। समूद्र सिंहा क्याटक्ट वाव होत वचा । वास्तिक साथित्यक । अविवास क्रिएक का अवैवास দেখা বাইড। লেবোক্ত প্রকৃতির বলে তাঁহাতে কতকওলি বিষয়ে তীর অমুরাগ ও অক্ত কতকগুণিতে ঐরপ বিরাগ প্রভাবতঃ উপস্থিত হুইত এবং ভাবাবেশে অশেব ক্লেম হাক্তমুখে বছন করিচে পারিশেও ভাববিঠীন চটবা ইভবসাধারণের জার কোন কার্যা করিতে সমর্থ ब्रहेरफन जो ।

সাধনকালে প্রথম চারি বৎসরে ঠাকুর বৈক্ষর তরোক্ত শান্ত, বাত, এবং কথন কথন প্রকৃষ্ণস্থা স্থলামানি প্রকাশকগণের ভার স্থাতাবাবদখনে সাধনে বরং প্রবিত্তি হইরা সিদ্ধিলাত করিরাছিলেন।
জীরাক্তপ্রসতপ্রাণ মহাবীরকে আবর্শরণে প্রহণপূর্মক লাভাকতি অবদ্ধনে তাহার কিছুকাল অব্যতিতি এবং কনকন্দিনী, কনন-

ছঃখিনী দীতার দর্শনদাভ প্রভৃতি কথা ইতঃপূর্বে উল্লিখিত হইরাছে। অভএব বৈক্ষবভয়োক্ত বাৎসলা ও মধুররসাঞ্জিত মুখ্য ভাবৰর সাধনেই ভিনি এখন মনোনিবেশ কবিবাভিলেন। বাৎসভা ও মধুরভাব o Batra জিৱি शो दर्श होत. সাধনের পুর্বের ঠাকুরের **জ্ঞাঞ্জলাভার স্থীরূপে ভাবনা ক্**রিয়া ভিভৰ শ্ৰীভাবের উদয হতে ভাঁহাকে বীজনে নিবক আছেন. কালীন দেবীপুলাকালে মথুরের কলিকাভান্থ বাটীতে উপস্থিত হইয়া রমণীলনোচিত সালে সজ্জিত ও কুলন্তীগণ পরিবৃত হটবা ৮দেবীর দর্শনাদি করিতেছেন এবং স্ত্রীভাবের প্রাবলো অনেক সময়ে স্বরং বে भरत्महरिनिष्टे. এकथा विश्व इटेंटल्डन ।+ आगता वथन प्रक्रिम्बद्ध ঠাকুরের নিকট বাইতে আরম্ভ করিবাছি, তথনও তাহাতে সমরে সময়ে প্রাকৃতিভাবের উল্ল চুটতে দেখিবাছি, কিছ তথ্ন উহার এই কালের মত দীর্ঘকালব্যাপী আবেশ উপস্থিত হুইত না। একপ হইবার আবশ্রকতাও চিল না। কারণ, স্ত্রী-প্র-প্রকৃতিগত বাবতীর ভাব এবং তদতীত অধৈতভাবমুৰে ইচ্ছামত অবস্থান করা শ্রীশ্রীলগদধার কুপার তাঁহার তথন সহজ হইরা দাঁডাইরাছিল এবং সমীপাগত প্রত্যেক ব্যক্তির কণ্যাণদাধনের জন্ম ঐ দক্ষ ভাবের বেটাতে যতকণ ইচ্ছা ভিনি অবস্থান করিতেভিগেন।

ঠাকুরের সাধনকাশের মহিমা হাদরক্ষম করিতে হইলে পাঠককে
কল্পনাস্থারে সর্বাব্যে অক্সথান করিবা বেখিতে
ঠাকুরের মনের গঠন
হিমন, উাহার মন ক্সাব্যি কীদৃশ অসাধারণ
কিলপ ছিল ভাষ্বরের
আলোচনা থাভূতে গঠিত থাকিবা কিভাবে সংসারে নিভ্য বিচরণ করিত এবং আধান্মিক রাজ্যের প্রবল বাড্যাভিদুধে পভিত হইরা বিগঠ আট বৎসরে উহাতে কিরুপ

<sup>•</sup> अन्वार, पूर्वाई—श्व प्रशाह ।

পরিবর্ত্তনসকল উপস্থিত হটবাছিল। আহলা ভাছার নিজমুখে ক্তনিয়াতি, ১২৬২ সালে ছজিবেশ্বর জানীরাটীতে বধন ভিনি প্রথম পদার্পণ করেন এবং উহার পরেও কিছুকাল পর্যন্ত ভিনি সম্প্রভাবে বিখাস করিয়া আসিয়াছিলেন বে. জাঁচার পিতপিতামচগণ বেলপে সংপধে থাকিবা সংসারধর্ম পালন করিবা আসিবাছেন, ডিনিও ঐরপ করিবেন। আঞ্চয় অভিযানর্ভিড জাঁচার মনে একথা একবার্থ উদয় হয় নাট বে. তিনি সংসারের অন্ত কারারও অপেকা কোন অংশে বড় বা বিশেষপ্রধাসকার। কিছু কার্যক্রেকে অবজীর্ণ চটবা তাঁচাৰ আসাধাৰণ বিশেষৰ প্ৰতি পদে প্ৰকাশিত চটৰা পৰিছে লাগিল। এক অপূর্ক বৈব-শক্তি বেন প্রতিক্ষণ তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া সংসারের রূপরসাদি প্রেড়োক বিষয়ের অনিভাম ও অকিভিংকরম উজ্জন বৰ্ণে চিত্ৰিত কৰিয়া জাঁচার ন্যুনসন্থাৰ ধাৰণপৰ্কক জাঁচাকে সর্বাদা বিপরীত পথে চালিত করিতে লাগিল। স্বার্থপুর সভাষাত্রান্ত্র-সন্ধিংম্ম ঠাকুর উহার ইন্সিতে চলিতে কিরিতে শীম্বই আপনাকে অভ্যন্ত করিয়া ফেলিলেন। পার্থিব কোগ্যবন্ধানকলের কোনটি লাভ कदिराद ठेका कांश्व मान क्षांक वाकित खेला करा कांश्व द স্থকঠিন হইভ, একথা বুৰিতে পানা যাব।

সর্বা বিষয়ে ঠাকুরের আজীবন আচরণ দরণ করিলেই পুর্বোভ কথা পাঠকের জ্বরদম হইবে। সংসারে প্রচলিত বিভাত্যাসের উদ্দেশ্ত, 'চাল কলা বাথা' বা—অর্থোপার্জন বৃধিরা ঠাকুরের ননে সংখার-ব্যুবর কড অর হিল সাহার্য হইবে বলিরা পুরুকের পরপ্রধন করিবা ক্রোপাসনার অভ্যান্তের বৃধিনেন এবং ক্রিরলাভের রক্ত উন্নভ হইরা উঠিলেন—সম্পূর্ণ সংব্যুক্ত ক্রিরলাভ হয়, একথা বৃধিরা বিবাহিত হইসেও কথন বী প্রধন ক্রিকেন বা—সঞ্চালীল ব্যুক্তি ক্ষরে পূর্ণনির্ভরবান্ হর না বুরিরা কাঞ্চনাদি দ্বের কথা, সামান্ত পদার্থনিক্স সঞ্চরের ভাষও মন হইতে এককালে উৎপাটিত করিরা ক্ষেলিলেন— এরপ মনেক কথা ঠাকুরের সহকে বলিতে পারা বার। ঐ সকল কথার অঞ্থাবনে বুরিতে পারা বার, ইতরসাধারণ জীবের নোহকর সংস্কারবন্ধনাকল তাঁহার মনে বাল্যাবিধি কতন্ত্ব অর প্রভাব বিতার করিরাছিল। উহাতে এই কথারও স্পষ্ট প্রতীতি হর বে, তাঁহার ধারণাশক্তি এত প্রবল ছিল বে, মনের পূর্বসংখারসকল তাঁহার সমূপ্য মতকোত্তলন করিরা তাঁহাকে লক্ষ্যন্তট করাইতে কথানও সমর্থ হউত না।

ভত্তির আমরা দেখিরাছি, বাল্যকাল হইতে ঠাকুর ঐতিধর ছিলেন। ৰাহা একবার শুনিতেন, তাহা আফুপুর্বিকে আবুদ্ধি করিতে পারিতেন এবং জাঁচার স্বতি উচা চিরকালের অস্ত্র ধারণ সাধনার প্রবুত্ত হই বার कविशे थाकिछ। बानाकारन दाबादनामि कथा. পর্বের ঠাকরের মধ গান এবং যাত্রা প্রভৃতি একবার প্রবণ করিবার কিলপ শুণসম্পদ্ধ fea পরে বর্জ্ঞগণকে শইরা কামারপুরুরে গোঠে ব্রজে তিনি ঐ সকলের কিরূপে পুন্ধাবৃত্তি করিতেন, তথিবর পাঠকের জানা আছে। অভ এব দেশা বাইতেছে, অদষ্টপূর্ব সভ্যামুরাগ, শ্রুতিধরত্ব এবং সুল্পূর্ব ধারণারণ ধৈবী সম্পত্তিনিচর নিজর করিছা ঠাকুর সাধকজীবনে প্রবিষ্ট হইরাছিলেন। বে অফুরাগ, ধারণা প্রভৃতি গুণসমূহ আরম্ভ করা সাধারণ সাধকের জীবনপাতী চেটাডেও স্থসাধ্য হর না, তিনি সেই গুণগ্ৰুপকে ভিজিত্তপে অবলয়ন করিছা সাধন-वाटका व्यश्नन क्रेनिक्टिनन। ऋडवीर नायनवाटका ভাঁহার সমধিক ফললাভ করা বিচিত্র নহে। সাধনকালে কঠিন সাধনসমূহে তিনি তিন দিনে সিদ্ধিগাত করিরাছিলেন, একথা তাঁহার निकटी अर्थ कतिहा कत्नक मध्य जायहा य विश्वाद क्छबुकि हरेगाहि.

ভাহার কারণ ভাহার অনাবান্ত বাননিক গঠনের কথা আবহা ওথন বিকুষাত ক্ষরকম করিতে পারি নাই।

ঠাকুরের জীবনের করেকটি ঘটনার উল্লেখ করিলে পাঠক चानाहित्वव शृद्धीक कथा दुविएछ शाहित्वन। नाथन-बामिन ग्रह्मा प्रदेश काला दाया ठावून विज्ञानिकारक विवादमुर्वक ७ चाःनाहमा 'টাকা হাটি—হাটি টাকা'—বলিজে বলিজে মৃত্তিকাসহ করেকথও মুদ্রা গলাগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন-অম্বি তৎসহ বে কাঞ্নাসক্তি মানব্যনের অস্তুত্তন পর্যন্ত আপন অধিকার বিভূত করিছা রহিয়াছে, তাহা চিরকালের নিমিত্ত তাঁহার মন হইতে সমূলে উৎপাটিত হট্যা গদাপর্ভে বিস্ক্রিত হট্য। সাধারণে বে স্থানে প্রনপ্রক মানাদি না করিলে মাপনাদিপকে ওচি আন করে না, নেই ছান তিনি चहरत मार्क्टना कविरामन-स्थानि जीवांच धन क्यान्य कालाविधांन পরিত্যাপপুর্বক চিরকালের নিষিত্ত ধারণা করিব। রাখিল, সমাজে অশ্বস্ত জাতি বলিয়া পরিপণিত ব্যক্তিসমূহাপেকা সে কোন আংশে বভ নতে। অগলভার সন্তান বলিয়া আপনাকে ধারণাপুর্বক ঠাকুর বেষন শুনিলেন, তিনিট 'লিল: সমস্তা: সকলা কলংড'-- কমনি আছ কথন ব্রীজাতির কাহাকেও ভোগনালগার চল্ফে দেখিবা দাম্পত্য স্থৰ লাভে অগ্রসর হটভে পারিলেন না।—ঐ সকল বিবরের অন্তর্গাবনে ম্পট বুৰা বাৰ, অসামাত ধাৰণাশক্তি না থাকিলে ডিনি ঐবেপ ফলসকল কথন লাভ ভবিত্তে পারিতেন না। ভাঁচার জীবনের ঐ गरून कथा छनिता चामता (व विश्विष्ठ वर्षे, चथरा महना विश्वान করিতে পারি না, ভাচার কারণ-আমরা ঐ সমরে আমারিপের অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করিরা দেখিতে পাই বে, এরংপ বৃত্তিকানহ মুজাথও সহজ্ববার জলে বিসর্জন করিলেও আমাদিপের কাকনাসক্তি नारेरन ना-मक्त्यनात कार्या जान र्योठ कतिरामक जानारात करनत

অভিযান খোঁত হইবে না এবং কাজ্জননীর রমণীরূপে প্রকাশ কইবা থাকিবার কথা আজীবন শুনিদেও কার্য্যকালে আমানিগের রমণীনাত্রে মাড্জানের উদর হইবে না ! আমানিগের ধারণাশভি- পূর্বকৃত কর্মনংভাবে নিতান্ত নিগড়বছ রহিবাছে বলিবা, চেটা করিবাও আমরা ঐ সকল বিষরে ঠাকুরের ভার ক্লনাভ করিতে পারি না ৷ সংব্যরহিত, ধারণাশৃভ্য, পূর্বসংখার প্রবল মন লইবা আমরা উপর্বাভ করিতে সাধনরাজ্যে অগ্রসর হই—ক্লও মৃত্রাং ভাঁহার ভায় লাভ করিতে পারি না ৷

ঠাকুরের স্থার অপূর্ক শক্তিবিশিষ্ট মন সংসারে চারি পাঁচ শত বৎসরেও এক আঘটা আসে কিনা সন্দেহ। সংব্যপ্রবীণ, ধারণা-কুশল, পূর্কসংকারনির্গব সেই মন ক্রিবলাভের জন্ত অদৃইপূর্ক অহরাগ-ব্যাকুলতা-তাড়িত হইবা আট বৎসর কাল আহামনিম্যাত্যাগ-পূর্কক প্রীপ্রিকগন্মাতার পূর্বনর্শনি লাভের জন্ত সচেট থাকিবা করনুব শক্তিসম্পন্ন হইবাছিল ও স্মানুষ্টিসহারে কিন্নপ প্রত্যেকসকল লাভ করিবাছিল, তাহা আমাদের মত মনের করনার আনরন করাও অসম্ভব।

আমরা ইতঃপূর্ব্ধে বলিরাছি, রাণী রাস্মণির মৃত্যুর পর দক্ষিণেপথর কালীবাটীতে প্রিপ্রীলগদধার সেবার কিছুমাত্র ঠাল্বের অন্থলার ক্রটি পরিলক্ষিত হইত না। প্রীরামক্ষণগতপ্রাণ মণ্বামাহন ঐ সেবার ক্ষম্য নির্মিত বার করিতে স্থান্তিত হওরা ধূরে থাকুক, অনেক সমর ঠালুরের নির্দেশে ঐবিবরে তরপেকা অধিক ব্যর করিতেন। বেবদেবী সেবা ক্ষি সাধুতক্তের সেবাতে তাঁহার বিশেষ প্রীতি ছিল। কারণ, ঠালুরের প্রীপনাধারী মণ্ব্য তাঁহার শিক্ষার সাধুতক্তগণকে ক্ষর্থরের প্রাতিরূপ বলিরা বিধাস করিতেন। সে ক্ষম্ম বেধা বার, ঠালুর বধন

এইকালে তাঁহাকে সাযুতক্রদিগকে অল্লদান ভিন্ন বেহরকার উপবোদী বল্ল কৰলাদি ও নিভাব্যবহাৰ্য্য কমঞ্চলু প্ৰাকৃতি জলপাত্ৰ বানেৰ ব্যবস্থা করিতে বলেন, তথন ঐ বিষয় প্রচালক্ষণে সম্পন্ন করিবায় জন্ম ডিনি ঐ দক্ষ পদাৰ্থ ক্ৰয় ক্ৰিয়া কালীবাটার একটি গৃহ পূৰ্ণ ক্ৰিয়া রাখেন এবং ঐ নৃতন ভাগোরের জ্বাসক্ষ ঠাকুরের আদেশামুসারে বিভরিত क्टेर्ट, कर्षकांद्रीविशस्य बहेब्रथ विनदां स्वतः। आवाद छेशव विह्न-কাল পরে সকল সম্প্রদারের সাধুভক্তদিগকে সাধনার অনুভূগ পদার্থ সকল দান করিয়া তাঁহাদিলের সেবা করিবার অভিপ্রায় ঠাকুরের মনে উদিত হলৈ, মধুর ভবিষয় জানিতে পারিয়া, উচারও বন্দোবত কৰিবা দেন। সম্ভবতঃ সন ১২৬৯ – ৭০ সালেই মণুৱাঘোৰন ঠাকুৰের অভিপ্ৰাৱামূদায়ে ঐব্ধণে সাধুদেবার বহুদ অন্তুঠান করিয়াছিলেন ূবং ঐক্স রাণী রাদ্যণির কালীবাটীর অক্ত আভিবেরতার কথা সাধুভক্তগণের মধ্যে সর্বত্ত প্রচারিত হটরাছিল। হালী রাসবণির জীবংকাল চুইভেট কালীবাটী ভীর্থপর্যটনশীল সাধু-পরিব্রাক্ষকগণের নিকটে পথিমধ্যে করেক দিন বিশ্বামলান্ডের স্থানবিশেষ বলিয়া গণ্য হট্যা থাকিলেও, এখন উহার প্রনাম চারিদিকে সম্বিক প্রদারিত হট্যা পড়ে এবং সর্ব্বসন্তালায়কক সাধকাগ্রণী সকলে ঐ স্থানে উপস্থিত ও আভিগ্যগ্রহণ পরিতপ্ত হটরা উহার সেবা-পরিচালককে আশীর্কাদ-পূর্বক গম্ভব্য পথে অগ্রগর হইতে থাকেন। ঐরপে সমাগত বিশিষ্ট সাধুদিগের কথা আমরা ঠাকুরের শ্রীবুৰে বতদূর ওনিবাছি, তাহা অক্তৰ লিপিবত্ব করিবাছি। † এবানে ভাহা পুনক্তরেব—'অটাধারী' নামক বে রামাইড সাধুর নিকট ঠাকুর রাম-মত্রে দীব্দা গ্রহণ করেন ও 'এত্ৰীৱাফালা' নাষক জীৱাফজের বালবিগ্রন্থ প্রাপ্ত হরেন, তাঁহারই

<sup>+</sup> appie. Durid-fe die weite i

<sup>†</sup> ভাৰতাৰ, উজাৰ্ছ-বিকীয় আধ্যায়।

ৰন্দিশেৰর কানীবাটীতে আগমনকাল পাঠককে আনাইবার বস্তু। সম্ভবতঃ ১২৭০ নালে ভিনি ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন।

প্রীরামচন্দ্রের প্রতি জটাধারীর অন্তত অন্তরাগ ও ভালবাদার কথা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে অনেকবার শ্রবণ জটাবারীর আগবন করিয়াছি। বালক রামচন্দ্রের মৃত্তিই তাঁছার সমধিক প্রির ছিল। ঐ মৃত্তির বছকাল সেবার তাঁহার মন ভাবরাজ্যে আরুট্ হট্যা এতদ্র অন্তর্মুখী ও তদ্মবাবস্থা প্রাপ্ত হট্যাছিল বে, দক্ষিণেশরে ঠাকুরের নিকটে আগিবার পর্বেই ভিনি দেখিতে পাইতেন, শ্রীরাম-চলের জ্যোতিংখন বালবিগ্রহ সভাসভাই তাঁহার সমূথে আবিভূতি ছইয়া তাঁহার ভক্তিপত সেবা গ্রহণ করিতেছেন। প্রথমে এরপ দর্শন মধ্যে মধ্যে ক্ষণকালের জন্ম উপস্থিত হটরা তাঁহাকে আনন্দে বিহবল করিত। কালে সাধনার তিনি বত অগ্রসর হইরাচিলেন, ঐ দর্শনও ডত খনীভূত হইবা বছকালব্যাপী এবং ক্রমে নিত্য-পরিদৃষ্ট বিবর-সকলের ভার চটরা দাভাটরাছিল। ঐরণে বাল-শ্রীরামচন্দ্রকে তিনি একপ্রকার নিডা সংচরেরপে লাভ করিরাছিলেন। অনস্তর যদবলম্বনে ঐক্তপ পরম দৌভাগ্য-ভাঁচার জীবনে উপন্থিত হইরাছিল সেই রামলালা বিগ্রহের সেবাডে আগনাকে নিত্য নিযুক্ত রাধিরা, জটাধারী ভারতের নানা তীর্থ বদজ্ঞাক্রমে পর্যাটনপূর্বক দক্ষিণেশব কালীবাটীতে এই সমরে আলিয়া উপস্থিত চটবাছিলেন।

রামণালা-দেবার নিমৃক্ত জটাবারী বে, বাল-রামচন্দ্রের ভাবখন
বৃত্তির সলা সর্বালা ন্বৰ্ণন লাভ করেন, একথা তিনি কাহারও নিকট
প্রকাশ করেন নাই। লোকে দেখিত, তিনি
কটাবারীর সহিত
গ্রন্থরের ঘনিট সব্ব
সহিত সর্বাক্শ সম্পাদন করিবা থাকেন, এই
পর্যাতঃ। ভাবরাব্যের অধিতীর অধীব্য ঠাকুরের দৃটি কিছ ভারার

সহিত প্রথম সাক্ষাতের খুল বংনিকার অন্তর্গল তেক করিরা অন্তরের গৃচ রহক অবধাবল করিরাছিল। ঐ বাক্ত প্রথম বর্ণনেই তিনি বাটাবারীর প্রতি প্রছালন্দার হইরা উঠিরাছিলেন এবং প্রয়োবারীর ক্রবা সকল সাক্ষানে প্রধান পূর্বক জাহার নিকট প্রতিনিন বহক্ষণ অবহান করিরা, জাহার সেবা ভক্তিভাবে নিরীক্ষণ করিবাছিলেন। কটাবারী প্রীরাফাজের বে ভাবখন দ্বিয়ন্তির বর্ণন সর্বক্ষণ পাইতেন, সেই মৃত্তির বর্ণন পাইবাছিলেন বলিরাই বে, ঠাকুর এখন ঐক্লণ করিবাছিলেন, একথা আমরা অন্তর্জ বলিরাছি। প্রক্রমণ করিবাছিলেন, একথা আমরা অন্তর্জ বলিরাছি। প্রক্রমণ করিবাছিত ঠাকুরের সক্ষক ক্রমে বিশেষ প্রভাগুর্ণ বনিষ্ঠ ভাব বারণ করিবাছিল।

আমরা ইতঃপুর্বে বলিরাছি, ঠাকুর টে সমরে আপনাকে রমণীক্রানে তয়য় রুইরা অনেক কাল অবস্থান করিতেছিলেন। সদরের প্রবেদ
প্রেরণার প্রীন্মিলগদখার নিতাসন্দিনী ক্রানে অনেক সমর ব্লীবেশ বারণ
করিরা থাকা, পুশ্লহারাদি রচনা করিরা উালার বেশকুবা করিরা
দেওরা, গ্রীম্বাপনোদনের ক্ষন্ত বছকণ ধরিরা উালাকে চামর বাক্ষন
করা, মধুরকে বলিরা নৃতন নৃতন অগভার নির্দাণ করিরা উালাকে
পরাইরা বেগুরা এবং তালার পরিভৃত্তির ক্ষন্ত উালাকে নৃত্যগীতাদি
প্রবণ করান প্রভৃতি কার্ব্যে তিনি এই সমরে অনেক কাল অতিবাহিত্ত
করিতেছিলেন। অটাগারীর সহিত আলাণে প্রীরাম্চন্তের প্রতি তব্তি

বীভাবের উগরে ঠাকুরের বাংসল্যভাব সাধ্বে প্রবুদ্ধ হওরা প্ৰীতি পুনক্ষীণিত হইষা তিনি এখন তাঁহাৰ ভাব-ঘন শৈশবাবস্থার মূর্ত্তির দর্শন লাভ করিলেন, এবং প্রকৃতিভাবের প্রাবদ্যো তাঁহার ক্ষম্ব বাংস্লারসে পুর্ব হটল। বাতা শিশুপুরকে দেখিবা বে অপূর্ব

থ্ৰীতি ও প্ৰেমাকৰ্ষণ অন্তত্তৰ করিছা থাকেন, তিনি এখন ঐ শিক্ষ্টিয়

<sup>•</sup> श्वरूषाय, विश्वरार्थ -- १व व्यवराव ।

প্রতি দেইরণ আবর্ষণ অনুভব করিতে গাগিলেন। ঐ প্রেরাকর্ষণই ভাঁষাকে এখন কটাবারীর বালবিএহের পার্থে বসাইরা কিরুপে কোথা দিবা সমর অভীত হইতেছে ভাষা কানিতে দিত না। ভাঁষার নিম্মুখে প্রবণ করিবাছি, ঐ উজ্জন দেবশিশু মধুমর বালচেটার ভূলাইরা ভাঁষাকে সর্জ্ঞকণ নিম্ম সকাশে ধরিরা রাখিতে নিত্য প্রারাস পাইত, ভাঁষার অন্ধর্শনে ব্যাকুল হইরা পথ নিরীক্ষণ করিত এবং নিবেধ না ভানিরা ভাঁষার সহিত বথাতথা গননে উত্তত হইত !

ঠাকুরের উভয়শীণ মন কথন কোন কার্য্যের অর্থ্যেক নিপার করিরা কান্ত থাকিতে পারিত না। সুগ কর্মাক্রেরে প্রকাশিত তাঁহার ঐরপ স্থভাব, হক্ষ ভাবরাজ্যের বিষয়সকলের অধিকারেও পরিন্তৃষ্ট হক্ত। বেথা বাইত, স্বাভাবিক প্রেরণায় ভাববিশেষ তাঁহার হ্বনর সূর্ব করিলে, তিনি উহার চরম সীমা পর্যায় উপদার না করিব। নিশ্চিম্ব হক্তে পারিতেন না। তাঁহার ঐরপ স্থভাবের অন্ত্রশীপন করিবা কোন কোন পাঠক হয়ত ভাবিরা বসিবেন,—'কিন্তু উহা কি ভাল ?—বথন বে ভাব অন্তর্থার উলয় হক্তের, তথনই ভাহার হত্তের

ক্রীড়াপুত্রণিক্ষণ হইবা তাহার পশ্চাৎ থাবিত কোন ভাবের উদয় হইলে মানবের কথন কি কল্যাণ হইতে পারে ? হইলে উহার চহম ছুর্জন মানবের অন্তরে সু এবং কু সকল প্রকার উপলব্ধি করিবার বন্য ভাবার ডেট্রা, ক্রমণ তাইই বথন অনুক্ষণ উলার হইডেছে, তথন ঠাকুরের ক্যা কর্ত্তব্য কি মা

না কৰিলেও, সাধারণের অফুকরণীর হুইতে পারে না। কেবলমাত্র অভাবসকলই অভরে উনিত হুইবে, আপনার প্রতি ওতহুর বিখাস হাপন করা মানবের কথনই কর্ত্তব্য নহে। অতএব সংব্যরণ বুলি বারা ভাবরণ অবসকদকে সর্বাধা নিরত রাধাই মানবের কলা হওরা কর্ত্তব্য ।'

পূৰ্বোক কথা বৃত্তিবৃক্ত বলিৱা খীকার করিৱাও, উদ্ভৱে আমানিপের কিছ বন্ধব্য আছে। কামকাঞ্ন-লিবছ-লষ্ট शक्रदेव नाव निर्वद-ভোগলোল্প মান্ব-মনের আপনার প্রতি অভদুর -ाज जावाक्य काव-বিশ্বাস প্রাপন করা কথনও কর্ম্ববা নচে.--সংয'মর আবর্তকার। একशा सकीकात करितात देशाह अहि। **स**ज्जाह নাই-উচার কারণ हेरक दमां शां**व**ण ptaraa আবশাকতা বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহের উত্থাপন করা নিভান্ত অনুর-দটি ব্যক্তিরই সম্ভবপর। কিছ বেলাদি শাল্পে আছে, ঈশ্বরভ্বপার বিবৃদ্ধ কোন কোন সাধকের নিকট সংব্য নিখাস-প্রখাসের নাথ সহত্র ও স্বাভাবিক হট্যা দাঁডার। তাঁচালিপের মন তথন কাব-काश्यान चाकर्षण हरेएक अकर्काल युक्तिमाल कविदा (क्यमबात প্রভাবসমতের নিবাসভামিতে পরিপত হয়। ঠাকুর বলিভেন— শ্ৰীশ্ৰীজগদন্বার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ঐক্লপ মানবের মনে তখন তাহার কুণার কোন কুভাব মন্তকোত্তলনপূর্বক প্রক্রম ছাপন করিতে সক্ষ হর না-"মা (এই শ্রীজগদ্বা) ভাহার পা কথনও বেডালে পড়িতে জেন না।" ঐরপ অবস্থাপর যানব ত**ংকালে অর**রের প্রত্যেক মনোভাবকে বিশাস করিলে তাহার দারা কিছুমাত্র শনিষ্ট হওরা দরে থাকুক অপরের বিশেষ কল্যাণ্ট সংসাধিত হয়। কারণ, দেহাভিমানবিশিষ্ট বে কুল্ল আমিছের প্রেরণার আমরা স্বার্থপর হটরা জনতের সমগ্র ভোগস্থাদিকারলাভকেও পর্যাপ্ত বলিবা বিবেচনা করি না, অন্তরের সেই কুল আমির ঈর্থরের বিরাট আমিরে চিত্রভালের মত বিসন্তিত হওয়ার, ঐরপ মানবের পক্ষে স্বার্থপ্রথণ छथन अक्कारन काम्यर इटेश छेर्छ। विवाह नेपरवत नर्वकना।नकती ইজাট প্রভরাং ঐ মানবের অব্তরে তথন অপরের কল্যাপ্সাধনের জন্ম বিবিধ মনোভাবল্পে সমূদিত হইয়া থাকে। অথবা ঐলপ অবস্থাপন সাধক তথন 'মামি বস্ত্ৰ, তুমি বস্ত্ৰী' একথা প্ৰাণে প্ৰাণে অফুকণ প্ৰত্যক ক্ষিয়া নিজ মনোগত ভাবসকলকে বিরাট পুরুষ ঈশরেরই অভিপ্রার বলিবা স্থিত্ৰিন্দৰ করিবা উহাদিগের প্রেরণার কার্য্য করিতে কিচমাত্র সম্ভূচিত হব না। ফলেও দেখা যাব, তাঁহাদিগের একপ অনুষ্ঠানে অপরের মহৎ কল্যাণ সাধিত হইরা থাকে ৷' ঠাকুরের স্থার অলোক-নামাক্ত মহাপুরুষদিগের উক্তবিধ অবস্থা শীবনের অতি প্রতাবেই আসিরা উপন্থিত হয়। সেইজক্ত ঐরূপ পুরুষদিগের জীবনেতিহাসে আমরা তাঁহাদিগকে কিছুমাত্র বৃক্তি তর্ক না করিয়া নিজ নিজ মনোগত ভাবসকলকে পূর্বভাবে বিখাসপূর্বক অনেক সময়ে কার্য্যে অগ্রসর হইতে দেখিতে পাইরা থাকি। বিরাট টচ্চাশব্রির সচিত নিত্র ক্ষাল ইচ্ছাকে সর্বাদা অভিন্ন রাখিরা, তাঁহারা মানবসাধারণের মন-বভিন্ন অবিষয়ীভত বিষয়সকল তথন সৰ্বালা ধরিতে ববিতে সক্ষম হবেন। কারণ, বিরাট মনে সুদ্ধ ভাবাকারে ঐ সকল বিষয় পূর্ব্ব হইতেই প্রকাশিত থাকে। আবার বিরাটেক্সার সর্বাদা সম্পূর্ণ অফুগত থাকার, তাঁহারা এতদ্র স্বার্থ ও ভরশক্ত হরেন ঐক্লপ সাধক নিজ বে, কি ভাবে কাহার দারা তাঁহাদিগের ক্ষত্ত শরীরভাগের কথা ভাৰিতে পারিয়াও শরীর মন ধবংস হটবে ভবিষর পর্যায় পূর্বে হটতে देखिश कव ना--জানিতে পারিরা ঐ বন্ধ, ব্যক্তি ও বিষয়সকলের वेवियात प्रदेशक প্রতি কিছমাত্র বিরাগসম্পদ্ধ না চটরা পর্ম

শ্রীতির সহিত ঐ কার্য্য সম্পাদনে তাহারিগকে বথাসাথ্য সাহায্য করিবা থাকেন। করেকটি দৃষ্টান্তের এথানে উদ্ধেশ করিলেই আমাদের কথা পাঠকের জ্বরক্ষ হইবে। দেশ—শ্রীরাম্চক্র অনকভনরা সীতাকে নিশাপা আনিবাও ভবিতব্য বুরিবা তাঁহাকে বনে বিসর্জন করিলে। আবার, প্রাণাপেশা প্রেরাছক লক্ষণকে বর্জন করিলে নিক গীলাস্বরণ অবস্তুটান বুরিবাও ঐ কার্যের অস্কুটান

করিলেন। প্রীকৃষ্ণ 'বছবংশ ধবংস হটবে', পূর্ব্ধ হটতে জানিতে পারিবাও ভৎপ্রতিরোধে বিশ্বমাত্র চেটা না করিবা বাগতে ঐ चर्डेना दशकारम डेनियंड हर. लाहादहे च्यक्तांन कविरमन। चश्रां ব্যাধহন্তে আপনার নিধন জানিহাও ঐ কাল উপস্থিত হলৈ বৃক্ত-পত্ৰাভৱালে সৰ্ব্বশ্বীর দুকারিত রাখিয়া নিজ আর্ক্তিম চরণ-বুগদ এমনভাবে ধারণ করিছা রছিলেন, বাছাতে ব্যাধ উলা দেখিবামাত্র পক্ষিত্রমে শাণিত শর নিক্ষেপ করিল। তথন নিক্ষ প্রয়ের কর অন্তত্ত ব্যাধকে আশীর্কাদ ও সাম্বনাপুর্কক তিনি বোগাবলম্বনে শরীর বক্তাক বিলেন ।

মহামহিম বৃদ্ধ চণ্ডালের আভিখ্যগ্রহণে পরিনির্ব্ধাণপ্রাপ্তির কথা পূর্ব হুইতে জানিতে পারিয়াও উচা খীকারপূর্বক আশীর্বাদ ও সাম্বনার হারা ভালাকে অপরের হুণা ও নিন্দাবারের লক্ত হইতে বক্লা কবিবা উক্ত পদবাতে আছে চটলেন। আবার শ্রীকাভিকে সন্নাসগ্রহণে অনুষতি প্রদান করিনে তৎ-প্রচারিত ধর্ম শীঘ কনুবিত হটবে জানিতে পারিয়াও, মাতদদা আর্য্যা গৌত্রীকে প্রবেলাগ্রহণে च्यारम् कविरम्य ।

মধুরাবতার মুলা, ভাঁহার লিখ বুলা ভাঁহাকে অর্থলোতে শত্রুহতে সমর্পণ করিবে এবং তাহাভেট ভাঁহার শরীর ধ্বংস হটবে' একণা কানিতে পারিবাপ, তাচার প্রতি সমস্তাবে ক্লেচপ্রদর্শন করিবা আকীবন ভাহার কল্যাণ-চেষ্টার আপনাকে নিযুক্ত রাখিলেন।

व्यवकात्रशुक्रविष्टात्र ७ कथारे नारे, निद्ध बीरव्यक शुक्रविद्यत ৰীবনালোচনা করিয়াও আমরা এরণ অনেক ঘটনা অভুসদ্ধানে প্রাপ্ত হট্যা থাকি। অবভার পুরুষসকলের জীবনে একপক্ষে অসাধারণ উভ্যবীলতার এবং অন্তপক্ষে বিরাটেজার সম্পূর্ণ নির্ভরতার नामबाज कतिएछ हरेरन देशहे निकास कतिएछ हम त्व, विवारिक्यान অক্সমোলনেই তাঁচালিগের মধা দিয়া উল্লমের প্রকাশ হইরা থাকে. নতবা নহে। অতএব দেখা যাইতেছে, ঈশবেচ্ছার ঐরণ সাধকের মনে সম্পূর্ণ অমুগামী পুরুষদকলের অন্তর্গত স্বার্থ-স্বাৰ্থছাই বাসনা উদয সংস্থার-সমূহ এককালে বিনষ্ট 9**2** 91 এমন এক পবিত্রন্ধমিতে উপনীত হয়, যেখানে উহাতে তব্ধ ভিন্ন স্বার্থ-চুষ্ট ভাবসমূহের কথনও উদন্ত হয় না এবং একপ অবস্থাসম্পদ্ন সাধকেরা নিশ্চিত্তমনে আপন মনোভাবসমতে বিশ্বাস দ্বাপনপর্বক উত্তাদিগের প্রেরণার কর্মাচুষ্ঠান করিয়া দোষভাগী হয়েন না। ঠাকুরের ঐক্রপ অনুষ্ঠানসমূহ ইত্রসাধারণ মানবের পক্ষে অফুকরণীর না হটলেও, পুর্ব্বোক্ত প্রকার অসাধারণ অবস্থাসম্পন্ন সাধককে निक कीवन পরিচালনে বিশেষালোক প্রদান করিবে, সন্দেহ নাই। উদ্ধপ অবস্থাসম্পন্ন পুরুষদিগের আহারবিহারাদি সামাস্ত স্বার্থবাসনাকে শান্ত ভটবীব্দের সহিত তুলনা করিয়াছেন। অর্থাৎ বৃক্ষণতাদির वीवनगर উन्तानम स्टेल जाशामत बोदनी-मन्ति प्रसृद्धि स्टेश সমজাতীর বৃক্ষপতাদি বেমন উৎাত্র করিতে পারে না, পুরুষদিগের সংসারবাসনা তক্রণ সংযম ও জানাথিতে দ্বীভূত হওয়ায়, উলারা ভাঁহাদিগকে আৰু কথন ভোগতকাৰ আৰুট কৰিবা বিপ্ৰগামী কৰিতে পাৰে না। ঠাকুর ঐ বিষয় আমাদিগকে ব্যাইবার নিমিত্র বলিতেন. স্পর্মাণর সহিত সক্ত হইরা লোহের তরবারি স্বর্ণনর হটরা বাইলে. উচার চিংসাক্ষম আকার মাত্রই বর্তমান থাকে, উচার ভারা চিংসাকার্য कार करां हरन सा

উপনিবদ্কার থবিগণ বণিরাছেন, ঐ প্রকার অবস্থাসন্সর সাধকেরা সভ্যসন্থর হরেন। অর্থাৎ ভাঁহাবিগের অন্তরে উদিত সন্থর-সন্থা সভ্যা ভিন্ন বিধ্যা কথনও হর না। ভাবসুথে অবস্থিত ঠাকুরের মনে উদিত ভাবসক্সকে বারংবার পরীক্ষার হারা সভ্য

বলিয়া না দেখিতে পাইলে, আমহা অহিদিগের পূর্বোক্ত কথার কথনও বিশাসবাদ হটতে পারিভাম নাঃ আমরা কেবিলাভি, কোনত্রণ আহার্য এংশ করিতে ঘাটয়া ঠাকুরের মন সমুচিত চটলে অনুসন্ধানে গিয়াছে ভাৰা ইভ:পৰ্মে বাক্তবিকট দোষগুট চটয়াছে—কোন वाक्टिक क्रेनदोत कथा विनास बाहेता क्रीतात मथ वक्त क्रेन्स बाहेला श्रमाणिक करेशाया. नाष्ट्रविकारे हे वाकि है ইউপ সাধক সভা-বিষয়ের সম্পূর্ণ অন্ধিকারী—কোন ব্যক্তির সংক্ষে मक्क क्य. भेकटब्रु हेडकीरात थयातां छ हहेरत विश्वता व्यथता व्यक्तात्रमातः कीराम जे विवाधक प्रशेष मक्त धर्म नाफ करेरव यानश काकाव केनलाक करेरल. বাক্সবিকট ভাগ সিদ্ধ চটয়াছে—কাহাকেও জেথিয়া জাঁগার মনে विल्लंब क्लांब छाव वा अन्यानवीत कथा डेमिड क्ट्रेल. डेक बाक्कि के खारबब वा के स्वतीय अञ्चलक माथक विषय स्वाना शियारक-অমধ্যের ভাব-প্রেরণায় সহসা কাহাকেও কোন কথা তিনি বনিশে. ঐ কথার বিশেষালোক প্রাপ্ত হটয়া তাহার জীবন এককালে পরি-বর্মিত ভটবা গিরাছে। ঐরপ কও কথাট না তাঁছার সম্বন্ধে বলিতে পারা যায়।

আমরা বলিবাছি, জটাবারীর আগমনকালে ঠাকুর আন্তরের তাশ
কোরণার অনেক সমর আপনাকে লগনাজনোচিত
লটাবারীর নিকটে
ঠাকুরের বীজা এগ্রপূর্বক বাৎসলাভাব সকলের অনুষ্ঠান করিতেন এবং জীরামচন্দ্রের
সাবন ও নিছি

মধুমর বালারনের লর্শনিলান্ডে তৎপ্রতি বাৎসলাভাবাপর ছইরাছিলেন। কুলম্বেডা ৮ হবুবীরের পূলা ও সেবারি
বাবারীতি সম্পন্ন করিবার জন্ম তিনি বহুপূর্বের রাম্মরে হীক্ষিত ছইলেও
তীহার প্রতি প্রক্ষু তির অন্ত কোনভাবে তিনি আনুই হবেন
নাই। বর্জনানে ঐ দেবভার প্রতি পূর্বেকান্ত নবীন ভাব উপলব্ধি

করার, তিনি এখন গুরুমুখে, বথাশান্ত ঐ তাবসাধনোচিত মত্র গ্রহণপূর্বক উহার চরমোপদন্ধি প্রত্যক্ষ করিবার জন্ম বান্ত হইরা উঠিলেন।
গোপাদমত্রে সিদ্ধন্দম জটাধারী তাঁহার ঐরপ আগ্রহ জানিতে
পারিরা তাঁহাকে সাহলাদে নিজ ইইনত্রে দীক্ষিত করিলেন এবং
ঠাকুর ঐ মন্ত্রসহারে তৎপ্রাদশিত পথে সাধনার নিমন্ত্র হইরা করেকদিনের মধ্যেই প্রীরামচন্ত্রের বালগোপাদমূর্ত্তির দিব্যদর্শন অন্তর্কণ লাতে
সমর্থ ইইলেন। বাৎসল্যভাবসহারে ঐ দিব্যমূর্তির অনুধ্যানে তন্মর হটরা
তিনি অচিরে প্রত্যক্ষ করিলেন—

"যো রাম দশরথকি বেটা, ওচি রাম ঘট-ঘট্মে লেটা। ওচি রাম দশং পশেরা, ওচি রাম সব সে নেযারা।"

অর্থাৎ প্রীরামচক্র কেবলমাত্র দশরথের পুত্র নহেন, কিছ প্রতি
শরীর আশ্রম করিরা জীবভাবে প্রকাশিত হইরা রহিরাছেন। আবার
ঐক্রশে অস্তরে প্রবেশপূর্বক জগজনে নিত্য-প্রকাশিত হইরা থাকিলেও
তিনি কগতের বাবতীর পদার্থ হইতে পৃথক্, মারারহিত নিগুণ স্বরূপে
নিত্য বিভয়ান রহিরাছেন। পূর্ব্বোজ্ত হিন্দি দৌহাটি আমরা ঠাকুরকে
অনেক সমরে আবৃত্তি করিতে গুনিরাছি।

শ্রীগোণালমন্তে দীকাপ্রদান ভিন্ন, কটাধারী, 'রামলালা' নামক বে বালগোণালবিপ্রহের এডকাল পর্যান্ত নিষ্ঠার সহিত সেবা করিডে-ছিলেন, তাহা ঠাকুরকে দিরা গিরাছিলেন। ঠাকুরকে কটাধারীয় কারণ, ঐ জীবন্ত বিগ্রহ, এখন হইতে ঠাকুরের নিকটে অবস্থান করিবেন বলিরা খীর অভিপ্রার তাহার নিকট প্রকাশ করিরাছিলেন। জটাধারী ও ঠাকুরকে লইবা ঐ বিগ্রহের অপূর্ব্ধ লীলাবিলাসের কথা আমহা অক্তম্ম সবিভাবে উল্লেখ করিয়াছি, • একড় তৎপ্রসন্দের এথানে পুনরার উত্থাপন নিশুরোজন ।

বাৎসগাভাবের পরিপৃষ্টি ও চরবোৎকর্বলাভের জভ ঠাকুর বধন পর্ব্বোঞ্চরণে সাধনার মনোনিবেশ করেন, তথন (America Primary in (वारावती जाही देवती जाकती हिम्मानवात क्रीहात र्रातव किवनी जाकनीव কভদর সহারতা লাভ নিকটে অবস্থান করিভেডিলেন, একথা আহরা করিয়াছিলেন ইত:পর্বে পাঠককে বলিরাছি। ঠাকুরের প্রীমুখে শুনিরাছি, বৈক্ষবভ্রোক্ত পঞ্চাবাপ্রিত সাধনে তিনিও বিশেষ অভিয়া हिल्लन। तांदमणा ७ मध्यकाय माधन-कार्ल ठीकृद **डांशांत निक**हे চটতে বিশেষ কোন সাচায়া প্রাথ চট্টাচিলেন কিনা, ঐ বিষয়ে কোন কথা আমরা তাঁহার নিকটে স্পষ্ট প্রবণ করি নাই। তবে, বাৎসলা-ভাবে আরচা হটরা ব্রাহ্মণী অনেক সময় ঠাকুরকে গোপালরূপে দর্শন-পূৰ্মক দেবা করিভেন, একথা ঠাকুরের শ্রীমুখে ও জনবের নিকটে শুনিয়া অক্সমিত হয়, শ্ৰীক্ষের বালগোপালমর্ত্তিতে বাৎসল্যভার আবোণিত করিবা উহার চরমোপদ্ধি করিবার কালে এবং মধুর-ভাব সাধনকালে ঠাকুর ভাঁহার নিকট হটতে কিছু না কিছু সাহাব্য প্রাপ্ত চটরাচিলেন। বিলেব কোন প্রকার সাহাব্য না পাইলেও. ব্রাহ্মণীকে ঐক্লপ সাধনসমূহে নিবতা দেখিরা এবং তাঁহার মূখে ঐ সকলের প্রশংসাবাদ ভাবণ করিবা, ঠাকুরের মনে ঐ সকণ ভাব-সাধনের हेक्का रव राजवाजी इत्हों केंद्रे, अवना चढार: बीकांब ক জিলে পাৰা বাব।

<sup>+</sup> श्रक्तान, व्यवार्ष -विकीत प्रशास।

## ত্রয়োদশ অধ্যায়

## মধুরভাবের দারতত্ত্ব

गांधक ना हरेल गांधककीयत्नत्र हेल्डिशम बुबा ऋकठिन। कांत्रण, সাধনা ক্ষম ভাবরাজ্যের কথা। সেথানে রূপরসাদি বিষয়সমূহের মোহনীয় ছুল মৃতিদকল নয়নগোচর হয় না, বাছবন্ত ও ব্যক্তিদকলের व्यवस्थान पर्देनोवलीय विक्रिक समार्थनावल्लाका स्मर्था याद ना. व्यवसा রাগবেষাণিবন্দ্রদমাকুল মানবমন প্রবৃত্তির প্রেরণায় অস্থির হটবা ভোগন্তথ করায়ত্ত করিবার নিমিত্ত অপরকে পশ্চাৎপদ করিতে যেরূপ উল্লম প্রারোগ করে এবং বিষয়বিষ্ট্র সংগার বাহাকে বীর্ত্ব ও মহত্ব বলিয়া খোষণা করিয়া থাকে—দেরূপ উন্মান উল্পানির কিছুমাত্র প্রকাশ নাই। সেধানে আছে কেবল সাধকের নিজ অন্তর ও তথ্যস্থ ক্ষমক্রান্তরাগত অনত সংস্থারপ্রবাহ। আছে কেবন, বাছবন্ধ বা ব্যক্তিবিশেষের সংঘর্ষে আসিয়া সাধকের উচ্চভাব ওপক্ষ্যের প্রতি আরুট হওয়া, এবং ভদ্তাবে মনের একতানতা আনরন করিবার ও ভলক্যাভিমুখে অগ্রসর হইবার কম্ম নিজ প্রতিকৃষ সংস্থারসমূহের সহিত দৃঢ় সংকরপূর্বক অনন্ত সংগ্রাম। আছে কেবল, বাছবিষরসমূহ হটতে সাধক-মন ক্রেমে এককালে বিমুধ হটয়া নিজাভান্তরে প্রবেশপূর্কক আপনাতে আপনি मध्योव अवर नका ভূবিরা বাওরা, অন্তররাজ্যের গভীর গভীরতর

প্রদেশসমূহে মনতীর্ণ হইয়া স্কল্প স্থান্তর ভারতরসমূহের উপগত্তি করা এবং পরিশেবে নিজালিন্দের গভীরতম প্রদেশে উপভিত হইয়া ব্দর্শন্তনে সর্বভাবের এবং অহংক্রানের উৎপত্তি হটরাছে এবং বদালরে উহার নিতা অবহান করিতেছে, দেই 'অশ্বনশর্শনিক রুপমব্যরমেকমেণাবিত্রিম্' বস্তার উপপত্তি ও তীহার সহিত্ত একীভূত হটরা অবহিতি। পরে, সংস্কারসমূহ এককালে পরিক্রীণ চইরা মনের সংক্রবিক্রাত্মক ধর্ম চিরকালের মত বত্তমিন নাশ না হব তত্তমিন পর্যাত্ম, বে পর্যাব্যক্তমে সাধক-মন পূর্ব্যোক্ষ অবহ বস্তার উপলব্ধিতে উপস্থিত হটরাছিল, বিলোমভাবে সেই পথ দিবা সমাধি অবহা হটতে প্রনাম বহিক্ষাণ্ডের উপলব্ধিতে এবং উহার উপস্থিত হওয়া। ঐরিশে সমাধি ছটতে বাস্ত্র অগতের উপপব্ধিতে এবং উহা হটতে সমাধি অবহার সাধক-মনেইর গভাগতি পূন্য পূন্য

অসাধারণ সাধকদিপের ইইতে থাকে। তগতের আধ্যাত্মিক ইতিভাগ নিবিকল্প সমাধিতে আবার স্বস্তির প্রাচীনতম বৃগ হটতে অভ্যাবিদ অবস্থানের সতঃপ্রস্থাতি। নিভানস্কদেব ই এখন করেকটি সাধক্মনের কথা গিপিবছ প্রেণাভুক্ত সাধক

বেন খাতাবিক অবস্থান ভূষি—ইতরসাধারণ
মানবের কলাপের কল কোনকলে কোর করিবা তাথার কিছুকালের কল আপনাদিগকে সংসারে, বাছ কাপ উপলব্ধি করিবার
ভূষিতে আবদ্ধ করিবা রাখিয়াছিলেন। শ্রীরামক্রফলেবের সাধনেতিহাস
আমরা যত অবগত হইব, ওতই ব্রিব—তাথার মন পুর্কোক্ত-শ্রেণীকুক্ত
ছিল। তাথার দীসপ্রসক্ষ আলোচনার বলি আমালের ঐরপ ধারণা
উপন্থিত না হর, ওবে ব্রিতে হইবে, উথার কল শেবকের ক্রটিই
লারী। কারণ, তিনি আমালিগকে বারখার বলিবা পিরাহেন. ভূষেট
ছোট এক আঘটা বাসনা লোর করিবা রাখিরা ভ্রমণশ্বনে ননটাকে তাবের
কল্প নীচে নামাইবা রাখি।—নতুবা উহার খাতাবিক প্রবৃদ্ধি অবতে
মিলিত ও একীকুত হইবা অবস্থানের বিকে।"

স্বাধিকালে উপলব্ধ অধপ্ত অধ্য বস্তুকে প্রাচীন ক্ষিপ্রণের ক্ষেত্র বিজ্ঞান ক্ষিপ্রণের ক্ষেত্র বিজ্ঞান ক্ষিত্র ক

শৃন্ত বা পূর্ণ বলিরা উপলক্ষিত অবৈত্তাবন্ধুমিট উপনিবং ও বাবৈতভাবের বরণ বিদান নির্দিষ্ট কর্মান্তর্বাবন্ধ বর্মান করিছিল করে এই বাছে। কারণ, উহাতে সমাক্রপে প্রতিষ্ঠিত হইলে সাধকের মন সঞ্চল্ডর বা ঈশ্বরের প্রজন, পালন ও নিগনাদি লীলাপ্রাপ্তত সমগ্র ভাবভূমির সীমা অভিক্রমপূর্বাক সমগ্রমগ্র ইবা বার। অভগ্রব দেখা বাইভেছে, সসীম বান্যমন আধ্যাত্মিকরাক্তো প্রবিষ্ট হইরা শাক্তরাভাদি বে পঞ্চতাবাব্যক্ষনে ঈশ্বরের সহিত নিত্য সক্ষ হয়, সে সকল হইতে অবৈতভাব একটি পৃথক আপাধিব বন্ধ। পৃথিবীর মান্তব, ইহলরকালে প্রাপ্ত সকল প্রকার ভেগস্কর্বের এককালে উদাসীন হইরা পবিত্রতাবলে বেবভাগণাপেকা উচ্চ পদবী লাভ করিলে ভবেই ঐভাব উপলব্ধি করে এবং সমগ্র সংসার ও উহার স্থিতি-ভিলেরকর্তা করে বাহাতে নিত্য প্রভিত্তি, উক্ত ভাবসহারে সেই নির্ভণ প্রজন্মর সাক্ষাৎ প্রভাক্ষাভে কৃতক্কতার্থ হয়।

অবৈভভাব এবং উহা দারা উপদত্ত নির্ভাবন্ধের করা

হাড়িরা দিলে মাধ্যাত্মিকরাজ্যে শান্ত, দান্ত, সথা, বাৎসলা ও মনুবরূপ পঞ্চাব-প্রকাশ দেখিতে পাওৱা শান্তাদি ভাবপদ এবং বার। উহাদিপের প্রত্যেকটিরই সাধ্যবভ দির বা সঞ্চারক। অর্থাৎ সাধক মানব,

নিত্য-শুক্ত-শুক্ত-শুক্ত-শুক্তাববান্ সর্থপক্ষিমান, সর্থ-নিমন্তা ঈশবের প্রতি ঐ সকল ভাবের অক্সভমের আরোণ করিবা ভারাকে প্রতাক্ষ করিতে অগ্রসর হর, এবং সর্বার্ডবারী, সর্বভারাধার ঈশব ও ভারার মনের ঐকান্তিকতা ও একনিটা বেধিরা ভারার ভারপবি-পৃষ্টির কল্প ঐ ভারাপুর্কন তন্ত্বধারপূর্কক ভাগাকে দর্শনিলানে ফুটার্ব করিবা থাকেন! ঐকপেট ভিন্ন ভিন্ন বুলে ঈশবের নামা ভারময় চিদ্বন সূর্ত্তি ধারণ এবং এমন কি, বুল মন্তল্যবিগ্রহে পর্বাদ্ধ অবতীর্থ চইয়া সাধ্যকের অভিট্র পূর্থ-করণের কথা শাল্পশাঠে অবগত হওয়া বাক্ষ

সংসারে অন্মগ্রহণ করিরা মানব, আন্ত সকল মানবের সহিত বে সকল ভাব লইরা নিত্য সক্ত থাকে, শাভ শাভাদি ভাষপঞ্চের পার্টাদি পঞ্চতাব সেই পার্থিব ভাষসমূহেরই ক্স বঙ্গণ। উগরা জীবনে ও শুদ্ধ প্রাকৃতিবরূপ। দেখা বাব, সংসারে কিরপে উন্নত করে আমরা পিতা, মাতা, বামী, স্তী, সধা, সবী, প্রাকৃ, ভুতা, পুত্র, কন্তা, রামা, প্রাকা, শুকু, শিল্প প্রাকৃতির

ভ্ডা, সুত্র, করা, বালা, অলা, জব, াশত অভ্ডির
সহিত এক একটা বিবেব সহস্ক উপলব্ধি করিবা থাকি এবং শব্দ বা
হইলে ইতরসকলের সহিত প্রভাগর্য শাস্ত বাবহার করা কর্ত্তব্য
বলিরা জ্ঞান করি। ভক্তাচার্য্যগণ ঐ সহস্কসকলকেই শাস্তাবি পঞ্চ
প্রেণীতে বিভক্ত করিবাছেন এবং অবিভারিকেকে উহালিগের অভ্তভ্যাকে মুধ্যক্ত্রপে অবলয়ন করিবা ইবরৈ আবোপ করিতে উপরেশ
করিবাক্রন। করিল, শাস্তাবি পঞ্চভাবের সহিত জীব নিতা পরিচিত

থাকার তদনলখনে ঈশরকে প্রত্যক্ষ করিতে অগ্নার হওবা তাহার পদ্দে অগ্নার হইবে। তথু তাহাই নহে, প্রেবৃত্তিমুগক ঐসকল সম্ব্যাপ্রিত তাবের প্রেরণার রাগবেরাদি যে সকল বৃত্তি তাহার মনে উদিত হইবা তাহাকে সংগারে ইতঃপুর্বে নানা কৃকর্ষে রত করাইতেছিল, ঈশরাপিত সম্বন্ধাপ্রের সেই সকল বৃত্তি তাহার মনে উপিত হইবেও উহাদিগের প্রবন্ধ বেগ তাহাকে ঈশরদর্শনরূপ লক্ষ্যাতিমুথেই অগ্রাপর করাইবা দিবে। বথা—সকল ত্যথের কারণ্যরূপ কল্বোগ কাম তাহাকে ঈশরদর্শন কামনার নিযুক্ত রাখিবে, ঐ দর্শনপথের প্রতিকৃত্ব ও ব্যক্তিসকলের উপরেই তাহার ক্রোথ প্রযুক্ত হইবে, সাধা বস্তু উশ্বরের অপূর্ব প্রেম-সৌন্ধা সন্তোগলোভেই দে উন্মন্ত ও মোহিত হইবে এবং ঈশরের প্রাদ্ধনলাতে ক্বত্ততার্থ ব্যক্তিসকলের অপূর্বেধ্যী দেখিরা তল্লাভের কক্স দে ব্যক্তিসকলের উঠিবে।

সময়ে বা একজনের নিকটে শিক্ষা করে নাই। প্ৰেমই ভাৰসাধনার বুগে বুগে নামা মহাপুরুষ সংসারে ক্ষাগ্রহণ-क्षेत्राच अवश क्षेत्राचक পূৰ্বক ঐ সকল ভাবের এক ছুই বা ভভোধিক সাকার ব্যক্তিভট অবলম্বনে জন্ম লাভের কর নিব্রু হট্যা তাঁহাকে উহার অবলম্বন প্রেমে আপনার করিবা লটবা তাঁচাকে ঐরপ प्रियोक्ति। के नकन चार्रावाशनत चार्लीकक জীবনালোচনার একথার ম্পষ্ট প্রতীতি হয় বে. একমাত্র প্রেমট ভাবসাধনার মূলে অবস্থিত এবং ঈশবের উচ্চাব্চ কোন প্রকার সাকার ব্যক্তিছের উপরেই ঐ প্রেম সর্বাদা প্রবৃক্ত ইইরাছে; কারণ, দেখা বার. অবৈভভাবের উপদৃদ্ধি মানব বভদিন না করিতে পারে, ভড়দিন পৰ্যায় সে, ঈশ্বরের কোন না কোন প্রকার সদীম সাকার ব্যক্তিছেরট কলনা ও উপদক্তি করিতে সক্ষম হয়।

শারদান্তাদি ভাবপঞ্চক ঐরূপে ঈশবে প্রয়োগ করিতে 🗪ব এক

প্রেমের অতাব পর্বালোচনা করিয়া একথা স্পষ্ট বুলা বার বে,
উহা প্রেমেকখনের ভিতরে ঐপবাজ্ঞানমূদক
ক্রেমেক ব্যবালানের
ভোগানিছি—উহাই
ভাব সকলের
পরিবাপক স্বীম এপবাজ্ঞান ভিরোক্তিত করিয়া
ভারকের ভারাকের ভারাজ্ঞরণ প্রেমান্সক্ষাত্ত বলিয়া

গণনা করিতে সর্কথা নিযুক্ত করে। দেখা বার, ঐক্স্ত ঐ পথের
সাথক প্রেমে ঈশরকে সম্পূর্বভাবে আপনার জ্ঞান করিরা উর্লের
প্রতি নানা আবদার, অন্তরোধ, অভিমান, তির্ল্লালাদি করিতে
কিছুমাত্র কৃতিত হয় না সাথককে ঈশরের ঐপব্যক্তান কুলাইরা
ক্রেমত তাহপঞ্চকের মধ্যে বেটি বতদ্র সক্ষম সেটি ততদ্র উচ্চভাব বিশ্বা
ঐপথে পরিগণিত হয়। শাক্তাদি ভাবপঞ্চকের উচ্চাবিচ তারতব্য
নির্ণির করিয়া মধুরভাবকে সর্কোচ্চ পদবী প্রেদান ভক্তাচার্ব্যাপ ঐক্সপ্রে
করিয়াছেন। নতুবা উর্লাদিগের প্রত্যেকটিই বে, সাথককে ঈশ্বরণাভ
করাইতে সক্ষম, একথা ভারারা সকলেই একবাকো শীকার করিয়াছেন।

ভাবপক্ষের প্রভ্যেকটির চরম পরিপৃষ্টিতে সাধক বে, আপনাকে বিশ্বত হইরা কেবলমাত্র ভাষার প্রেমান্সানের হুখে তুথী হইরা থাকে এবং বিরহকালে উচ্চার চিন্তার তয়ম হইরা সমরে সমরে আপনার অভিযক্তান পর্যন্ত হারাইরা বঙ্গে, একথা আধ্যাত্মিক ইতিহাস পাঠে অবগত হওরা বার। শ্রীমহাগবতানি ভক্তিগ্রহ পাঠে দেখিতে পাওরা বার, ব্রহুগোণিকাগণ ঐক্তেপ আপনানিগের অভিযক্তান কেবলমাত্র বিশ্বত হইতেন না, কিছ সমরে সমরে আপনানিগতেন নিজ প্রেমান্সাক্ষ বিলয়ও উপলব্ধি করিবা বসিতেন। জীব-কল্যাপার্থ শরীরভাগর্কনে করিতে ইইরাহিল,

ভাহার কথা চিভা করিতে করিতে ভদার হইবা কোন কোন সাধকসাধিকার অক্সরপ অক্সংখান হইতে রক্তনির্গমের কথা পৃষ্টানসম্প্রাদেরে ভক্তিগ্রহে প্রাসিদ্ধ আছে। ও অভ্যন্তর বুঝা
শাভাদি ভাবের
ব্যাভাদি ভাবের
ক্রেন্তর্গভাব
চরম পরিপৃষ্টিতে সাধক প্রেমান্সাদ্দের চিত্তার
ভগলভি বিবরে ভক্তিশাভা বিবরে ভক্তিশাভাবি ভিনামকুক্ত
ভাবি উপস্থি ভিনাম বিভা ও একীভূত হইরা আবৈত
ভাব উপস্থি ভরিরা থাকে। শ্রীরামকুক্তব্যের

অলোকসামান্ত সাধকজীবন ঐ বিষয়ে আমাদিগকে অন্তৃত আলোক প্রদান করিবাছে। ভাবসাধনে অগ্রসর হইরা তিনি প্রত্যেক ভাবের চরম পরিপুটিতেই প্রেমান্সাদের সহিত প্রেমে তল্মর হইরা গিরাছিলেন এবং নিজাতিক এককালে বিশ্বত হইরা অবৈত্তভাবের উপলব্ধি করিবাছিলেন।

প্রার হইতে পারে, শান্ত দান্তাদি ভাবাবদম্বনে মান্বমন কেমন করিবা সর্বাভাবাতীত অম্বর বস্তুর উপদত্তি করিবে ? কারণ, অন্ততঃ ছুই ব্যক্তির উপদত্তি ব্যতীত উহাতে কোন প্রকার ভাবের উদ্ধ, ছিতি ও পরিপুষ্টি কুরাশি দেখা দাহ না।

সতা। কিন্তু কোনও তাব বত পরিপুই হর, ততই উহা আপন প্রতাব বিভার করিব। সাধক মন হইতে অপর সকল বিরোধী তাবকে ক্রমে তিরোহিত করে। আবার বখন উহার চরম পরিপুটি হর, তথন সাধকের সমাহিত অন্তঃকরণ, থানকালে পুর্বাপরিদৃটি 'জুমি' (সেবা), 'আমি' (সেবক) এবং ভত্তভবের মধ্যগত লাভাহি সবদ্ধ, সমরে সমরে বিশ্বত হইরা কেবলমাত্র 'জুমি' শব্দ-নির্দিটি সেবা বস্তুতে প্রেমে এক হইরা অনুসভাবে অবহিতি করিতে থাকে।

<sup>.</sup> Vide Life of St. Francis of Assisi and St. Catharine of Sienna.

ভাৰতেৰ বিশিষ্ট আচাৰ্য্যগণ বলিবাছেন বে. মানব্যন বুলপং 'তমি', 'আমি' ও ওলভবের মধানত ভাবসকল উপলভি করে না। উহা এককণে 'ডুমি'-পর্কানিকিট বস্তার नासाहि का वर्गक कर এবং পরক্ষণে 'আমি' শব্দাভিবের পদার্থের প্রভাক बारा करेब स्वाय मास করিরা থাকে: এবং ঐ উত্তর পদার্থের মধ্যে সর্বহা বিহার জাপতি জ बीबारमा ক্ষত পৰিজ্ঞাৰ কৰিবাৰ ক্ষম উল্লেখ্যৰ ক্ষম একটা ভাবসম্বন্ধ তাহার বন্ধিতে পরিক্ষট হইরা উঠে। ভবন বনে हत. त्वन देश देशविशतक अवर देशविश्वत मधाशक के मक्काक ৰূপাপং প্রত্যক্ষ করিতেছে। পরিপুষ্ট ভাবের প্রভাবে মনের চঞ্চলতা নট চটবা বাব এবং উচা ক্রমে পর্যোক্ত কথা ব্যৱতে সক্ষম হব। ব্যাল-কালে মন ঐক্সপে যত বৃদ্ধিহীন হয়, ততই দে ক্রমে ব্রিডে পারে ছে. এক অন্তব্ন পদাৰ্থকে চুই দিক হটতে চুই ভাবে দেখিবা 'ভূমি' ও 'আমি' রূপ ছুই প্রার্থের করনা করিয়া আসিয়াছে।

শান্ত-দাক্তাদি ভাবের প্রত্যেকটি পর্ব-পরিপ্রই চটরা মানবমনতে পূর্বোক্তরণে অধ্য বস্তুর উপদৃত্তি করাইতে ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন কত সাধকের কতকালব্যাপী চেষ্টার বে প্রহোজন ভিত্ৰ ভাবসাধনার হটবাছে, ভাগ ভাবিলে বিশ্বিত হটছে शायका किर्फ्न খাল্লন আধ্যান্ত্ৰিক ইতিহাস পাঠে বুৰা বাৰ, এক এক বুলে ঐ সকল ভাবের এক একটি মানবমনের উপাসনার श्रमान व्यवनवनीय इटेशांडिन धरा छेटा पाताहे के गुरमा विभिन्न गांधककृत क्रेन्द्रवन. ও छोडाविश्वत मध्या विवन क्रिन क्रिन क्रिक व्यवस् अव्यवस्थात व्यवस्थात करियाक्रियान । तम्या नाम. देवनिक १० द्योदनुरन क्षानकः भाषकारवद्द, लेगिनविषक पूर्ण भाषकारवृत्द हवन পরিপারীতে অধৈতভাবের এবং দাত ও উপরের পিডভাবের, রাহারণ ও মহাভারতের বুলে শাভ ও নিভামকর্মাংবুক হাজভাবের, তাল্লিক-

বুলে উপরের মাতৃভাব ও মধুরভাবসপদ্ধের কির্দ্ধশের এবং বৈক্ষবনুগে সধ্য বাৎসল্য ও মধুরভাবের চরম প্রকাশ উপস্থিত হইরাছিল।

ভারতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে ঐরপে অবৈভভাবের সহিত
শান্তাদি পঞ্চভাবের পূর্ণ প্রকাশ দেখিতে পাওরা
শান্তাদি ভারপকের পূর্ব
গাইগেও, ভারতেত্তর দেশীর ধর্মসম্প্রাহারসকলে
এবং ভারতেত্তর দেশীর ধর্মসম্প্রাহারসকলে
বিবল দেখিতে পাওরা
বাম

ও মুসসমান ধর্মসম্প্রাহার সকলে রাম্মনি সোলেমানের
সধ্য ও বধুর ভারাত্মক গীতাবদী প্রচিণিত থাকিলেও, উহারা
ঐ সকলের ভাব গ্রহণে অসমর্থ হইরা ভিন্নার্থ করনা করিরা থাকে।
মুসসমান ধর্ম্মর স্থানি করনা করিরা থাকে।

ঐ সকলের ভাব গ্রহণে অসমর্থ হইরা ভিরার্থ করনা করিরা থাকে।
মুস্গমান থর্মের স্থাক্তি সন্তানারের ভিতর সধ্য ও মধ্র ভাবের অনেকটা
প্রচলন থাকিলেও, মুস্লমান অনুসাধারণ ঐরপে ঈর্বরোগাসনা
কোরানবিরোধী বলিরা বিবেচনা করে। আবার কাগথলিক খৃষ্টান
সম্ভানারের মধ্যে ঈশামাতা মেরীর প্রতিমাবলম্বনে ও অগন্ধান্তত্ত্বর
পূলা প্রকারান্তরে প্রচলিত থাকিলেও, উহা ঈর্বরের মাতৃভাবের সহিত
প্রকাল্ভরণে সংযুক্ত না থাকার, ভারতে প্রচলিত অগন্ধননীর পূলার
ভার ফলন ইইরা সাধককে অথও সচিচনানন্দের উপলব্ধি করাইতে
ও রম্পীমাত্রে ঈর্বরীর বিকাশ প্রত্যক্ত করাইতে সক্ষম হর নাই।
ক্যাথলিক্ সম্ভারণত মাতৃভাবের ঐ প্রবাহ ক্ষ্মনীর ভার অর্জণথে
অন্তাহিত হইরাছে।

পূর্ব্ধে বলা হইরাছে, কোন প্রকার ভাবসবদ্ধানলয়নে সাধকনাধকের ভাবের মন ঈশ্বরের প্রতি আরুত্ত হইলে উহা ক্রমে ঐ
পতীয়ৰ বাহা দেখিলা ভাবে ভন্মর হইরা বাহ্ ক্রমৎ হইতে বিমুখ হয় এবং
বুবা বাহ
আপনাতে আপনি ভূবিরা বার; ঐর্প্রেণ মুর হইবার
কালে মনের পূর্ব্বসংভারসমূহ ঐ পথে বাধাপ্রহান ক্রিরা ভাহাকে

ভাগাইর। পুনরার বহিন্দুখি করিরা তুলিবার চেটা করে। ইক্স প্রবাদ পূর্কসংভারবিশিষ্ট সাধারণ মানব্যনের একটিয়ার ভাবে ভরুর হওরাও অনেক সমর এক জীবনের চেটাতে হইরা উঠে না। ইক্রেপ রলে সে প্রথমে নিরুৎসার, পরে হভোভ্যর এবং ভংগরে সাধারক্সতে বিখাস হারাইরা, বাঞ্জলতের রূপরসাদি ভোগকেই সার ভাবিরা বসে ও ভরাতে পুনরার ধাবিত হয়। অভএব বাঞ্বিব্যবিস্থতা, প্রেমান্সদের ধানে ভরুরত এবং ভাবপ্রত উল্লাসই সাধকের লক্ষ্যাভিন্থে অগ্রসর হইবার একমাত্র পরিয়াপক বলিরা ভাবাধিকারে পরিগণিত হইবাছে।

কোন এক ভাবে তল্মগ্রন্থ পাতে অগ্রসর হুইয়া বিনি কথন

ন্ধানি কিন্তু পূর্বসংখ্যার সমূহের প্রবাপ বাধা উপলব্ধি করেন নাই,

সাধকমনের অস্তুংসংগ্রামের কথা তিনি কিছুমাত্র বুলিতে পারিবেন

না। যিনি উহা করিয়াছেন, তিনিই বুলিবেন—
গার্থকে সক্ষতাবে
কিছুলাত করিতে
বেশিলা বাহা বনে

হয় কালে একের পর এক করিয়া সক্ল প্রকার ভাবে

আনুইপূর্বত ভ্যাহত্ব লাভ করিতে বেশিলা বিস্তুর্থ ইইয়া

ভাবিবেন, ঐকপ হওয়া মনুখাবিকর সাধারত নহে।

ভাবরাজ্যের শুস্ম তত্ত্বসক্স সাধারণ মান্বমন বুবিতে সক্ষ হর
নাই বলিরাই কি অবতারপ্রাণিত ধর্মবীরন্ধিপের
প্রবীরপণের সাধনেতিহাস সমাক্ লিপিবছ হয় নাই কারণ
তৎপাঠে বেখা বার, তাঁহাছিপের সাধনপথে প্রবেশআলোচনা কালে বিবর্ধবাল্য ও ভন্ত্যাপের কথা এবং সাধনায়
সিছিলাভের পরে তাঁহাছিপের ভিতর হিবা বিবরবিকৃত্ত মান্বন্দ্র কল্যাপের কল্প বে অভ্যুত শক্তি প্রকাশিত হইরাছিল,

সেই কথারই সবিভার আলোচনা বিভ্যান। বেখা বাব, অস্তরের
পূর্বাসংভারসমূহকে বিধবত ও সমূল উৎপাটিত করিয়া আপনার উপর
সমাক্ প্রাভূত স্থাপনের অস্ত তাঁহারা সাধনকালে বে অপূর্ব অস্তরের
নির্ক হইরাছিলেন, তাহার আভাসমাত্রই কেবল উহাতে আলোচিত
হইরাছে। অথবা রূপক এবং অভিরক্ষিত বাক্যসহারে ঐ সংগ্রামের
কথা এমন ভাবে প্রকাশ করা হইরাছে বে, ত্রিবরলের মধ্য হইতে
সভ্য বাহির করিয়া লওয়া আমানিগের পক্ষে এখন স্থক্টিন ইইরাছে।
ক্ষেক্টি দুটান্তের উল্লেখ করিলেই পাঠক আমানিগের কথা বৃথিতে
পারিবেন।

ভগবান শীকৃষ্ণ লোককন্যাণসাধনোদেশ্যে বিশেষ বিশেষ শক্তিশাভের জন্ম অনেক সময় ভগভায় নিবৃক্ত হইরাছিলেন, একবা দেখিতে
পাঙ্যা যায়। কিন্তু ঐ বিষয়ে সিদ্ধকাম হইতে
শিক্ষা দণ্ডায়মান হইরা প্রহিলেন ইত্যাদি কথা ভিন্ন
বিরোধি ভাবসকলের হন্ত হইডে মুক্ত হইবার ক্ষম্ম উহিব অন্তঃসংগ্রামের
কোন বিবরণ পাওবা যার না!

ভগবান্ বৃহত্তর সংসার্থবিরাগ্য উপস্থিত হইবা অভিনিজ্ঞান ও পরে ধর্মচক্রপ্রবর্জনের ঘতদুর বিশদেভিহাস পাওরা বার তীহার সাধনেতিহাস ততদুর পাওরা বার না। তবে অক্সাক্ত ধর্মবীরগণের ভাবেভিহাসের বেমন কিছুই পাওরা বার না, তাঁহার সহকে ওজ্ঞাপ না হইরা ঐ বিবরের অর অর কিছু পাওরা গিরা থাকে। দেখা বার—সিহিলাতে গৃচসক্তর হইরা আহার সংবম-মুক্তাক তিনি দীর্ঘ ছব বংসর কাল একাসনে ক্রমেবের সম্বাভ্যান প্রান্তব্যার নিমুক্ত ছিলেন এবং অক্তঃশবন বিরোধপুর্কক, 'আফানক' নামক ধ্যানাভ্যাসে সমাধিত্ব ইইয়াছিলেন। ক্ষি চিত্তের পূর্কসংখারসমূহ বিনষ্ট করিতে তাঁহার মানসিক সংগ্রাবের কথা লিপিবছ করিবার কালে গ্রছকার খুস বাজ্ বটনার ভার 'মারের' সহিত তাঁহার সংগ্রামকাহিনীর অবভারণা করিবাছেন।

ভগবান ঈশার সাধনেতিহাসের কোন কথাই একপ্রকার লিপিবদ্ধ
নাই। তাঁহার বালশ বর্ব পর্যান্ত বহসের ক্ষেক্টি ঘটনামাত্র
লিপিবদ্ধ করিয়াই গ্রন্থকার, ত্রিংশ বংসরে ক্ষন নামক সিদ্ধ সাধুর নিকট
হইতে তাঁহার অভিযেক গ্রহণপূর্বক বিজন মেকপ্রদেশে চলিপনিনবাাণী
ধানতপভার কথার, এবং ঐ মকপ্রদেশে 'দারতান' কর্ত্তক প্রলোভিত
হইরা কালাভপূর্বক তথা হইতে প্রভাগনন ও লোককলাগলাধনে
নিষ্ক হইবার কথার অবভারণা করিয়াছিলেন।
উহার পরে তিনি তিন বংসর মাত্র হুল শরীরে
অবস্থান করিয়াছিলেন। অভএব তাঁহার বালশ বর্ব হইতে ত্রিংশ
বংসর পর্যান্ত তিনি যে কি ভাবে কালবাপন করিয়াছিলেন, ভাহার কোন
সংবাদই নাই।

ভগবান শক্ষের জীবনে ঘটনাবলীর পারস্পর্য অনেকটা পাওরা বাইলেও তাঁহার অস্তবের ভাবেভিহাস অনেক স্থলে অস্থান করিবা দইতে হয়।

ভগবান্ উঠিতভার সাধনেতিচাসের অনেক কথা লিপিবছ পাওৱা বাইলেও, তাঁহার কামগন্ধহীন উচ্চ ঈশ্বরপ্রেমের কথা শ্রীপ্রীরাধাক্ষেত্র প্রশ্ববিহারাদি অবলগনে রূপকভানে বর্ণিত হওরার, নানবসাবারপে উহা অনেক সমর বর্ণাবগতাবে বৃত্তিতে
বাং ব্যুক্তাবের চরম পারে না। একথা কিছু অবভ শীকার্য বেঁ
বহুন্দ্রকাবের পারত ব্যুক্তাবের স্বার্ক্তি পার প্রশ্ববির প্রিটিতভা ও তাঁহার প্রধান প্রধান
ব্যুক্তাবের আরত হইতে প্রার চরম পরিস্কৃতি পারত সাবক্ষরে

বে বে অবস্থা ক্রমশ: উপস্থিত হইরা থাকে সে সকল, রূপকের ভাবার বতন্ত্র বলিতে পারা যার, ততনুর অতি বিশদ্ভাবে লিপিবদ করিয়া গিরাছেন। কেবল ঐ ভাবত্তরের প্রত্যেকটির সর্ব্বোচ্চ পরিণতিতে সাধকমন, প্রোমাম্পদের সহিত একদ্ব অফুভবপূর্বক অধ্য বন্ধতে দীন হইয়া থাকে, এই চরম তত্ত্বটি তাঁহারা প্রকাশ করেন নাই—অথবা উহার লামান্ত ইন্ধিত প্রাণান করিলেও উহাকে হীনাবক্তা বলিয়া সাধককে উহা হইতে সতর্ক থাকিতে উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীরামক্রফদেবের অলোকসামায় জীবন এবং অদৃষ্টপূর্বে সাধনেতিকাস বর্ত্তমান যুগে আমাদিগকে ঐ চরম তত্ত বিশদভাবে শিকা দিয়া অগতের হাবতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের যাবতীর ধর্মভাব যে, সাধকমনকে একট লক্ষ্যে আনয়ন করিয়া থাকে, এ বিষয় সমাক বুঝিতে সক্ষম করিয়াছে। ভাঁচার জীবন হটতে শিক্ষিতব্য অন্ত সকল কথা গণনায় না আনিলেও তাঁহার কুপার কেবলমাত্র পুর্বোক্ত বিষয় জ্ঞাত হইরা আমাদিগের আধান্মিক দৃষ্টি যে প্ৰসারতা এবং সমন্বয়ভাস প্ৰাপ্ত হইরাছে, ভক্তভ আমরা ভাঁহার নিকটে চিরকালের হস্ত নি:সংশরে ঋণী इंडेवाडि ।

পূর্বে বলা হইরাছে, নগুরভাবই প্রীচৈতভ্রপ্রম্থ বৈষ্ণবাচার্থাগণের
আধাাত্মিক জগতে প্রধান দান। তাঁহারা পথপ্রাহর্শন না করিলে,
কথনই উহা ঈবরলাভের হস্ত এত লোকের
বর্বভাব ও
ববলখনীর হইরা তাহাদিগকে শান্তি ও বিষলাবিক্বাচার্থাপ
নম্মের অধিকারী করিত না। তগবান্ প্রস্থাক্তর
জীবনে বৃহ্দাবনলীলা যে নির্থক অন্তর্ভিত হর নাই, একথা তাঁহারাই
প্রধানে বৃহ্দাবনলীলা হ নির্থক অন্তর্ভিত হর নাই, একথা তাঁহারাই
প্রধানে বৃহ্দাবনলীলা হ ইলে, প্রীকৃষ্ণবিদ্যাভিত হউত।

পাশ্চাত্যের অফুকরণে বাফ্ ছটনাবলীয়াত্র লিপিবত্ব কছিছে
বন্ধনীল বর্ত্তমান বুগের ঐতিহালিকগণ বলিবেন, বুজাবনলীলা
তোমরা বেরূপ বলিতেছ, দেরূপ বাস্তবিক যে হটরাছিল, ভাষবরের
কোন প্রমাণ পাওরা যায় না: অভএব তোমালের

কোন প্রমাণ পাওরা বার না; অভএব ভোরাদের
বুকাবনসাসার
এতিচা হাসি-কারা, ভাব-মহাভাব সব বে পুরে
আপত্তি ও বীবাংসা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। বৈক্ষবাচার্য্যপণ ভর্তত্তের
বলিতে পারেন, পুরাণদৃষ্টে আমরা বেরুণ বলিভেছি,

উহা বে তজ্ঞপ হর নাই, তবিষরে তুমিই বা এমন কি নিংসংশ্বর প্রমাণ উপন্থিত করিতে পার । তোমার ইভিহাস সেই বছ প্রাচীন বুগের বার নিংসংশ্বর উদ্বাটিত করিবাছে, এ বিষয়ে বত দিন না প্রমাণ পাইব, ততদিন আমরা বলিব, তোমার সম্পেচই শৃক্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর এক কথা, বহিই কথন তুমি ঐক্সণ প্রমাণ উপন্থিত করিতে পার, তাহা এইলেও আমাদের বিখাদের এমন কি হানি হইবে । নিত্যবৃন্ধাবনে প্রিভগবানের নিতাগীলাকে উহা কিছুবার ম্পার্শ করিবে না। ভাবরাজ্যে ঐ বহস্তগীলা চির্কাণ স্থান সভ্যে থাকিবে। চিন্নর বাধা তাবরাজ্যে ঐ বহস্তগীলা চির্কাণ স্থান সভ্যে থাকিবে। চিন্নর বাধা ক্রমের নাথাতামের ঐক্রপ অপুর্ক প্রেন্সীলা বিদি দেখিতে চাও, তবে প্রথমে কার্যমনোবাক্যে কার্যমন্থীন হও এবং প্রমান করিবে শিক্ষা করা বাধা হইলে দেখিতে পাইবে, ভোমার ক্রমের প্রথমির দীলাভূমি প্রবৃন্ধাবন চিন্ন-প্রতিষ্ঠিত বহিরাছে এবং ভোমাকে কর্যা ঐক্রপ দীলাভূমি প্রবৃন্ধাবন চিন্ন-প্রতিষ্ঠিত বহিরাছে এবং ভোমাকে ক্রম্বা ঐক্রপ দীলাভূমি প্রবৃন্ধাবন চিন্ন-প্রতিষ্ঠিত বহিরাছে এবং ভোমাকে ক্রম্বা ঐক্রপ দীলাভূমি প্রত্নাভাবন হইতেছে।

় ভাবরাঞ্চকে সভ্য বলিরা উপদত্তি করিরা বিনি বাহ্বটনার্ক্সণ অবলবন জুলিতে এবং তত্ত ভাবেতিহাসের আলোচনা করিতে দিবেন নাই, তিনি প্রীর্কাবনদীলার সভ্যতা ও মাধুর্ব্যের উপভোগে কর্মন সক্ষ হইবেন না। প্রীরামস্কর্মবের ঐ দীলার কথা নোৎসাহে বলিতে

বলিতে বধন দেখিতেন, উচা তাঁচার সমীপানত টংবাফীনিক্সিক নৱা-ব্ৰকদলের কুচিকর হুইডেচে না. ভখন বলিভেন. বন্দাবনদীলা বন্ধিতে "ভোরা ঐ দীবার ভিতর শ্রীক্লফের প্রতি. চটলে ভাবেভিচাস শ্রীমতীর মনের টানটাই ওধ দেখ না, ধরনা— বৰিতে চটবে – এ विवास जाकत बाका লখবে মনের একপ টান চইলে তবে তাঁচাকে ব'লডেন পাওরা যার ! দেখ দেখি, গোপীরা স্থামী পুত্র, কল নীল, মান অপমান, লজ্জা তুণা, লোক-ভর, সমাজ-ভর-সব ছাড়িরা প্রীলোবিনের জন্ত কতদর উন্মত্তা হইয়া উঠিগছিল। এরপ করিতে পারিলে, তবে ভগবান লাভ হয়।" আবার বলিতেন,—"কামগন্ধহীন না হঠলে মহাভাবময়ী প্রীরাধার ভাব বুঝা যায় না. সচিলানক্ষ্মন প্রীক্রমতে দেখিলেই গোপীদের মনে কোটা কোটা রমণপ্রথের অধিক আনন্দ উপত্তিত হট্ডা দেহবভিত্ন লোপ হটত—তচ্চ দেহের রমণ কি আর তথন ডাঙাদের মনে উদর চইতে পারে রে। শ্রীক্রফের আঙ্গের দিব্য জ্যোতিঃ ভাষাদের শরীরকে স্পর্শ করিয়া প্রতি রোমকূপে যে ভাষাদের ব্রমণপ্রবের অধিক আনন্দ অনুভব করাইত।"

খামী বিবেকানক এক সময়ে ঠাকুরের নিকট শ্রীশ্রীরাধাক্তকের বুক্ষাবনদীলার ঐতিহাসিকঅসহত্তে আপত্তি উথাপন করিরা উহার বিধাব প্রতিপাদনে সচেট হইরাছিলেন। ঠাকুর তাহাতে তাহাকে বলেন, "জাক্তা, ধরিলাম ধেন শ্রীমতী রাধিকা বলিরা কেহ কথনছিলেন না—কোন প্রেমিক সাধক রাধাচরিত্র করনা করিরাছেন। কিছু উক্ত চরিত্র করনাকালে ঐ সাধককে শ্রীরাধার ভাবে এককালে ক্ষের হতৈে হইরাছিল, একথা ত রানিস্? তাহা হইলে উক্ত সাধকই বে, একালে আপনাকে ভূলিরা রাধা হইরাছিল, এবং কুক্ষাবনদীলার অভিনর বে ঐরপে শ্রুল ভাবেও হইরাছিল, একথা প্রমাণিত হয়।"

বাত্তবিক, শ্রীকুলাবনে ভগবানের প্রোমনীলাসকলে শান্ত সহল আগতি উথাপিত হইলেও শ্রীকৈতন্তপ্রসুধ বৈক্ষবাচার্য্যপণের বারা প্রথমাবিদ্ধৃত এবং তাঁহাদিগের তক্ক পরিত্র জীবনাবসম্বনে প্রকালিত মধুবভাবসকক্ষ চিরকালই সত্য থাকিবে, চিরকালই ঐ বিবরের আধিকারী সাধক আপনাকে খ্রী ভাবিরা এবং শ্রীভগবানকে নিল পতিস্করণে দেখিবা, তাঁহার পুণ্যবর্শনলাতে বক্ত হইবে, এবং ঐ ভাবের চরম পরিপুটিতে তথাকর ব্রহ্মসকলে প্রতিটিত হইবে।

প্রীভগবানে পতিভাবারোপ করিবা সাধনপথে অগ্রসর হবরা ব্রীজাতির পক্ষে স্বাভাবিক ও সহজ্ঞসাধ্য হইলেও, প্রশারীরধারীরিপের নিকট উহা অস্বাভাবিক বলিরা প্রভিয়নন হয়। অত্তএব একখা সহতে মনে উদিত হয় যে, ভগবান্ উঠিতভাবে এরপ বিসমূশ সাধনপথ কেন লোকে প্রবিভিত্ত করিলেন। তছতারে বলিতে হয়, ব্যাবভারগণের সকল কাব্য লোককল্যানের জন্ম অস্তুটিত হইবা থাকে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণতৈভাৱের হারা পূর্বোক্ত সাধনপথের প্রবর্ত্তন

ইটিচন্ডের পুল্ন- রাজ্যে বেরুপ আনর্শ উপদান্ধি করিবার শশু জাতিকে বধুরভান-সাংনে প্রবৃত্ত করিবার কারণ শহুর করিবার শহুর করিবা তিনি তাহাদিগকে মধুরভাবরূপ

পথে অগ্রসর করিতেছিলেন। নতুবা ইবরাবতার
নিতাসুক্ত শ্রীগোরাক্ষণের নিজ কল্যাণের নিমিত্ত বে, ঐ ভাবসাধনে
নিজুক্ত হটরা উহার পূর্বায়র্শ জনসমালে প্রতিষ্ঠিত করিবাছিলেন, ভাহা
নহে। শ্রীরামক্ষক্ষণের বলিতেন, "হাতীর বাহিরের দীত বেমন
শক্রকে আক্রমণের জন্ম এবং ভিতরের দীত থান্ত চর্কাণ করিবা নিজ
শরীর পোরণের জন্ম থাকে, তক্রপ শ্রীগোরাক্ষের অন্তরে ও বাহিরে
ছুইপ্রকার ভাবের প্রকাশ ছিল। বাহিরের মধুরভাবসহারে ভিনি

লোক-ক্ল্যাণ সাধন করিতেন এবং অস্তরের অবৈভভাবে প্রেমের চয়ন পরিপৃষ্টিতে ব্রহ্মভাবে প্রভিষ্টিত ইইরা স্বরং ভূমানক স্মানক করিতেন।"

পুরাতভ্বিদ্রণ বলেন, বৌদ্ধুগের অবসানকালে দেশে বজ্ঞধানদ্ধপ মার্গ এবং ঐ মতের আচাধ্যগণের অভ্যুদর হইরাছিল। তীহারা প্রচার করিরাছিলেন—নির্কাণপ্ররাসী মানবমন বাসনাসমূহের হত্ত হইতে মুক্তপ্রার হইরা ধ্যানসহারে যথন মহাশুদ্ধে দীন হইতে অপ্রসর হর, তথন 'নিরাত্মা' নামক দেবী তাহার সম্মুখীন হইরা তাহাকে ঐরপ

হুইতে না দিয়া নিজাকে সংস্কৃত করিবা রাখেন, ডংকালে দেশের এবং সাধকের সুগ শরীরক্তপ ভোগায়তনের উপ-আব্যাদ্বিক অবহা ও শুক্তিভক্ত কিরণে উহাকে উন্নীত করেন ইন্দ্রিয়ক সর্ব্ব ভোগস্থুখের সারসমটি নিত্য উপভোগ

করাইয়া থাকেন। স্থাবিষয়ভোগত্যাগে ভাবরাজ্যের স্থন্ন নিরবজির ভোগত্রপপ্রাপ্তিরপ তাঁহানিগের প্রচারিত্রমত
কালে বিক্বত হইরা নিরবজির প্রশভোগত্রপপ্রাপ্তিরে ধর্মান্তানের
উল্লেখ্য করিয়া তুলিবে এবং দেশে ব্যভিচারের মাত্রা বৃদ্ধি করিবে,
ইহা বিচিত্র নহে। ভগবান্ শ্রীকৈতক্তানেবের আবির্ভাবকালে বেশের
অশিক্ষিত অনুসাধারণ ঐ সকল বিক্রত বৌদ্ধর্ম্মমত অবলম্বন করিয়া
নানা সম্প্রদারে বিভক্ত ছিল। উচ্চবর্ণনিগের অধিকাংশের মধ্যে তল্লোক
বামাচার বিক্রত হইরা শ্রীশ্রীশুলগ্বদাত্তরপ প্রভেগ ও উপাসনা হায়া
অসাধারণ বিভৃতি ও ভোগত্রপলাত্তরপ প্রভের প্রচলন হইয়াছিল।
আবার, এই কালের বধার্থ সাধককুল আব্যান্থিক রাজ্যে ভাবসহারে
নিরবজিয় আনন্দ লাভে প্ররাগী হইয়া প্রথম সদ্ধান পাইতেছিলেন
না। ভগবান্ শ্রীকৈডক্ত নিল জীবনে অন্তান করিয়া অনুত ভাগবৈরাগ্যের আবর্শ ঐ সকল সাধক্ষিগের সন্ধ্রে প্রথমে প্রাভিত্ত

করিলেন। পরে তব পরিত্র হইবা আপনাকে প্রকৃতি ভাবিরা জীবনক পতিরূপে ভলনা করিলে জীব বে, স্ক্র ভাবরাজ্যে নিরবজ্জির দিব্যানন্দদাতে সভ্য সভ্য সমর্থ হয়, ভাহা ভাহাদিগকে দেখাইরা গেলেন, এবং সুন্দৃষ্টিসম্পন্ন নাধাংশ জনগণের নিকটে জীবনে নাম্বরাখ্যা প্রচার করিয়া ভাহাদিগকে নাম জপ ও উচ্চসন্ধীর্তনে নিবৃক্ত করিলেন। প্রকৃপে পথত্রই পক্ষাম্পূত বহুল বিকৃত বৌদ্দস্তাদারসকল শুহার কুপার পুনরার আধার্যন্ত্রিক পথে উরীত হইরাছিল। বিকৃত বামাচার অস্ট্রানকারীর দলদকল প্রথম প্রথম প্রকাশে ভাহার বিক্রচেরণ করিলেও পরে ভাহার অনুষ্ট্রপ্র জীবনাদর্শের অনুত্র আকর্ষণে ভাগান্দিক ইয়া, নিকামভাবে পূলা করিরা উত্তর্গান্ধ করিন করা দিনিক জীবন-কর্মা লিপিবল করিতে বাইবা সেইলক্স কোন কোন প্রস্কৃত্র লাক্ষ্যাভার ফর্মন লাভ করিতে অগ্রস্ক হইরাছিল। ভগবান্ প্রিচৈতক্তের আলৌকিক জীবন-কর্মা লিপিবল করিতে বাইবা সেইলক্স কোন কোন প্রস্কৃত্র লাক্ষ্যাভার ফর্মন করা শুলিবরা-ছেন, তিনি অবভীর্থ হইবার কালে পৃস্তবাদী বৌদ্ধসম্প্রান্তান করাক্ষ্য প্রকাশ করিরাছিল।

সচিদানস্থ-খন পরমাত্মা প্রক্রক্ষই একমাত্র প্র্কৃষ এবং জগতের ব্যুবভাবের মূলকথা থানি বাবিটার পদার্থ ও জীবগুলের প্রভাবেই তাহার মহাভাবেষরী প্রকৃতির জংশসভূত—
অভ-এব, তাহার রী। সেজভ তব পবিত্র হইনা জীব তাহাকে পতিরূপে সর্ব্বাজ্ঞকরণে ভলনা করিলে, তাহার কুপার ভাহার পতিমুক্তি ও নির্বাজ্ঞির আনক্ষপ্রাত্তি হব—ইহাই প্রীকৈতভ মহাপ্রস্কৃত্ কর্ত্ত্বক প্রচারিত মধুরভাবের মূল কথা। মহাভাবে সর্ব্বভাবের একতা সমাবেশ। প্রধানা গোলী শ্রীরাধা সেই মহাভাবেম্বর্জাণী এবং অভ গোপিকাগুলের প্রত্যেকে মহাভাবাত্ত্বলিক অক্তর্বাবসক্ষ্যের

<sup>+</sup> देहक्कवक्व अब् त्वर्थ ।

ভাবাস্থ্যকরণে সাধনে প্রবৃত্ত হইবা সাধক ঐ সকল অন্তর্ভাব নিজারত করিতে সমর্থ হর এবং পরিলেবে মহাভাবোধ মহানক্ষের আভাস প্রাপ্ত হইবা বস্তু হটবা থাকে। ঐরপে মহাভাবত্বরূপিণীঞ শ্রীরাধিকার ভাবাত্বথানে নিজ অ্থবাস্থা এককালে পরিভাগে করিবা কামমনো-বাক্যে সর্বভাভাগে শ্রীকৃক্ষের অ্থে সূধি হওরাই এই পথে সাধকের চরম লক্ষ্য।

সামাজিক বিধানে বিবাহিত নায়ক নায়িকার পরস্পারের প্রতি প্রেম-জাতি, কুল, শীল, লোকভর, সমাজভর স্বাধীনা নাহিকার প্রভাত নানা বিষয়ের ছারা নিয়মিত হটয়া থাকে। मक्तारी (श्रम केंग्रस ঐত্তপ নায়ক-নায়িকা ঐ সকলের সীমার ভিতরে আরোপ করিছে ভটবে অবস্থানপূর্মক নানা কর্ত্তব্যাকর্তব্যের প্রতি লক্ষ্য রাধিয়া, পরস্পরের স্থপস্পাধনে বর্থাসম্ভব ত্যাগন্ধীকার করিবা থাকে। বিবাহিতা নাহিতা সামাত্রিক কঠোর নিরমবন্ধনসকল বথাৰথ পালন করিতে বাইবা অনেক সময় নায়কের প্রতি নিজ প্রেম-সম্বন্ধ ভূলিতে বা ছাগ করিতে সম্ভূচিত হয় না। স্বাধীনা নাহিকার প্রেমের আচরণ কিছ অন্তর্জন। প্রেমের প্রাবলো উরুপ নায়িকা অনেক সময় ঐ সকল নিয়মবন্ধনকৈ পদদলিত করিতে এবং স্মাজপ্রানত নিজ সামাজিক অধিকারের সর্বাত্ত ত্যাগপুর্বক নারকের সহিত সংযুক্তা হইতে কৃষ্টিত হয় না। বৈক্ষবাচাৰ্য্যগণ একপ সৰ্ব্যাদী প্রেমদযক্ষ দ্বারে আরোপ করিতে সাধককে উপদেশ করিরাছেন,

কৃষ্ণত হথে শীয়াগছরা বিনিষ্ঠাপি আনহিক্তানিকং বন সাম্লো নহাতাব:।
ভোটন্রকাণ্ডগতং সন্বস্ত্বং বত হ্বত লেশাহিশি ব ভবভি, সন্ববৃদ্ধিকস্পানিবংশকৃষ্ণাব্যপি বত হ্বতে সেলোন ভবভি, এবজুতে কৃষ্ণসংবাসবিব্যোগরোই হ্বছ্যথে
বভো ভবভ: ন: অধিকচ্য নহাতাব:। অধিকচ্তেব বোনন নামন ইতি বৌ মণৌ ভবভ:।
ইত্যাদি—অধিকাশ্ব চন্দ্ৰভীয় ভভিন্তব্যবাদী।

এবং কুলাবনাধিবরী প্রিকাশা সেলছাই আহান খোবের বিবাহিতা পত্নী হবৈওে, প্রকৃষ্ণপ্রেমে সর্বাহত্যালিনী বলিয়া বর্ণিতা হবয়াছেন !

বৈষ্ণবাচার্ব্যগণ মধুরভাবকে শাস্তাদি অন্ত চারিপ্রকার ভাবের जावजबन्नि अवः खाखाधिक विनशं वर्षनां कवितां ন্ধুচ্চাৰ মঞ্চ গৰুল ছেন। কারণ, প্রেমিকা নারিকা ক্রীডয়ানীর ভাবের সমষ্টি ও মধিক ভার প্রিবের সেবা করেন, স্থীর ভার স্কাবভার তাঁহাকে সুপরামর্শ দানপুর্বক তাঁহার আনন্দে উল্লগিতা ও ছঃখে সমবেদনাবুক্তা হরেন, মাতার ভার সভত তাঁহার শরীরমনের পোরণে এবং क्लानकामनांव निवृक्ता थात्कन धवः खेळाल म्बद्धकांता আপনাকে ভূলিয়া প্রিয়তমের কল্যাণ্যাধন ও চিত্তবিনোদনপুর্মক তাঁহার মন অপুর্বে শান্তিতে আপুত করিয়া থাকেন। বে নারিকা ঐরূপে প্রেমভাবে আত্মবিশ্বত হটরা প্রিবের কল্যাণ ও প্রথের দিকে সর্বভোভাবে নিবদাটি হটরা থাকেন, তাঁহার প্রেমট সর্বজ্ঞেট তিনিই সমর্থা প্রেমিকা বলিরা ভক্তিগ্রন্থে নিনিষ্ট চইরাছেন। স্বার্থগন্ধচট অন্ত সকল প্রেকার প্রেম সম্প্রসা ও সাধারণী শ্রেণীর অভভূকি হইরাছে। সময়সা শ্রেণীভকা নারিকা প্রিবের ক্রথের স্থার আত্মপ্রথের দিকেও সমভাবে লক্ষ্য রাখে এবং সাধারণী শ্ৰেণীভূকা নাৰিকা কেবলয়াত্ৰ আত্মস্থের ক্ষম্ম নাৰককে প্ৰির জ্ঞান করে।

বিষয়পথ বিষবৎ পরিত্যাগপূর্বক জীবন নিয়মিত করিতে এবং

জীচৈতত মুখতাব কোনে শ্রীকৃষ্ণবিয়ার কলে দণ্ডায়মান হইতে
সহারে কিরণে লোক- সাধকগণকে শিক্ষা প্রধান করিবা ও নামমাহাজ্য
কল্যাণ করিবাহিলেন প্রচার করিবা ভগবান্ প্রতিভয়নের তৎকালে
বেশের ব্যাভিচারনিবারণে ও কল্যাণসাধনে প্রবাসী হইরাহিলেন।
কলে তৎকালে ভরীর ভাব ও উপরেশ পথ-ফ্রাইকে পথ বেশাইবা,

সৰাভচ্যতিবিগকে নবীন সৰাজবন্ধনে আনিরা, আতিবহিত্তি বিগকে ভগবন্ত করণ আতির অন্তর্ভুক্ত করিরা এবং সর্ব্ধসন্তানারের গোচরে ভাগবৈরাগ্যের পবিত্র উচ্চার্ম্মণ বারণ করিরা, আশের গোচরে ভাগাবৈরাগ্যের পবিত্র উচ্চার্ম্মণ বারণ করিরা, আশের গোককল্যাণ সাধিত করিরাছিল। শুধু তাহাই নছে—সাধারণ নারক নারিকার প্রথম ও মিলনসভ্ত 'আই সাভিকবিকার' নারক মানসিক ও আরীরিক বিকারস্কৃত প্রীক্রালগংখানার তীত্র ধ্যানাছতিন্তনে পবিত্র-চেভা সাধকের সভাসভাই উপস্থিত হইরা থাকে, প্রীকৈতন্তের আলৌকিক জীবনসগরে একথা নিঃসংশর প্রেমাণিত করিরা বৈক্ষর সম্প্রেমার প্রচারিত মধুরভাব তৎকালে অলঙ্কারশারকে আধ্যাভ্যিক-ভাবে প্রচারিত মধুরভাব তৎকালে অলঙ্কারশারকে আধ্যাভ্যিকভাবে রঞ্জিত করিরা সাধকমনের উপভোগা ও উন্ধতিবিধারক করিরাছিল, এবং শাস্তভাবাহান্তানে অবভা-পরিহর্ভবা কামক্রোধাদি ইতর ভাবসমূল, প্রীভগবানকে আপনার করিরা লইরা ভরিমিন্ত এবং ভারারই উপর সাধককে প্রয়েগ করিতে শিশাইরা ভাহার সাধ্যক্য করিরা দিয়াছিল।

পালাত্যশিকাপ্রাপ্ত বর্জনান বুগের নব্য সম্প্রদারের চল্পে মধুর
ভাব, পুংশরীরধারীদিগের পল্পে অভাতাবিক ও
বেলাভবিং মধুরভাবনাবনকে বে ভাবে
নাবনকে বে ভাবে
নাবনকে কল্যাণকর
বিলয় কর্মনা তিনি বেখেন, ভাবসমূহই বছকালাভ্যানে মানব-মনে দুচুসংভারেরপে পরিশত

হয় এবং কমক্যাগত এরণ সংখারসকলের কম্ভই মানব এক

বে চিতাং ভর্ক কোভাতি তে নাছিকা:। তে অটো তত বের: বোবাণব্যবেদ বেপপু-বৈবপ্লিপ্রসারা: ইতি। তে গ্রাভিতা অনিতা বীতা উদীতা ক্রীতা
ইতি প্রবিধা ব্যোত্র কর্ষা হা:।—আক্রপ্র ।

অবর ব্রহ্মবন্তর স্থলে এই বিচিত্র করণ দেখিতে পাইরা থাকে। দ্বৰাত্বগ্ৰহে এই মৃহৰ্ছে ৰদি সে জগৎ নাই বলিবা ঠিক ঠিক ভাবনা করিতে পারে, তবে তদণ্ডেই উহা তাহার চকুরাদি ইঞ্জিব-গণের সন্মধ হটতে কোথার অন্তর্হিত হটবে। কগৎ আছে, ভাবে विवार्षे मानदार निकट क्लार वर्समान। व्याप्त शक्त विवा আপনাকে ভাবি বলিবাট প্ৰুষভাবাপর হট্যা বহিয়াচি এবং আছে त्री विनशं खार् व विनशंह श्रीकांवाशह हुहैशं वहिनाह । श्रावात. মানবজনত্বে এক ভাব প্রবল হট্রা অপর দকল বিপরীত ভাবকে বে সমাজ্য এবং ক্রেমে বিনষ্ট করে, ইছাও নিভাপরিদ্ট। অভএব ঈশবের প্রতি মধুরভাবসহজের আবোপ করিরা উহার প্রাবদ্যে সাধকের নিজ মনের অজ্ঞ সকল ভাবকে সমাজ্জর এবং ক্রমে উৎসাদিত করিবার চেষ্টাকে বেদার্ভাবিৎ অস্ত কণ্টকের সাহাব্যে পদ্বিদ্ধ কণ্টকের অপনরনের চেষ্টার স্থায় বিয়েচনা করিছা থাকেন। মানবমনের অন্ত সকল সংখ্যারের অবলয়নশ্বরূপ 'আমি দেহী' বলিয়া বোধ এবং তদ্ধেহসংযোগে 'আমি পক্ষৰ বা ত্ৰী' ব্লিয়া সংখ্যারট সর্কাপেকা প্রবল। শ্রীভগবানে পতিভাবারোপ করিরা 'আমি স্ত্রী' বলিরা ভাবিতে ভাবিতে সাধক-পুরুষ আপনার পুংস্ক ভলিতে সক্ষম হইবার পরে, 'আমি স্ত্রা' এ ভাবকেও অতি সহজে নিকেপ করিয়া ভাৰাতীত অবস্থাৰ উপনীত হইতে পালিবেন, ইহা বলা বাছলা। অতএব মধুরভাবে সিদ্ধ হইলে সাধক বে ভাবাতীত ভূমির অভি निकटिंहे छेनकिछ व्हेरवन विशासनाथी शार्मनिक्व हरक हेराहे नर्वाथा প্রজীরমান হর।

প্রশ্ন হইতে পারে, তবে কি রাধাতার প্রাপ্ত হওয়াই সাধকের চরন পদ্দা ৷ উদ্ভৱে বলিতে হব, বৈক্তব গোত্মানিগণ বর্ত্তনানে উহা অধীকারপূর্বক স্বীতাবপ্রাপ্তিই সাধ্য এবং মহাভাবনরী প্রীরাধিকার ভাবলাভ সাধকের পক্ষে অসাধা বলিরা প্রচার করিলেও, উহাই শাধকের চরম লক্ষ্য বলিরা অভ্যমিত হর। কারণ, द्वित्रकीर कार शाश रम्या बार. म्बीमिरशंद ५ खीमठीर छार्वर मरधा उश्वयां व्यवसाय একটা গুণগত পাৰ্থকা বিশ্বমান নাই, কেবলমাত্ৰ जोबरक्द हरूब लका পরিমাণগত পার্বকাট বর্জমান। দেখা হার, 🕮 ফুড়ীর জার স্থীগণ্ড সচিদানশ্বন প্রীক্তকতে পশ্চিভাবে ভক্তমা কবিতেম এবং শ্রীবাধার সচিত সন্মিলনে শ্রীক্তের সর্ব্বাপেকা व्यक्ति बानम (प्रथिता, डाहांकि पूर्वी कतिवात बक्रहे औद्यीतावा-ক্ষাক্র মিলন সম্পান্তনে সর্বন্ধা বছবজী। আবার দেখা বার, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীকীর প্রভৃতি প্রাচীন গোস্বামিপাদগণের প্রভ্যেক ষ্ধুরভাব-পরিপুষ্টির অন্ত পৃথক্ পৃথক্ শ্রীক্লফবিগ্রহের সেবার শ্রীরুক্লাবনে জীবন অতিবাহিত করিলেও, তৎসকে শ্রীরাধিকার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ভবিষা সেবা কবিবার প্রবাস পান নাই—আপনাদিগকে বাধান্তানীয় ভাবিতেন বলিরাট বে. তাঁহারা এক্লপ করেন নাই, একথাট উহাতে ব্বস্থয়িত হয়।

বৈক্ষবভয়োক্ত মধুরভাবের বাঁহারা বিক্তারিত আলোচনা করিতে চাহেন, উাহারা প্রীরপ, প্রীসনাতন ও প্রীঞ্জীবাদি প্রাচীন গোখানি-পালগণের গ্রহসমূহের এবং প্রীবিক্তাপতি-চন্টালাস প্রমুথ বৈক্ষব কবি-কুলের পূর্বরাগ, লান, মান ও মাধুর-সহনীর পলাবসীসকলের আলোচনা করিবেন। মধুরভাব সাধনে প্রবৃত্ত হইরা ঠাকুর উহাতে কি অপূর্ব চয়নোংকর্ব লাভ করিরাছিলেন, তাহা বুরিতে হুগম হইবে বলিরাই আমরা উহার সারাংশের এথানে সংক্ষেপে আলোচনা করিলান।

## চতুৰ্দশ অধ্যায়

## ঠাকুরের মধুরভাব সাধন

ঠাকুরের একাগ্রমনে বধন যে ভাবের উনর হইড, ভারাতে তিনি
কিছুকালের বস্তু ভদ্মর চইরা বাইডেন। ঐ ভাব তধন তাঁহার মনে
পূর্ণাধিকার তাপনপূর্বক অন্ত সকল ভাবের লোপ করিরা দিত এবং
ভাঁচার শরীরকে পরিবর্তিত করিরা উহার প্রকাশাস্থরণ বস্তু করিরা
তুলিত। বালাকাল হইতে তাঁহার ঐরুপ অভাবের কথা ভনিতে পাওরা
বার, এবং দক্ষিশেরর গমনাগমন করিবার কালে আমরা ঐ বিবরের
নিত্য পরিচর পাইভাম। দেখিতাম, সদীতাদি শ্রবলে বা অন্ত কোন

উপারে তাঁহার মন ভাববিলেবে বর হইলে বছি
বাল্যকান হটতে
কৈছ সহসা অক্ত ভাবের সলীত বা কথা আরম্ভ
করিত, তাহা হইলে তিনি বিষম বন্ধনা অক্তব্য
করিতেন। এক লক্ষ্যে প্রবাহিত চিক্তবৃত্তিসকলের

সহসা গতিলোধ হওরাতেই বে তাঁহার ঐক্প কট উপন্থিত হইত, একথা বলা বাছদ্য। মহামুনি পতঞ্চনি, এক ভাবে তর্জিত চিন্তবৃত্তিকু ক মনকে সবিকল্প সমাধিত্ব বলিলা নির্দেশ করিলাছেন; এবং ভক্তিপ্রত্ব-সকলে ঐ সমাধি ভাব-সমাধি বলিলা উক্ত হইলাছে। অতএব বেথা বাইতেছে, ঠাকুরের মন ঐক্প সমাধিতে অবস্থান করিতে আজীবন সমর্শ্ব ছিল।

সাধনার প্রবর্তিত হইবার কাল হইতে তাহার মনের পূর্বোক্ত সভাব এক অপূর্ব্ধ বিভিন্ন পথ অবলয়ন করিবাছিল। কারণ, বেথা বাহ,— ঐতালে তাহার মন পূর্বের ভাব কোন ভাবে বিভূমণ বাত্র অবস্থান করিবাই অক্ত ভাববিশেষ অবলয়ন করিতেছে না; কিন্তু কোন এক ভাবে আবিষ্ট হইলে, বডক্ষণ না ঐ ভাবের চরম সীমার উপনীত হইবা অবৈচ্ছভাবের আভাস পর্যন্ত উপলব্ধি করিতেছে, তডক্ষণ উহাকে অবলয়ন

করিরাই সর্বক্ষণ অবস্থান করিতেছে। দৃষ্টাস্তব্যরণ গাধনকালে তাহার বংলর উক্ত বভাবের বিশ্বপ পরিবর্তন হয় উপস্থিত না হওরা পর্যাস্ত তিনি মাত্তাবোপদক্ষি

করিতে অগ্রসর হন নাই; আবার মাতৃতাবসাধনার চরমোপদক্তি না করিয়া বাৎস্স্যাদি ভাব সাধনে প্রবৃত্ত হন নাই। ভাঁহার সাধনকাদের ইতিহাস পর্যাদোচনা করিলে ঐরপ সর্বত্ত দৃষ্ট হব।

ব্ৰান্ধনীর আগমনকালে ঠাকুরের মন ঈশরের মাজ্ভাবের অন্থধানে পূর্ব ছিল। জগতের বাবতীর প্রাণী ও পদার্থে, বিশেষতঃ
ব্রীমৃষ্টিনকলে তথন তিনি শ্রীশ্রীজগদধার প্রকাশ সাকাৎ প্রতাজ
করিতেছিলেন। অত এব ব্রাহ্মণীকে দর্শনিষাত্র তিনি কেন মাজ্গবোধন
করিবাছিলেন এবং সময় সময় বালকের স্থার ক্রোড়ে উপবেশনপূর্বক
তাঁহার হতে আহার্য গ্রহণ করিবাছিলেন, তাহার

সাংনকালের পূর্বে কারণ স্পষ্ট বুরা বার। চলবের মূথে তনিবাছি, গ্রন্থরের ব্যব্ভাব ভাল লাগিত না এই কালে কথন কথন ব্রজগোপিকা-

সকল আরম্ভ করিলে, ঠাকুর বদিতেন, ঐ ভাব তাঁহার ভাল লাগে
না, এবং ঐ ভাব সম্বর্গপূর্কক মাতৃভাবের ভজনসকল গাহিবার জন্ত তাঁহাকে অন্ধ্রেরা করিতেন। আন্দীও উহাতে ঠাকুরের মানদিক অবহা বধাবধ বুবিরা, তাঁহার প্রীভিন্ন জন্ত তৎক্ষণাৎ প্রীপ্রীলগদবার নানীভাবে সলীত আরম্ভ করিতেন, অধবা ব্রজগোণালের প্রতি নক্ষরাণী জীবতী বনোলার ব্যব্বের গভীবোজ্বাসপুর্ধ সলীতের অবভারণা করিতেন। ঘটনা অবশু, ঠাকুরের মধুরভাব সাধনে প্রের্ড হইবার বছ পূর্কের কথা। মনে 'ভাবের ঘরে চুরি' বে তাঁহার মনে বিশুষাত্ত কোন কালে ছিল না, একথা উহাতে বুবিতে পারা বায়।

উহার ক্ষেক বৎসর পরে ঠাকুরের মন কিন্তপে পরিবন্ধিত হইরা বাৎসল্যভাব সাধনে অগ্রসর হইরাছিল, সেকথা আমরা পাঠককে ইত:পূর্বে বলিরাছি। অতএব মধুরভাব সাধনে অগ্রসর হইরা তিনি যে সকল অন্তঠানে রত ইইরাছিলেন সেই সকল কথা আমরা এখন বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

ঠাকরের জীবনালোচনা করিলে দেখিতে পাওরা বার-জামরা যাহাকে 'নিবক্ষর' বলি, ভিনি প্রায় পূর্ণমাজায় তদ্ৰুপ অবস্থাপর হুইলেও—কেমন করিরা আজীবন সাকরের সাধনসকল क्रथन मात्रविद्वाधी हव শাস্ত-মধ্যাদা বৃক্ষা করিরা চলিরা আসিরাচেন। নাই। উহাতে ঘাহা গুরু গ্রহণ করিবার পুরের কেবলমাত্র নিজ প্রমাণিত হয় হারতের প্রেরণায় তিনি যে সকল সাধনাম্র্রানে व्यक्त इरेबाडिलन. तम मकलक कथनल भावित्रवादी ना हरेबा खेलांब অনুগামী হইরাছিল। 'ভাবের বরে চুরি' না রাখিরা তক পবিত্র कृत्य क्रेश्वत्नाटकत कन्न व्याकृत व्हेटन खेत्रल व्हेत्रा थाटक, धक्यात পরিচর উহাতে স্পষ্ট পাওরা বার। ঘটনা ঐরপ হওরা বিচিত্র নহে: কারণ, পাল্পসমূহ ঐ ভাবেই যে প্রণীত হইরাছে একথা সর চিয়ার কলে বুৰিতে পারা যায়। কারণ, মহাপুরুষদিগের সভ্যলাভের চেটা ও উপলব্ধি-সকল লিপিবছ हरेश পরে 'बाज' बाबा প্রাপ্ত হইরাছে। সে বাহা ইউক. নিয়ক্ষর ঠাকুরের শান্তনির্দিষ্ট উপলবিসকলের বর্ণাবথ অক্স্কৃতি হওরার শাল্পসমূহের সভাতা বিশেষভাবে প্রমাণিত হইবাছে। স্বামী শ্রীবিবেকানক ঐকথা নিৰ্দেশ করিবা বলিবাছেন—ঠাকুবের এবার নিরক্ষর হইবা আগ্রনের কারণ, খাল্লনকলকে সভ্য বলিরা প্রমাণিত করিবার অক্স।

পারা বার।

শান্ত্রমর্থাদা সভাবতঃ রক্ষা করিবার দৃষ্টারস্করণে আমরা এবানে বিশেষ বিশেষ ভাবের প্রেরণার ঠাকুরের নানা ভাগার বভাবত: শাহ্র- বেল এচণের কথার উল্লেখ কবিতে পারি। উপ-মৰ্ব্যাণা রক্ষার দুটাভ— নিবল্মুখে শ্ববিগণ বণিয়াছেন,—'ভপলো বাপা-निकार'# निक क्षत्रा यात्र ना । ठाकुरवद कोवरन्छ PER PER ME দেখিতে পাওয়া বাব.—তিনি যথন বে ভাব সাধনে নিৰ্ক্ত হট্টাছিলেন, তথন হাদয়ের প্রেরণায় প্রথমেট সেট ভাবাফুকুল বেশভ্যা বা বাফ চিচ্চসকল ধারণ করিয়াছিলেন। বধা-ত্রোক্ত মাতভাবে সিদ্ধিলাভের বস্তু তিনি রক্তবন্ত্র, বিভৃতি, সিম্পুর ও কলাকাদি ধারণ করিয়াছিলেন; বৈক্ষবভ্জোক ভাবসমূহের সাধনকালে অমুপরুম্পরাপ্রাসিদ্ধ ভেক বা তদমুকুল বেশ গ্রহণ করিয়া খেতবন্তু, খেতচন্দ্র, তলসী-মাল্যালিতে নিজাল ভবিত করিয়াভিলেন। বেলাজোকে অধৈতভাবে সিদ্ধ হইবেন বলিয়া শিপাসত পরিভাগ-প্রবাদ কাষার ধারণ করিয়াছিলেন—ইত্যাদি। আবার পুংভাব-সমূহের সাধনকালে তিনি যেমন বিবিধ পুরুষবেশ ধারণ করিয়াছিলেন, ভজ্জপ স্ত্রীঞ্জনোচিত ভাবসমূহের সাধনকালে রমণীর বেশভ্রবার আপনাকে সন্ধিত করিতে কুর্ত্তিত হরেন নাই। ঠাকুর আমাদিগকে বারংবার শিক্ষা দিয়াছেন, লক্ষা স্থপা ভর এবং করকরাগত জাতি-কুল-দীলাদি অষ্টপাশ ত্যাগ না করিলে, কেহ কথন দ্বীরুলাভ করিতে পারে না। ঐ শিকা তিনি স্বরং আজীবন, কার্মনোবাক্যে, বঙ্গর পালন করিবাছিলেন, তাহা সাধনকালে তাঁহার বিবিধ বেশবারণালি হটতে আরম্ভ করিবা প্রতি কার্বাকলাণের অমূলীলনে স্পষ্ট ব্রিতে

সুক্তকোপনিবৎ, ৩২।০-- অর্থ-সর্বাদের জিল বা ছিল (বধা, গৈছিকাদি
বারণ বা ক্ষিরা ক্ষেত্রবাত ওপতা বারা আয়বর্ণন হর বা।

মধুরভাব সাধনে প্রবৃত্ত হইরা ঠাকুর খ্রীপ্রনোচিত বেশভ্যা ধারণের क्क वास क्रेंबा डेडिबाडिटनन এवर नवश्रक মনুরভাব <u>নাধনে এ</u>বৃত্ত মধুরামোহন তাঁহার ঐক্প অভিপ্রায় কানিতে সাকরের প্রীবেশ এছণ পারিয়া কথন বছৰূল্য বায়াণদী শাড়ী এবং কথন ঘাগ হা. ওড না. কাঁচলি প্রভৃতির বারা তাঁহাকে সক্ষিত করিয়া স্থা হঠয়াছিলেন। আবার, 'বাবার' রমনীবেশ সর্বাঞ্চ সম্পূর্ণ করিবার জন্ম জীবুক্ত মুখুর চাঁচর কেলপাল (পরচুলা) এবং এক স্ফুট খণালয়ারেও তাঁহাকে ভবিত করিরাছিলেন। আমরা বিশ্বস্তারে ভবিণ করিরাভি, ভব্তিমান মধরের এরণ দান, ঠাকুরের কঠোর ভাাগে কলভার্পণ করিতে চ্টাচিভাদিগকে অবসর দিয়াছিল: কিছু ঠাকুর ও মথুৱাযোহন সে সকল কথায় কিছুমাত্র মনোবোগী না হইয়া আপন আপন লক্ষ্যে অগ্রসর হইয়ছিলেন। মধুরামোহন, "বাবা"র পরি-ভবিতে এবং ভিনি বে উচা নিরর্থক করিভেছেন না--এই বিশ্বাসে পরম ত্রবী হইরাছিলেন; এবং ঠাকুর ঐরপ বেশভুবার সঞ্জিত হটরা শ্রীচরির প্রেমিকলোলপা একরমণীর ভাবে ক্রমে এতদুর মথ হটরা-চিলেন বে তাঁহার আপনাতে পুরুষবোধ এককালে অভাতি চটহা প্রতি চিন্তা ও বাকা রমণীর স্থার হইবা গিরাছিল। ঠাকুরের নিকটে ওনিরাচি, মধরভাব সাধনকালে তিনি ছবমাসকাল রমণীর বেশ ধারণপর্বক অবস্থান করিয়াছিলেন।

ঠাকুরের ভিডর স্থী ও পুরুষ—উভয় ভাবের বিচিত্র সমাবেশের কথা আময়। অক্তন্ত উল্লেখ করিয়াছি। অত এব বীবেশ রাবেশের স্থাবৈশের উদ্দীপনায় জাহার মনে বে এখন মাতির ভার হত্তা। কর্ম করিবেশের উল্ল হত্তবে, ইহা বিচিত্র নহে। কিছ্ ন্দ্রী ভাবের প্রেরণার জাহার চসন, বলন, হান্ত, ক্টাক্, অক্তন্তাই এবং শারীর ও মনের প্রভ্যেক চেটা বে, একভালে

ললনা-মুলভ হইরা উঠিবে, একথা ক্ষেত্র কথন করনা করিতে পারে
নাই। কিন্তু ঐরপ অসম্ভব ঘটনা যে এখন বাত্তবিক হইরাছিল,
একথা আমরা ঠাকুর এবং হালয—উভবের নিকটে বহুবার প্রবণ
করিরাছি। দক্ষিণেশ্বরে সমনাগমনকালে আমরা অনেকবার তাঁহাকে
রক্ষম্ভলে ব্রীচরিত্রের অভিনর করিতে দেখিরাছি। তথন উচা এতদুর
সর্ব্বাজসম্পূর্ণ হইত যে, রমণীগণও উহা দেখিরা আক্ষর্বাযোধ
করিতেন।

ঠাকুর এই সময়ে কথন কথন রাণী রাসম্পির জানবাজারত্ব বাটীতে ষাইরা শ্রীবক্ত মথবামোহনের পরাক্ষনাদিগের সহিত বাস করিয়াছিলেন। অন্ত:পুরবাসিনীরা তাঁহার কামগন্ধহীন চরিত্রের মধ্ববাবৰ বাটাছে সভিত পরিচিত থাকিয়া তাঁহাকে ইড:পর্বেট ব্যুণীগণের সভিত দেবতা-সদশ জ্ঞান করিতেন। এখন, তাঁহার ঠাকরের সধীভাবে **W**1539 দ্রীমূলভ আচার-ব্যবহারে এবং অক্তিম স্লেচ ও পরিচ্বাার মথ ছট্যা, তাঁছাকে তাঁলারা আপনাদিগের অঞ্তম বলিয়া এডদর নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সন্মধে লক্ষাসকোচাদি ভাব ক্লকা করিতে সমর্থ হরেন নাই। । ঠাকুরের শ্রীমূথে শুনিরাছি, শ্রীযুক্ত মধরের কল্পাগণের মধ্যে কাহারও স্বামী ঐকালে জানবালার ভবনে উপস্থিত হইলে, তিনি ঐ কন্তার কেশবিদ্যাস ও বেশভ্যাদি নিজ হল্জ সম্পান্তন কবিয়াছিলেন এবং স্বামীর চিত্তর**ন্ত**নের নানা উপায় ভাচাকে শিক্ষাপ্রদানপূর্বক সধীর স্থার ভাচার হত্তধারণ করিয়া লটলা ঘাটলা স্থামীর পার্মে দিয়া আদিখাছিলেন। তিনি বলিতেন, 'তাহারা তথন আমাকে ভাহাদিগের সধী বলিরা বোধ করিরা কিছুমাত্র সম্ভচিত হইত না।'

জনর বলিত,—<sup>®</sup>ঐরপে রমণীগণপরিবৃত হটরা থাকিবার কালে

<sup>\*</sup> श्रम्कार, शृक्ताई--- १म स्पश्नात ।

মাকরকে সভসা চিনিরা পথরা তাঁভার নিতাপরিচিত আভারভিগের পক্ষেত্র চুক্ত চুক্ত। মধ্ব বাব ঐকাপে একসমরে उपनीर्वा अकरन আমাকে অঙ্ক:পুর মধ্যে লটরা গিয়া ভিজ্ঞাসং সকরকে প্রস্থ বলিয়া कतिशाहित्यत.-'वन त्याचि, উहामित्रव চেনা ছ:দাখা হইভ জোমার যামা কোনটি?' এতকাল একস্থে বাস ও নিতা সেবাদি করিয়াও তথন আমি তাঁচাকে সহসা চিনিতে পারি নাট। দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে মামা তথন প্রতিদিন প্রতাবে সাজি হল্তে লটরা বাগানে পুষ্পাচরন করিতেন-জ্ঞামরা ঐ সম্বরে বিশেষ-ভাবে লক্ষা করিবাছি, চলিবার সমর রম্ণীর স্থার তাঁচার বামপদ প্ৰতিবাৰ স্বতঃ অঞাৰ চইতেছে। ব্ৰাহ্মণী বলিতেন,—'ভাচাৰ ঐকপে প্ৰভাৱন করিবার কালে তাঁচাকে (ঠাকুরকে) দেখিয়া আমার সময়ে সময়ে সাক্ষাৎ শ্রীমতী রাধারাণী বলিয়া দ্রম চইবাছে।' পুলাচরন-পর্বক বিচিত্র মালা পাঁথিয়া তিনি এই কালে প্রতিমিন শ্রীপ্রীরাধা-গোবিস্কী টকে সভিত্ত করিতেন এবং কথন কথন শ্রীশীলগস্থাকে ঐরপে সাজাইয়া ৮ কাড্যায়নীর নিকটে ব্রজগোপিকাগণের স্থায়, জীক্তক স্থামিরপে পাইবার নিমিত্ত সকরুণ প্রার্থনা করিতেন।"

ঐরপে প্রীপ্রীলগদখার সেবা-পুলাদি সম্পাদনপূর্বক, প্রীক্রফার্শনিও তাঁহাকে দ্বীর বল্লভরপে প্রাপ্ত চইবার মানসে ঠাকুর এথন অনভচিত্তে প্রীপ্রবৃগদ পাদপল্লসেবার রও হইবা-বগুরুরর সাধ্যমে বিশ্বক চিলেন এবং সাগ্রহ প্রার্থনা ও প্রার্থীকার দিনের গার্হরের সাধ্যম পদ পর দিন অভিবাহিত করিরাছিলেন। দিবা কিংবা রাজি—কোনকালেই তাঁহার হাদবে সে আকৃদ প্রার্থনার বিরাম হইত না এবং দিন, পক্ষ, মাসান্তেও অবিধাসপ্রস্তত নৈরাক্ত আদিনা তাঁহার হাদবে সে প্রতীক্ষা ইইভে বিন্দুবাল বিচ্চিত করিত না। ক্রমে ও প্রার্থনা আকৃদ ক্রমন্তন এবং ও প্রতীক্ষা উন্নভের

ভার উৎকঠা ও চঞ্চলতার পরিণত হইবা তাঁহার আহারনিআদির লোপসাধন করিরাছিল। আর, বিরহ ;—নিতান্ত প্রিরন্ধনের সহিত সর্বান্ধনা সর্বাতোতাবে সন্মিলিত হইবার অসীম লাগসা নানা বিশ্বনাধার প্রতিক্রম্ভ হইলে মানবের চ্বর-মন-মধনকরী শরীরেজির-বিশ্বনকরী বে অবস্থা আনমন করে সেই বিরহ। উহা, তাঁহাতে অশেষ বন্ধনার নিমান মানসিক বিকাররূপে কেবলমাত্র প্রকাশিত হইরাই উপশান্ত হয় নাই, কিন্তু সাধনকালের পূর্বাবৃদ্ধার অহভূত নির্দান্ধশ শারীরিক উভাপ ও আলারূপে পুনরায় আবিভূতি হইরাছিল। ঠাকুরের প্রীমুখে শুনিরাছি,—প্রীকৃষ্ণবির্দ্ধর প্রবল প্রভাবে এইকালে তাঁহার শরীরের লোমকৃপ দিরা সমরে সমরে বিন্দু রক্ত নির্দান্ধ হইত, ব্যবহর প্রস্থিবকল ভন্মপ্রার শিথিল লন্ধিত হইত এবং হ্রন্বরের অসীম ব্যবণার ইজিরগপ অ ব কার্য্য হইতে একজালে বিরত হওবার, মেহ কথন কথন সূতের প্রায় নিশ্বেট ও সংজ্ঞান্ত হইবা পড়িরা থাকিত।

দেহের সহিত নিত্যসন্ধ মানব আমরা, প্রেম বলিতে এক দেহের প্রতি অক্স দেহের আকর্ষণই বৃদ্ধিরা থাকি। অথবা বহু চেটার ফলে ছুল দেহবুদ্ধি হইতে কিঞ্চিন্ধাত্র উট্টেরা বদি উহাকে দেহ-বিশ্বোপ্রার প্রেমাণিত গুণসমন্তির প্রতি আকর্ষণ বিশ্বাপ্রার প্রকাশিত গুণসমন্তির প্রতি আকর্ষণ বিশ্বাপর বিশ্বাপ বলিরা অক্সতব করি, তবে 'অতীপ্রিম্ন প্রেমাণির বাবাদের ই বিশ্বাস বলিরা উহার আখ্যা প্রেমানপূর্বক উহার কড বারণার তুলনা বশোগান করি। কিছু কবিকুলবন্দিত আমাদিগের ই অতীপ্রেম প্রেমান বির। কিছু কবিকুলবন্দিত আমাদিগের ই অতীপ্রেম প্রেমান বিলা বলা বাবাপ্রার প্রেমান হর।

ভক্তিগ্ৰহসকলে লিখিত আছে. ব্ৰৱেশ্বরী প্রীষ্ঠী রাধারাণীই কেবলমাত্র বর্থার্থ অঠীক্রির প্রেমের পরাকার্চা জীবনে প্রভাক্ষণর্জ্ত উহার পূর্ণাদর্শ অগতে রাখিরা গিরাছেন। লক্ষা এমজীর অভীক্ষিয় খুণা ভর ছাডিয়া, লোকভর সমাঞ্চর পরিত্যার প্রের সকলে জঞ্জি-করিয়া, ক্লাভি কুল শীল পদম্বাদা এবং নিজ नाम्बर क्या দেহ-মনের ভোগপ্রথের কথা সম্পর্বভাবে বিশ্বভ হটরা, ভগবান শ্রীক্রফের প্রখেট কেবলমাত্র আপনাকে প্রখী অনুভব করিতে তাঁহার ক্লার দিঙীর দটাস্তত্তল ভক্তিশালে পাওরা বার না। শান্ত সেজত বলেন, প্রীমতী রাধারাণীর কুপাকটাক্ষ ভিন্ন ভগবান প্রীকৃত্তের দর্শনলাভ জগতে কথন সম্ভবপর নতে, কারণ, সচিচদানক্ষরবিপ্রচ ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণ, শ্ৰীমণীর প্রেমে চিরকাল সর্বতোভাবে আবদ্ধ থাকিয়া তাঁচারট ইলিতে ভক্তসকলের মনোভিনাধ পূর্ব করিতেছেন। প্রীমতীর কামগন্ধনীন প্রেমের অক্সরণ বা ভক্তাতীয় প্রেমলাভ না চটলে. কেচ কথন ঈশবকে পতিভাবে লাভ করিতে এবং মধরভাবের পর্ব মাধর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিশে না. ভক্তিশান্তের পর্বোক্ত কথার ইচাই অভিপ্রায়, একথা ববিতে পারা যায়।

ব্রজেখরী শ্রীমতী রাধারাণীর থেষের দিব্য মহিমা, মারার্হিতবিএর পরমহংসাগ্রাণী শ্রীশুকদেবপ্রমুখ আত্মারাম মুনিসকলের বারা বহুলা গীত হইলেও, ভারতের অনসাধারণ, উহা কিরপে শ্রীমতীর অভীব্রির জীবনে উপলব্ধি করিতে হইবে ভাহা বহুকাল রেমের কথা ব্রাইনর কর ব্রিজে পারে নাই। গৌড়ীর গোভামি-পোলগণ বলেন, উহা ব্রাইনার কর শ্রীস্কাবনকে শ্রীমতীর সহিত মিলিত হইরা একাধারে বা একশরীরাবশ্বনে প্রনার অবতীর্ণ হইতে হইরাছিল। অন্ত:ক্ষ্

প্রতিষ্ঠা করিতে আবিভূতি শ্রীভগবানের ঐ অপূর্ব বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের রাষারাণীর শরীরমনে বে সকল লক্ষণ প্রকাশিত হইত, প্ংশরীরধারী ইইলেও শ্রীগোরাক্ষ্যেবের সেই সমন্ত লক্ষ্য ক্ষারপ্রেমের প্রাবদ্যে আবিভূতি হইতে দেখিয়াই গোডামিগণ তাঁহাকে শ্রীমতী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন। অতএব শ্রীগোরাক্ষ্যেবে যে অতীক্ষির প্রেমাগর্শের ঘিতীয় দৃষ্টাস্তত্বল, একথা ব্রমা বার।

শ্রীমতী রাধারাণীর কুপা ভিন্ন শ্রীকুফার্নন অসম্ভব জানিয়া, ঠাকর এখন ভ্রম্পনিত চোৰা*ই*) ঠাকরের শ্রীমন্ডী প্রবৃত্ত হইরাছিলেন এবং তাঁহার প্রেমখনমর্ত্তির বাধিকার উপাসনা ও স্মরণ মনন ও ধ্যানে নিরস্তর মগ্ন হটয়া, তাঁচার neraction শ্রীপাদপল্লে জনবের আকুল আবের অবিরাম जिरवास कविशक्तिमा । काल, काहिरवर्ड जि.जि. श्रीक्रको वाशवानीव দর্শন লাভে কতার্থ চইয়াচিলেন। অনুযুক্ত দেবদেবীসকলের দর্শনকালে ঠাকুর ইতঃপূর্বে যেরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, এই দর্শনকালেও সেইরূপে ঐ মৃত্তি নিজালে সন্মিলিত হটয়া গেল, এইরূপ কবিষাভিষেত্র। তিনি বলিভেন, ''শ্রীক্ষাপ্রেম সর্বস্থ-হারা সেই নিরুপম পরিজ্ঞোজ্জা মৃত্তির মহিমা ও মাধুষ্য বর্ণনা করা অসক্তর। শ্রীয়তীর অঞ্চলান্তি নাগতেশবপ্রপূপের কেশরগক্ষের স্থার भौरवर्ग (अधिशक्तिमा ।"

উক্ত দৰ্শনের পর হইতে ঠাকুর কিছুকালের অন্ধ আপনাকে শ্রীমতী
বিলয়া নিরস্তর উপসন্ধি করিবাছিলেন। শ্রীমতী
ঠাকুরের আপনাকে
শ্রীমতী বলিরা অনুতব
ভ তাহার কারণ
তাহার করেপ অবহা উপস্থিত হইরাছিল। স্কুরাং
একধা নিশ্চর বলিতে পারা যার বে, তাহার ম্বুবভাবোশ

উপরপ্রেম এখন পরিবর্তিত চটরা শ্রীমনী বাধাবাণীর প্রেমান্তরণ দাভাইরাভিল। ফলেও এরণ দেখা গিরাভিল। সুগভীব চটবা কারণ, পর্কোক্ত দর্শনের পর হইতে শ্রীমতী রাধারাণী ও শ্রীগোরাত্ত-তাঁহাতেও মধুরভাবের পরাকাঠাপ্রস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হটবাছিল। গোস্থামিপাদগণের এছে मर्ख्य शकां व মহাভাবে প্রকাশিত শারীবিক সন্থাসকলের কথা লিপিবছ আছে। বৈষ্ণাব ভাষানিপুৰা ভৈববী প্ৰাহ্মণী এবং পৰে বৈষ্ণাবচৰণামি শাক্ষম সাধকেরা ঠাকরের শ্রীজ্ঞান্ত মহান্ডারের প্রেরণার ঐ সকল লক্ষাণের আবিজ্ঞাব দেখিয়া ভাষতে চইয়া তাঁচাকে দ্বারের শ্রদ্ধা ও পূকা অর্পণ করিয়াছিলেন: মহাভাবের উল্লেখ করিয়া ঠাকুর আমাদিগকে ব্ৰুৱাৰ ব্যৱহাতিলেন —উনিশ প্ৰকাৰের ভাব একাধাৰে প্ৰকাশিত এইলে, ভারতে মহাভাব বলে--একগা ভক্তিশালে আছে। সাধন কবিরা এক একটা ভাবে দিও চঠতেই লোকের জীবন কাটিলা বার। (নিজ শরীর দেখাইয়া) এখানে একাধারে একতা ঐ প্রকার উনিশটি ভাবের পূর্ব প্রকাশ।"\*

<sup>\*</sup> শ্রীক্ষীব গোষামী প্রভৃতি বৈক্বাচাধাগণ রাগান্তিকা ভক্তির নির্লাশিত বিভাগ নির্দেশ করিয়াছেন —



বহাতাৰে কামান্ত্ৰিক। এবং সৰ্বভান্ত্ৰিকা উত্তঃ প্ৰকাহ ভক্তিৰ পূৰ্ব্বাছিণিত উন্নিংশ প্ৰকাৰ অভ্যানের একত্ৰ সমান্তেশ কয়। ইক্তিৰ এখানে উত্তাই নিৰ্দ্ধেশ কাহিবাছেল।

**শ্রীভঞ্জ**বিবন্তব দারুণ বছণার ঠাকুরের শরীরের প্রতি লোমকুপ **চটতে বক্তনিৰ্গায়ের কথা আয়ৱা** প্ৰকৃতিভাবে ঠাকরের উছেপ করিয়াচি-উহা মহাভাবের পরাকাঠার শরীরের অন্তত পরি-কালেট সব্ঘটিত হইয়াছিল। বৰ্জন ভাবিতে ভাবিতে তিনি এইকালে এতদুর তম্মর হটয়া গিয়াছিলেন যে, স্বপ্নে বা ভ্ৰমেও কথন আপনাকে পুৰুষ বলিয়া ভাবিতে পারিতেন না এবং স্থীপরীরের ন্তার কার্যাকলাপে তাঁহার পরীর ও ইল্লিয় খত:ই প্রবৃত্ত হইত। আমরা তাঁহার নিজমুধে প্রবণ করিয়াছি, —স্বাধিষ্ঠানচক্রের অবস্থান-প্রাদেশের রোমকুপসকল হইতে তাঁহার এইকালে প্রতিমাদে নিয়মিত সময়ে বিন্দু বেন্দু লোপিত-নির্গমন হুইত এবং শ্রীশরীরের স্থায় প্রতিবারই উপর্বুপরি দিবস্তায় ঐরপ হুটত। তাঁহার ভাগিনের হুদর্নাথ আমাদিগকে বলিয়াছিলেন.—তিনি উচা অনুকে দর্শন কৰিয়াতেন এবং পরিহিত বন্ধ চষ্ট হটবার আশস্তার ঠাকরকে উচার ব্যক্ত এটকালে কৌপীন ব্যবহার করিতেও दर्शवदादहर ।

বেদান্তপাজের শিক্ষা—মানবের মন তাহার শরীরকে বর্তমান
আকারে পরিণত করিয়াছে—'মন স্টি করে
বাননিক ভাবের
প্রাবল্য তাহার শারীকি ইন্ধণ পরিপ্রতি
তাহার শীরনের প্রতি মুহুর্ভ উহাকে ভালিরা
ক্রেরিয়া বুলা বাল, 'মন
স্টিকরে এ শরীর'

চ্রিরা নৃতনভাবে গঠিত করিতেছে। শরীরের উপর
মনের প্রক্রিপ প্রভূত্তের কথা তানিলে, আমরা
বুলিতে ও ধারণা করিতে সমর্থ হই না। কারণ, বেরপ তার বাসনা
উপস্থিত হইলে মন অন্ত সকল বিষয় হইতে প্রত্যান্ত হইরা বিবরবিশোবে কেন্ত্রীভূত হয় ও অপুর্ব্ব শক্তি প্রভাশ করে, সেইরপ তার
বাসনা আমরা কোন বিষয় লাভ করিবার জন্তই অন্তভ্ত করি না।

বিষয়বিশেষ উপলব্ধি করিবার তীত্র বাসনার ঠাকুরের শরীর ব্যার্থানে, ঐরপে পরিবর্ত্তিত হওরার, বেলাজের পূর্ব্বোক্ত কথা সবিশেষ প্রমাণিত হইতেছে, একথা বলা বাছল্য। পদ্মশোচনাদি প্রসিদ্ধ পরিক্রেরা ঠাকুরের আবাাজ্মিক উপলব্ধিসকল প্রবণপূর্বক বেলপুরাণাদিতে লিপিবদ্ধ পূর্ব্বপূর্ব যুগের সিদ্ধ অবিকৃত্বের উপলব্ধিসকলের সহিত মিলাইতে বাইরা বলিয়াছিলেন, "আপনার উপলব্ধিসকল বেলপুরাণকে অভিক্রম করিবা বহুদ্র অপ্রসার হইরাছে।" বানসিক ভাবের প্রাবদ্ধে সভিক্রম শারীবিক পরিবর্ত্তনসকলের অফুশীলনে ভজ্ঞপ ক্তান্তিত হব,—ভাহার শারীবিক বিকারসমূহ শারীবিক ক্রান্ত্রাক্তের সীমা অভিক্রমপূর্বক উহাতে অপূর্ব্ব বুগান্তর উপন্থিত করিবার স্কান করিয়াছে।

দে বাহা হউক, ঠাকুরের পতিভাবে <del>ঈব</del>রপ্রেম এখন পরি**ও**র ও ধনীক্ষত হওয়াতেই, তিনি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্রঞ্গেরী শ্রীনতী রাধারাণীর ক্লপা অভ্যন্তব করিয়াছিলেন এবং ঐ প্রেমের প্রভাবে স্থারকাল পরেই সচিচলানন্দ-মন বিগ্রাহ ভগবাম ইকেরের ভগবান শ্ৰীক্ষের পুণাদর্শন লাভ করিবাছিলেন। দট্ট श्रिकरकार प्रश्निमाछ মার্ত্তি অক্ত সকলের স্থায় তাঁহার শ্রীমন্থে মিলিড ভটবাছিল। ঐ দর্শন লাভের চুট তিন মাস পরে পরমহংস 🕮 মৎ ভোতাপত্তী আসিহা ভাঁহাকে বেদারপ্রসিদ্ধ অহৈভভাব সাধনার ৰাইতেছে,—মধুৰভাব নিৰক্ত করিয়াছিলেন। অভএব বৰণ সাধনার সিদ্ধ হইরা ঠাকুর কিছুকাল ঐ ভাবসহারে ঈশবসন্তোগে कानवानन करिवाफिलन । जीवाद श्रीमृत्य छनिवाकि .-- क्रेकाल শ্ৰীক্ষচিত্তার এককালে ভবার হইয়া তিনি নিম পুথক অভিস্থানে। हाबाहेवा कथन जागनात्क छशवान जिङ्कक विषया (वाथ कविवाहित्सन, आवाद कथन वा चालक्षकपर्याच गक्नाक जिक्कविता वर्णन

করিবাছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার নিকটে বখন আমরা গমনাগমন করিতেছি তথন তিনি একদিন বাগান হইতে একটি দাসকুল সংগ্রহ করিবা হর্বোৎকুল্লবদনে আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইরা বলিবাছিলেন,—"তথন তথন মেধুরভাব-সাধনকালে) বে ক্লফ্রমৃত্তি দেখিতাম তাঁহার অক্লের এই রকম বং ছিল।"

আন্তরম্ব প্রকৃতিভাবের প্রেরণার যৌবনের প্রারম্ভ ঠাকুরের মনে এক প্রকার বাসনার উদর হইত। ব্রন্ধগোপীগণ গ্রীপরীর দইয়া ক্রমগ্রহণ করিয়া প্রেমে সচিদানক্ষবিগ্রহ গ্রীকৃষ্ণকে বৌগনের প্রারম্ভ লাভ করিয়াছিলেন জানিয়া ঠাকুরের মনে হইড, ঠাকুরের মনে বর্গভ হইবার বাদনা তিনি যদি গ্রীপরীর লইয়া জন্মগ্রহণ করিভেন, তাহা হইলে গোপিকাদিগের ভায় প্রীকৃষ্ণকে ভজনা

ও লাভ করিয়া ধক্ত হুইতেন। ঐক্সপে নিজ পুরুষণারীরকে শ্রীক্ষক লাভের পথের অন্তরায় বলিয়া বিবেচনা করিয়া, তিনি তথন করনা করিতেন যে, যদি আবার ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তবে ব্রাহ্মণের থরের পরমান্তন্দরী দীর্ঘকেশী বাল-বিধবা হুইবেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অক্ত কাহাকেও পতি বলিয়া জানিবেন না। মোটা ভাত কাপড়ের মত কিছু সংস্থান থাকিবে, কুঁড়ে ঘরের পার্মে কুই এক কাঠা জমি থাকিবে—যাহাতে নিজ হণ্ডে হুই পাঁচ প্রকার শাক্ষরজি উৎপন্ন করিতে পারিবেন, এবং তৎসক্তে একজন বুদ্ধা অভিভাবিকা, একটি গান্তী—যাহাকে তিনি স্বহন্তে দোহন করিতে পারিবেন এবং এক-থানি হতা কাটিবার চরকা থাকিবে। বালকের করনা আরও অধিক অগ্রাসর হুইরা ভাবিত, দিনের বেলা গৃহকর্ম্ব সমাণন করিয়া ঐচরকার হুতা কাটিতে বাটিতে প্রীকৃষ্ণবিষয়ক সঞ্চীত করিবে এবং সদ্ধার পর গান্তীৰ হর্মে প্রস্তুত মোদকাদি গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্বহন্ত থাকিবে।

ভগবান্ প্রীকৃষ্ণও উহাতে প্রসন্ন হইবা গোণবাদকবেশে সহসা জাগমন করিবা ঐ সকল এছণ করিবেন এবং অপরের অগোচরে ঐরপে ওাঁহার নিকটে নিতা গমনাগমন করিতে থাকিবেন। ঠাকুরের মনের ঐ বাসনা ঐ ভাবে পূর্ণ না চইলেও, মধুরভাব সাধনকালে পূর্ব্বোক্ত প্রাকারে সিদ্ধ হইয়াছিল।

মধুরভাবে অবস্থানকালে ঠাকুরের মার একটি দর্শনের কথা
এথানে দিশিবদ্ধ করিয়া আমরা বর্ত্তমান বিষরের
'ভাগবড, ভক্ত, ভগতান—ভিন এক, এক
ভিন' রূপ দর্শন
ভিন' রূপ দর্শন
ভিন' রূপ দর্শন
ভিন' রূপ দর্শন
ভিনা বিদ্যা তিনি একদিন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ
ভিনা রূপে
ভিনাল বিদ্যা তিনি একদিন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ
ভিনাল শ্রীক্রম্বের
দ্বিতি পাইলেন, ঐ মুর্তির সন্দর্শন লাভ করিলেন। পরে
প্রের্তির বিহুর্বির পাদপদ্ম হইতে দড়ার মত একটা
ভ্রোভিঃ বহির্গত ইইয়া প্রথমে ভাগবত গ্রন্থকে স্পর্শ করিল এবং
পরে তাঁহার নিজ বক্ষঃশ্বলে সংলগ্ধ ইইয়া ঐ তিন বন্ধকে একত্র কিছুকাল
সংস্বক্ত করিয়া রাখিল।

ঠাকুর বলিতেন,—উদ্ধপ দর্শন করিয়া তাঁহার মনে দৃঢ় ধাবণা হইয়াছিল, ভাগবভ, ভক্ত ও ভগবান্ তিন প্রকার ভিররণে প্রকাশিত হইয়া থাকিলেও এক পদার্থ বা এক পদার্থের প্রকাশসমূত। "ভাগবভ (শান্ত), ভক্ত ও ভগবান, তিন এক, এক ভিন!"

## পঞ্চদশ অধ্যায়

## ঠাকুরের বেদান্তসাধন

মধুরভাবদাধনে দিছ হইরা ঠাকুর এখন ভাবদাধনের চরমভূমিতে উপস্থিত হইলেন। অতএব তাঁহার অপূর্ব্ব সাধন কথা অভ্যপর দিপি-বছ করিবার পূর্ব্বে, তাঁহার এই কালের মানসিক অবস্থার কথা একবার আলোচনা করা ভাল।

আমরা দেখিরাছি, কোনরূপ ভাবদাধনে দিল হইতে শাধকের সংসারের রূপরসাদি ভোগ্যবিষয়সমূহকে দুরে পরিহার করিয়া উহা অফুঠান করিতে হইবে। সিম্বভক্ত शकरबढ़ कहें कारनंद्र তলসীদাস বে বণিয়াছিলেন--থাহা রাম তাঁহা কাম+ যানসিক অবস্থার নেচীং---একথা বাঅবিক সভ্য । আলোচনা---(১) কাম কাঞ্নত্যাগে অদৃষ্টপূর্বাগনেভিহান ঐ বিষয়ে সম্পূর্ণ **५६-**≗िखा প্রাদান সবেঃ কামকাঞ্চনত্যাগরূপ ভিত্তির উপর দ্বত্পতিটিত হুইয়াই তিনি ভাবসাধনে অগ্রসর হুইয়াছলেন এবং ঐ ভিজি কথনও ভিলমাত পরিভাগে করেন নাই বলিয়া, তিনি বথন যে ভাবদাখনে নিয়ক্ত হুইয়াছিলেন, অতি স্বল্লকালেই তাহা নিজ জীবনে আৰম্ভ করিতে সমর্থ হইরাছিলেন। অতএব কামকাঞ্চনের প্রগোভন-

সকাম কর্ম।

<sup>†</sup> বাঁহা বাব উহা কাব থেছি

বাহা কাব উহা বেহি বাব।

ইহ একগাথ নিলভ বেহি,

ববি বছৰী এক ঠাব ঃ

তুলনিগাৰ-কুভ বোঁহা।

কৃমির সীমা বর্ণুর পশ্চাতে রাধিবা জীহার মন বে এখন নিরন্তর অবস্থান করিত, একথা স্পষ্ট বুঝা বাহ।

বিষয়কামনা ত্যাগপূর্কক নয় বংসর নিরন্তর ঈশ্বরণাতে সচেট থাকার অভ্যাসবোগে তাঁহার মন এখন এমন এক অবস্থার উপনীত চইবাছিল বে, ঈশ্বর ভিন্ন অপর কোন বিবরের (২) নিঙ্যানিভা বন্ধ শ্বরণ মনন করা উহার নিকট বিষবৎ বলিরা বিবেক ও ইহামূর্যদল-ভোগে বিরাপ প্রতীত হইত। কারমনোবাক্যে ঈশ্বরকেই সারাৎ-সার পরাৎপর বন্ধ বলিয়া সর্বতোভাবে থারণা করার উহা ইহকালে বা পরকালে তর্গতিরিক্ত অপর কোন বন্ধলাতে এককালে উনাসীন ও স্পাহাল্ক হইবাছিল।

রূপরসাদি বাফ্ বিষয়দকল এবং শরীরের প্রথম্থগাদি বিশ্বত হইছা
অভীই বিষয়ের একাগ্র ধানে তাঁহার মন এখন এতদুর অভান্ত হইবাছিল
্যে, সামাস্ত আবাসেই উহা সম্পূর্ণরূপে সমান্ত
(০) শমদবাদি বট
সম্পত্তি ও মুমুক্ত
করিত। দিন, মাস এবং বংসর একে একে
অভিক্রাম্ভ হইলেও উহার ঐ আনম্পের কিছু মাত্র বিশ্বাম হইত না
এবং ঈশ্বর ভিন্ন জগতে অপর কোন শন্তা বস্তু আছে বা থাকিতে
পারে, এ চিন্তার উন্ব উহাতে কপেকের মন্তও উপন্থিত হইত না।

পরিশেবে ঠাকুরের মনে অগৎকারণের প্রতি, 'গতির্ভৱ প্রফু:
সাক্ষী নিবাসঃ শরণং হুকুং' বলিরা একান্ত অন্তরাগ বিখাস ও
নির্ভরভার এখন সীবা ছিল না। উহাদিপের
(০) স্বয়নির্ভরভাও
সংগ্রেম কর্মের তিনি দে এখন আপনাকে তাঁহার সহিত
সংগ্রেম সব্যন্ধ ক্ষেবলমান্ত নিতাবৃক্ত দ্বেখিতেন,
ভাহা নহে—কিন্ধ মাতার প্রতি বালকের ভার উপরের প্রতি একান্ত
অন্তরাপে সাধক বে উাহাকে সর্বহা নিক্ত সকালে বেথিতে পার,

তাঁহার মধুর বাণী সর্বাহা কর্ণগোচর করিয়া ক্রতক্রতার্থ হয় এবং তাঁহার প্রবাদ হস্ত বারা রক্ষিত হটয়া সংসারপথে সতত নির্ভয়ে বিচরণ করিতে সমর্থ হয়—একথার বহুশঃ প্রমাণ পাইয়া তাঁহার মন জীবনের কুমা বৃহৎ সকল কার্য আশ্রীজগান্দার জানেশে ও ইন্দিতে নির্ভয়ে অস্কুটান করিতে এখন সম্পূর্ণরূপে অভান্ত হইয়াছিল।

প্রশ্ন উঠিতে পারে,—জগৎকারণকে ঐরপে স্লেহময়ী মাতার স্থায় সর্বাদা নিজ সমীপে পাইবা ঠাকুর আবার সাধনপথে নিযুক্ত হইরাছিলেন কেন ? বাঁহাকে লাভ করিবার জন্ত ইবন-দর্শনের পরেও সাধকের যোগ-ভপত্যাদি সাধনের অমুষ্ঠান, ঠাকুর কেন সাধন ভারাছিলেন, ভবিবার ভারার কথা তবে আবার সাধন কিসের জন্তু ও কথার

উত্তর আমরা পূর্বে একভাবে করিয়া আদিলেও তৎসবদ্ধে অক্স একভাবে এখন তুই চারিটি কথা বলিব। ঠাকুরের শ্রীপদপ্রান্তে বিদরা তাঁহার সাধনেতিহাস শুনিতে শুনিতে আমাদিগের মনে একদিন ঐরপ প্রশ্নের উদর হইরাছিল এবং উহা প্রকাশ করিতেও সন্থৃতিত হই নাই: তত্ত্বরে তিনি তথন আমাদিগের বাচা বলিরাছিলেন, তাহাই এখানে বলিব। ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "সমুদ্রের তীরে বে ব্যক্তি সর্বলা বাস করে, তাহার মনে বেমন কথন বাসনার উদর হয়, রম্বাকরের গর্গেড় কত প্রকার রম্ব আছে তাহা দেখি, ভেমনি মাকে পাইরা ও মার কাছে সর্বলা থাকিরাও আমার তথন মনে হইত, অনস্থভাবমনী অনস্কর্মাণী তাঁহাকে নানা-ভাবে ও নানারূপে দেখিব। বিশেব কোন ভাবে তাঁহাকে দেখিতেই করা হইলে, উহার কন্ত তাঁহাকে ব্যাক্স হইলে, উহার কন্ত তাঁহাকে বা ত্র্যক্ষ হরিতাম। ফুলামরী মাও তথন, তাঁহার ঐভাব দেখিতে বা উপলব্ধি করিতের বাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা বোগাইরা এবং আমার বারা করাইরা লইরা নেই

ভাবে ৰেখা বিতেন। ঐক্সপেই ভিন্ন ভিন্ন মতের সাধন করা হউরাচিল।"

পূর্ব্বে বলিরাছি, মধুরভাবে কিছ হইরা ঠাকুর ভাবসাধনের চরম
ভূমিতে উপনীত হইরাছিলেন। উহার পরেই ঠাকুরের মনে সর্ব্বভাবাতীত বেদার-প্রক্রিক ক্ষেতভাবসাধনে প্রবল প্রেরণা আদিরা
উপাত্বত হয়। প্রীপ্রীন্দান্দরার ইন্দিতে ঐ প্রেরণা ভাহার জীবনে
কিন্নপে উপাত্বিত হইরাছিল এবং কিন্নপেই বা তিনি এখন প্রীপ্রকারাভার
নিত্তবি নিরাকার নিবিকর তুরীর রূপের সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিবাছিলেন,
তাহাই এখন আমরা পাঠককে বলিতে প্রবৃত্ত হইব।

ঠাকুর বধন অবৈভভাবসাধনে প্রবৃত্ত হন, তথন ভাষার বৃদ্ধা
মাতা লক্ষিণেখন কালীবাটীতে অবস্থান করিতেছেন। লোট পুত্র
রামকুমারের মৃত্য ০ইলে, শোকসভারী বৃদ্ধা
ঠাকুরের জননীর অপর চুইটি পুত্রের মৃথ চাহিরা কোনরূপে বৃদ্ধ
গলাভীরে বাদ করিবার
নংকর এবং রন্ধিবার
ফান্মন
ফনিট পুত্র গলাবর পাগল হইরাছে বলিরা গোকে
বধন রটনা করিতে লাগিল, তথন ভাষার ভাষার

আর অবধি রহিল না। পুত্রকে গৃহে আনাইবা নানা চিকিৎসা ও
শান্তিখন্তারনাদির অন্তর্ভানে তাঁহার ঐ ভাবের বধন কথকিৎ উপশন
হইল, তথন বুদ্ধা আবার আশার বুক বাঁথিবা তাহার বিবাহ দিলেন।
কিন্তু বিবাহের পরে হক্ষিণেখরে প্রভাগনন করিবা গলাধরের
ঐ অবস্থা আবার বধন উপন্থিত হইল, তখন বুদ্ধা
আর আপনাকে সামপাইতে পারিপেন না—পুত্রের আরোগ্য কামনার
হত্যা দিরা পড়িবা রহিলেন। পরে মহাবেবের প্রভাগেকেশ পুত্র
দিব্যোলায় হইবাছে জানিবা কর্মকিৎ আশ্বভা হইলেও তিনি উহার
অন্তিকাল পরে সংগারে বীতরাগ হইবা ছক্ষিপেখরে পুত্রের নিকট

উপস্থিত হইলেন এবং শীবনের অবশিষ্টকাল ভাগীরবীতীরে বাপন করিবেন বলিরা দৃচসংকর করিলেন। কারণ, বাহাদের জক্ত এবং বাহাদের লাইরা তাঁহার সংসার করা, ভাহারাই যদি একে একে সংসার ও তাঁহাকে পরিভাগে করিয়া চলিল, তবে বৃদ্ধ বরুদে তাঁহার আর উহাতে লিগু থাকিবার প্রেরাজন কি দু প্রীযুত মথুরের অরমেক অনুষ্ঠানের কথা আমরা ইতঃপুর্বের পাঠককে বলিরাছি। ঠাকুরের মাতা ঐ সমরে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে উপস্থিত ইইয়াছিলেন এবং এখন হইতে হালা বৎসরান্তে তাঁহার শরীরত্যাগের কালের মধ্যে তিনি কামারপুর্বের পুনর্বরার আগমন করেন নাই। অতএব ঠাকুরের জটাধারী বাবাজীর নিকট হইতে 'রাম'-মত্রে দীক্ষা প্রহণ এবং মধুরভাব ও বেদান্তভাব প্রভৃতির সাধন বে তাঁহার মাতার দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে হইয়াছিল, তবিষরে সন্দেহ নাই।

ঠাকুরের মাতার উদার জনয়ের পরিচায়ক একটি ঘটনা আমরা এখানে বলিভে চাছি। ঘটনাটি পাঠককে ঠাকরের জননীর তাঁহার দক্ষিণেখনে আগমনের শ্বরকাল পরেই লোডরা হিডা উপস্থিত হইরাছিল। পূর্বে বলিয়াছি, একালে কালীবাটীতে মধুরবাবুর অক্ষম প্রভাব ছিল এবং মুক্তহন্ত হটয়া তিনি নানা সংকার্য্যের অনুষ্ঠান ও প্রভৃত অল্লদান করিতেছিলেন। ঠাকুরের প্রতি তাঁহার ভালবাসা ও ভক্তির অবধি না থাকায়, তিনি শারীরিক সেবার যাহাতে কোনকালে জ্রুটি না হর. ভবিষয়ের বলোবত করিয়া দিবার কর ভিতরে ভিতরে সর্বাহা সচেষ্ট ছিলেন; কিন্তু ঠাকুরের কঠোর ত্যাগশীলতা দেখিয়া তাঁহাকে ঐ কথা মূপ ফুটিয়া বলিতে এপৰ্যান্ত সাহদী হন নাই। ভাঁহার আবণ-গোচর হয়, এরপস্থলে দাডাইরা তিনি ইতঃপূর্বে একদিন ঠাকুরের নামে একথানি ভালুক লেখাপড়া করিয়া দিবার পরামর্শ

হালরের সহিত করিতে ঘাইয়া বিষম অনর্থে পতিত হুইরাছিলেন। কারণ, ঐ কথা কর্ণগোচর হটবামাত ঠাকুর উন্মত্তপ্রার হটবা 'শালা, তুই আমাকে বিষয়ী করিতে চাস' বলিয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে ধারিত হটয়াছিলেন। ভুতরাং মনে **জাগরুক থাকিলেও** মথর নিজ অভিপ্রায় সম্পাদনের কোনরূপ স্থাবাগ লাভ করেন ঠাকরের মাতার আগমনে তিনি এখন প্রবোগ ববিধা ব্ৰছা চন্দ্ৰাদেবীকে পিতামতী সম্বোধনে আপ্যায়িত করিলেন এবং প্রতিদিন তাঁহার নিকট উপন্থিত হটরা তাঁহার সহিত নানা কথার আলোচনা করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে জাঁহার বিশেষ স্নেহের পাত্র হুট্যা উঠিলেন। পরে অবসর ব্যায়া একদিন তাঁহাকে ধরিয়া বসিলেন—'ঠাকুরমা, ভুমি ভ আমার নিকট হটতে কথন কিছু সেবা গ্রহণ করিলে না ? ভূমি বদি যথার্থই আমাকে আপনার বলিরা ভাব, ভাষা মইলে আমার নিকট মইতে ভোমার বাবা ইচ্ছা, চাহিলা লও।' সর্লজ্বরা বুদ্ধা মথুরের ঐক্রপ কথার বিশেষ বিপদ্ধা হটলেন। কারণ, ভাবিহা চিল্লিয়া কোন বিষয়ের অভাব অক্সভব করিলেন না, স্রভরাং কি চাহিয়া লইবেন, ভাহা শ্বির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অগতাা তাঁচাকে বলিতে হটল:- "বাবা, তোমার কণ্যাণে আমার ত এখন কোন বিষয়ের অভাব নাই. বধন কোন জিনিসের আবশ্রক বৃথিব, তথন চাহিরা লইব।" এই বলিরা বৃদ্ধা আপনার পেঁটুরা ধুলিরা মধুরকে বলিলেন,—"দেখিবে, এট দেখ, আমার এড পরিবার কাপড বুরিয়াচে: আর ভোমার क्नांत अथात थावांत छ कांन कडेरे नारे, नकन वत्नावस्तरे ত তুমি করিরা দিরাছ ও দিতেছ; তবে আর ফি চাহি, বল 🗗 वचत किंद्र हाफिरांत शांख नरहन, 'राश हेक्हा किह नड' रनिता বারংবার অন্নরোধ করিতে লাগিলেন। তথন ঠাকুরের জননীর একটি

অভাবের কথা যনে পড়িল; তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—'বছি নেহাৎ ছেবে, তবে আমার এখন মুখে দিবার গুলের অভাব, এক আনার লোক্তা তামাক কিনিরা দাও।' বিষয়ী মণুরের ঐ কথার চক্তে কল আসিল। তিনি তাঁহাকে প্রণাম করিরা বলিলেন—'এমন মা না হইলে কি অমন ত্যাগন্দীল প্র হয়।' এই বলিরা বুদ্ধার অভিপ্রায় মত দোক্তা তামাক আনাইরা দিলেন।

ঠাকুরের বেদান্ত্রদাধনে নিযুক্ত হইবার কালে তাঁহার পিতৃব্য-পত रमधारी प्रकारमधान-(प्रवागत श्री श्रीताधा-(शाविसको छे-এর সেবার নিবৃক্ত ছিলেন। বহোজ্যেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া এবং ভাগবতাদি গ্রন্থে ভাঁহার বংসামান্ত বাংপত্তি ছিল বলিবা, তিনি অহলারের বলবর্ত্তী হটরা কথন কথন ঠাকুরকে কিরুপে প্লেষ হলগারীর কর্মত্যাপ ও করিতেন ও তাঁহার আধ্যাত্মিক দর্শন ও অবস্থা-সমহকে মক্তিছের বিকারপ্রস্থত বলিরা সিছার করিতেন এবং ঠাকুর ভারতে ক্রম্ন হইরা প্রীশ্রীজগদহাকে ঐ কথা जित्यात कविया किन्नाल वांद्रश्वाद सामग्र हरेटकन-तम मकन कथा আমরা ইতঃপূর্বে পাঠককে বলিরাছি। হলধারীর তীত্র স্লেষপূর্ব বাক্যে তিনি এক সময়ে বিষয় হুইলে ভাবাবেশে এক সৌম্য মুর্তির ন্ধর্মন ও ভাবসুথে থাক বলিরা প্রত্যাদেশ লাভ করিরাছিলেন। বোধহয়, ঐ দর্শন ঠাকুরেও বেদাশুসাধনে নিযুক্ত হইবার কিছু পূর্বে ঘটিহাছিল এবং মধুরভাব সাধনের সময় ভাঁচাকে জ্বীবেশ श्रात्रभूतिक त्रम्भीत स्राप्त थाकिए (मश्वितार स्नशाती छाहारक আজ্ঞজানবিহীন বলিরা ভৎ'সনা করিরাছিলেন। পর্যহংস পরি-ব্রাক্তক শ্রীমদাচার্য্য তোভাপুরীর দক্ষিণেখনে আগমন ও অংহানের সময় হলধারী কালীবাটীতে ছিলেন এবং সমরে সমরে তাঁহার সহিত একত্রে শাস্ত্রচর্চা করিছেন, একথা আমরা ঠাকুরের ত্রীমূবে শুনিরাছি।

শ্রীমং ভোতা ও ক্লধারীর ঐরপে অধ্যাত্মরামারণ-চর্চাকালে ঠাকুর একদিন জারা ও অফুল লক্ষণসহ ভগবান্ শ্রীরাফ্রন্সের দিবার্লনি লাভ করিবাছিলেন। শ্রীমং ভোতা সম্ভবতঃ সন ১২৭১ সালের লেবভাগে দক্ষিণেখরে ভভাগমন করিয়াছিলেন। ঐ ঘটনার ক্ষেক মাস পরে লারীরিক অফুস্থভাদি নিবন্ধন হলধারী কালীবাটীর কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং ঠাকুরের প্রাভুল্যুর অক্ষয় উাহার স্থলে নিবৃক্ত হরেন।

ভক্তের অভাব-তাহারা সাবুলা বা নির্মাণ মুক্তি লাভে কথন প্রয়াসী হন না। শান্তদান্তাদি ভাববিশেষ অবলম্বনপূর্বক ঈশবের প্রেমের মহিমা ও মাধুর্ব্য সম্ভোগ করিভেই ভাবসমাধিতে সিদ্ধ তাঁহার। সর্বাদা সচেষ্ট থাকেন। দেবীভক্ত শ্রীরাম-ঠাকরের অধৈতভাব সাধনে প্রবৃদ্ধ হইবার প্রসাদের 'চিনি হওয়া ভাল নয় মা. চিনি খেতে কারণ ভালবাসি'-রূপ কথা ভব্লজন্মরে স্বান্ডাবিক উচ্চাস বলিয়া সর্ববিকাল প্রাসিদ্ধ আছে। অতএব ভাবসাধনের পরাকাটার উপনীত হইরা ঠাকুরের ভাবাতীত অবৈতাবয়া লাভের জন্ত প্রয়াস অনেকের বিসদৃশ ব্যাপার বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্ত ঐক্সপ ভাবিবার পূর্বে আমাদিগের শ্বরণ করা কর্ত্তব্য বে. ঠাকুর শ্বপ্রণোদিত হুইয়া এখন আরু কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ ছিলেন না। অগদভার বালক ঠাকুর, এখন তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া, তাঁহারই চাৰিয়া সৰ্বালা অবস্থান করিভেছিলেন এবং ভিনি ভাঁচাকে বে ভাবে বধন পুরাইতে ফিরাইতেছিলেন, সেই ভাবেই তথ্য প্রমানশ্বে অবস্থান করিতেছিলেন: প্রীশ্রীক্সয়াতাও ঐ কারণে তাঁহার সম্পূর্ণ ভাব গ্রহণপূর্বক নিজ উদ্দেশ্রবিশেষ সাধনের ঠাকুরের অজ্ঞাতগারে তাঁহাকে অদৃষ্টপূর্ব অভিনব আদর্শে পড়িরা ভুলিভেছিলেন। সর্বাঞ্চলার সাধনের অত্তে ঠাকুর জগরবার ঐ উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিবাছিলেন এবং উচা বুবিবা জীবনের

অবশিষ্টকাল যাতার সহিত প্রেমে এক হইরা লোককল্যাণনাধনরপ তাঁহার স্থনহৎ লাবিত আপনার বলিরা অহতবপূর্বক সানকে বহন করিয়াছিলেন।

মধুরভাব সাধনের পরে ঠাকুরের অবৈতভাব সাধনের বুজিবুজতা আর একদিক দিরা দেখিলে বিশেবরূপে বুরিতে পারা

যার। ভাব ও ভাবাতীত রাজ্য পরস্পর কার্যাভাবনাধনের চরমে কারণ-সহদ্ধে সর্বাদা অবস্থিত। কারণ, ভাবাতীত

অবৈভভাব লাভের
ভেটার বুজিবুজতা অবৈভভাবিলার ভূমানন্দই সীমাবদ্ধ ইইরা ভাবরাজ্যের দেশন-স্পর্শনাদি সন্তোগানন্দরূপে প্রকাশিত
রহিরাছে। অভ-এব মধুরভাবে পরাকাঠালাভে ভাবরাজ্যের
চরমভূমিতে উপনীত ইইবার পরে ভাবাতীত অবৈভ-ভূমি ভিন্ন অঞ্ব
কোধার আর উচ্চার মন অগ্রাসর চইবে গ

শ্রীশ্রীশ্রগদ্বার ইলিতেই বে, ঠাকুর এখন অবৈতভাবসাধনে শ্রগ্রসর হইরাছিলেন, একথা আমরা নিম্নলিধিত ঘটনায় সমাক্ বৃত্তিতে পারিব—

সাগরসক্ষে মান ও পুরুবোড্রম ক্ষেত্রে শ্রীপ্রীঞ্জগরাণ্ডেবেরের সাক্ষাৎ প্রকাশ দর্শন করিবেন বলিবা, পরিব্রাঞ্জকাচার্য্য শ্রীমৎ ভোডাগ্রীম এইকালে মধ্যভারত হইতে বলৃচ্ছা শ্রমণ করিতে করিতে বলে আসিবা উপস্থিত হন। পুণাডোরা নর্ম্মণাতীরে বহুকাল একান্তবাসপূর্ত্তক সাধন-ভজনে নিমন্ত্র থাকিবা, তিনি ইতঃপূর্ব্তে নির্বিক্র সমাধিপথে ব্রহ্মনাক্ষাৎকার করিবাছিলেন, একথার পরিচর তথাকার প্রাচীন সাধুরা এখনও প্রাদান করিবা থাকেন। ব্রহ্মন্ত ইইবার পরে উটার বনে কিছুকাল বলৃচ্ছা পরিশ্রমণের সকর উদিত হব এবং উহার প্রেরণার তিনি পূর্বতারতে আগ্যনন্পূর্বক তীর্থান্তরে শ্রমণ করিতে থাকেন।

আছারাম পুরুষরিগের সমাধি-ভিন্ন-কালে বাছ্জপতের উপদার্দ্ধি হইলেও উহাকে ব্রন্ধ বলিরা অনুভব হইরা থাকে। মারাকরিত জগনজাতি বিশেষ বিলেষ বাজি, দেশ, কাল ও পরার্থে উচ্চারত ব্রন্ধ-প্রকাশ উপলারি করিরা উচ্চারা ঐকালে দেবস্থান, তীর্থ ও সাধু-দর্শনে প্রস্তুত্ত হইরা থাকেন। অতএব ব্রন্ধন্ত তোতার তীর্থদর্শনে প্রস্তুত্ত হইরা থাকেন। অতএব ব্রন্ধন্ত তোতার তীর্থদর্শনে প্রস্তুত্ত হইরা থাকেন। অতএব ব্রন্ধন্ত তোতার তীর্থদর্শনে প্রস্তুত্ত হর্ষা বিচিত্র নহে। পূর্ব্বোক্ত তীর্থদর-দর্শনাক্ত ভারতের উত্তরপল্নিমাঞ্চলে কিরিবার কালে তিনি দন্ধিক্ষের আগমন করিরা-ছিলেন। তিন দিবসের অধিক কাল একস্থানে বাগন করা তাহার নিমম ছিল না, ঐকক্ষ কালীরাটীতে তিনি দিবসত্রর মাত্র অতিবাহিত করিবেন ছির করিরাছিলেন। প্রীপ্রীন্ধন্যকার বারা নিজ বাশককে বেদার প্রবণ করাইবেন বলিরা বে, তাহাকে এখানে আনমন করিরাছেন, একবা তাহার তথন ক্রম্বন্ধন হর নাই।

কালীবাটীতে আগমন করিয়া তোডাপুরী প্রথমেই বাটের স্থুবৃৎৎ
টাননীতে আদিরা উপস্থিত হন। ঠাকুর তথন
ঠাকুর ও ভোডাপুরীয়
প্রথম সন্থাবন এবং
ঠাকুরের বেনান্তনাথনবিবরে প্রভাগেশনাভ প্রথম প্রভাগে আরুষ্ট হইলেন এবং প্রাণে
প্রভাগে অভ্যান করিলেন, ইনি সামান্ত প্রকাশ বাহেন

—বেণান্ত্যাধনের এরপ উন্তমাধিকারী বিরল দেখিতে পাওরা বার।
তরপ্রপাণ বন্দে বেণান্তের এরপ অধিকারী আছে ভাবিরা, তিনি বিশ্বরে
অভিমৃত হইদেন এবং ঠাকুরকে বিশেবরূপে নিরীক্ষণপূর্বক বক্তঃপ্রণাদিত
হইরা জিল্লাসা করিলেন, "তোমাকে উদ্ভম অধিকারী বলিরা বোধ
হইতেছে, তুমি বেয়াত্ত সাধন করিবে ?"

অটাজ্টবাটী দীৰ্ঘবপুঃ উপদ সন্মাদীর ঐ প্রান্ধে ঠাকুর উত্তর

করিলেন,—"কি করিব না করিব, আমি কিছুই জানি না—আমার মা সব জানেন, তিনি আলেশ করিবে। করিব।'

শ্রীমং তোতা—"তবে বাও, তোমার মাকে ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া আইস। কারণ, আমি এখানে দীর্ঘকাস থাকিব না।"

ঠাকুর ঐ কথার আর কোন উত্তর না করিবা বীরে বীরে ধীরে ৮জগদবার মন্দিরে উপস্থিত হইলেন এবং ভাবাবিট হইবা ঐ ঐজগন্মাতার বাণী তানিতে পাইলেন,—"বাও শিক্ষা কর, তোমাকে শিথাইবার জক্তই সন্মাসীর এথানে আগমন হইবাছে।"

অর্ধবাহতাবাবিট ঠাকুর তথন হর্বোৎকুল্লবদনে তোতাপুরী গোত্মামীর সমীপে আদিয়া তাঁহার মাতার ঐক্লপ প্রত্যাদেশ নিবেদন করিলেন। মন্দিরাভ্যন্তরে প্রতিষ্টিতা ৮দেবীকেই ঠাকুর প্রেমে ঐক্লপে মাতৃসংখাধন করিতেছেন বুঝিরা শ্রীমৎ তোতা তাঁহার বালকের ভার সরল ভাবে মুগ্ধ হটণেও তাঁহার ঐপ্রকার আচক

অজ্ঞতা ও কুসংখারনিবন্ধন বলিয়া ধারণা শুশীশ্রণাদধা সধকে করিলেন। ঐত্নপ সিদ্ধান্তে তাঁচার অধরপ্রান্তে শুষ্ধ চোডার বেলপ ধারণা চিল কর্মণা ও ব্যক্তমিপ্রিত ছাজ্মেরু ঈরৎ রেখা দেখা

দিরাছিল, এ কথা আমরা অন্থমান করিতে পারি।
কারণ, শুন্দিং তোভার তীক্ষ বৃদ্ধি বেলারোক্ত কর্মকলগাভা উপর
ভিন্ন অপর কোন দেবদেবীর নিকট মন্তক অবনত করিত না এবং
ব্রহ্মধানপরারণ সংবত সাধকের ঐক্লপ ঈশ্বরে অভিন্যাত্তে প্রভাগ্র্মণ বিবাস ভিন্ন ক্ষপাপ্রার্থী ছইরা তাঁহাকে ভক্তি ও উপাসনাদি করিবার প্রহোজনীয়তা খীকার করিত না। আর, ত্রিক্তপরী ব্রহ্মপক্তি মারা?—গোভামিকী উহাকে প্রমন্ত্র বলিরা বারণা করিরা উহার ব্যক্তিগত অভিন্য খীকারের বা উহার প্রসম্বভার কয় উপাসনার কোনকপ আব্যক্তকা অনুভব করিতেন না। ক্ষতঃ অক্তানব্দ্ধন হইতে মুক্তিসাতের কয় সাধকের পুরুষকার অবলয়ন কিছু ঈথর বা শক্তিসংযুক্ত ব্রেছের করণ। ও সহারতা প্রার্থনার কিছিলাত সাফ্য্য তিনি প্রাণে অমূত্র করিতেন না, এবং বাহারা ঐরণ করে, ভাহারা প্রান্ত সংক্ষারবশতঃ করিয়া থাকে ব্যবহা সিভান্ত করিতেন।

দে বাহা হউক, ভাঁহার নিকটে দীক্ষিত হটবা জ্ঞানমার্গের সাধনে প্রবৃত্ত হইলে, ঠাকুরের মনের প্রেক্তাক্ত সংস্থার অচিত্রে দুর হটবে ভাবিরা তোতা তাঁহাকে ঐ সম্বন্ধে আরু কিচ এখন না বলিরা আছ কথার অবতারণা করিলেন এবং বলিলেন-ঠাকরের ঋগুভাবে বেদান্ত সাধনে উপদিষ্ট ও প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে असराज अक्षरगढ काकि-শিখাসত্ত পরিত্যাগপর্বক তীহাকে প্ৰায় ও উত্তাৱ জাৱণ সন্নাস প্রচণ করিতে চটবে। ঠাকর উচাতে স্বীকৃত চটাতে কিঞাৎ ইডয়েড: কবিয়া বলিলেন,—গোপনে কবিলে যদি হয় তাহা হটলে সন্নাস গ্রহণ করিতে তাঁহার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। কিছু প্রকাশ্রে ঐক্লপ করিবা তাঁহার শোকসম্ভব্যা বুদ্ধা জননীর প্রাণে বিষমাঘাত প্রদান করিতে তিনি কিছতেই সমর্থ হইবেন না। গোদামিন্তী উহাতে ঠাকুরের একাণ অভিপ্রাবের কারণ বৃথিতে পারিলেন এবং "উত্তম কথা, শুভমুত্রর্ভ উপন্থিত হুইলে ভোষাকে গোপনেই দীক্ষিত করিব" বলিয়া পঞ্চবটীতলে আগমনপূর্মক আসন বিজ্ঞীর্থ করিলেন।

অনস্তর শুক্তদিনের উদয় ঝানিরা প্রীয়ৎ তোতা ঠাকুরকে
পিতৃপুরুবগণের তৃত্তির বস্ত ঝাদিদি কিয়া
ঠাকুরের সন্নাগলীলাগ্রহণের পূর্বভার্থানকল সম্পানন
ব্যাবিধানে
সর্নাগলীলাগ্রহণের সমন্ন হইতে সাধক জ্বাদি সমন্ত লোকপ্রাতির

আশা ও অধিকার নিঃশেবে বর্জন করেন বলিরা শান্ত তাঁরাকে তৎপূর্বে আপন প্রেত-পিণ্ড আপনি প্রদান করিতে বলিরাছেন।

ঠাকুর বধন বাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিবাছেন, তথন নি:সক্ষোচে তাঁহাকে আত্মন্মর্পণপূর্বক তিনি বেরপ করিতে আদেশ করিবাছেন, অসীন বিখাসের সহিত জাহা অমুঠান করিবাছেন। অতএব শ্রীমং তোতা তাঁহাকে এখন বেরপ করিতে বলিতেছিলেন তাহাই তিনি বর্ণে বর্ণে অমুঠান করিতেছিলেন, একখা বলা বাহলা। শ্রাদাদি পূর্বজিম্বা সমাপন করিয়া তিনি সংবত হইমা রহিলেন এবং পঞ্চবীষ্থ নিজ সাধনকুটীরে গুরুনির্দিষ্ট জ্বাসকল আহরণ করিবা সানন্দে শুকুমুন্তবির প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাত্রি অবসানে শুভ-প্রান্ধ-মুহুর্তের উদর হইলে, গুরু ও
শিষা উভরে কুটারে সমাগত হইলেন। পূর্বকৃত্য সমাথ হইল, হোমায়ি
প্রজ্ঞলিত হইল এবং ঈশ্বরার্থে সর্বাহ্য-ত্যাগরল বে প্রত সনাতন কাল
হইতে গুরুলনারগত হইরা ভারতকে এখনও প্রস্কৃত্য পদবীতে
ক্ষুপ্রতিষ্ঠিত রাথিরাছে, সেই ভ্যাগপ্রতাবল্যনের পূর্ব্বেচির্চার্য মন্ত্র-সকলের পূত-গন্তীর ধ্বনিতে পঞ্বটী উপবন মুখ্রিত হইরা উঠিল।
পূণাতোরা ভাগীরথীর স্নেংস্পূর্ব কম্পিতবক্ষে সেই ধ্বনির ক্ষুথম্পর্কি
বেন নৃতন জীবনের সঞ্চার আনরন করিল, এবং বৃগ্র্গান্ধরের
আলৌকিক সাধক, বহুকাল পরে আবার ভারতের এবং সমগ্র জ্পাতরের
বহুলনহিতার্থ সর্ব্ববভাগ প্রতাবল্যন করিলে, এ সংবাহ
আনাইতেই ভিনি বেন আনক্ষকলগানে দিগন্তে প্রবাহিত হইতে
লাগিকেন।

শুক্ত নরপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন; শিব্য অবহিত্তিতে তাঁহাকে অধু-সর্বপূর্ত্তক সেই সকল কথা উচ্চারণ করিয়া সমিদ্ধ হুতাশনে আছতি-প্রদানে প্রশ্বত হুইলেন। প্রথমে প্রোর্থনামর উচ্চারিত হুইল—

"পরব্রত্বতত্ত আমাকে প্রাপ্ত হউক। পরমানক্ষকপোণেত বস্ত আমাকে প্রাপ্ত হউক। অথতৈকর্স মধুম্ব ব্রহ্মবন্ত আমাতে প্রকাশিত হউক। হে ব্ৰহ্মবিভাগ্ধ নিভা বৰ্ত্তমান প্ৰমান্ত্ৰণ দেব-মছবাাদি তোমার সমগ্র সন্ধানগণের মধ্যে আমি ভোষার বিশেষ করুণাযোগ্য वानक (मवक। ८० मःमाब्रक्षः बन्नश्रादिन। भव-সন্ত্রাস গ্রহণের পূর্বে মেশ্বর, দৈতপ্রতিভারণ আমার যাবতীয় প্রার্থনায়স বিনাশ কর। হে পরমাত্মন। আমার বাবতীর প্রাণরত্তি আমি নিংশেষে তোমাতে আহতি প্রদানপূর্বক ইস্কির-সকলকে নিৰুদ্ধ করিয়া ভাদকচিত হইভেছি। হে সর্বপ্রেরক দেব। জ্ঞানপ্রতিবন্ধক যাবতীয় মলিনতা আমা হটতে বিশ্বরিত করিয়া অসম্ভাবনা-বিপরীতভাবনাদিরহিত তম্বজ্ঞান যাহাতে আমাতে উপস্থিত হয় তাহাই কর। সুধা, বায়ু, মণীসকলের প্লিগ্ধ নির্মাণ বারি, ব্রীক্ষতি-বৰাদি শশু, বনম্পতিসমূহ, জগতের সকল পদাৰ্থ ভোমার নির্দেশে অফুকুল প্রকাশযুক্ত হইয়া আমাকে ভক্তজানলাভে সহায়তা করুক। হে ব্ৰহ্মন ! তুমিই ৰগতে বিশেষ শক্তিমান নানারূপে প্রকাশিত চটহা বহিষাদ। শরীর মন শুদ্ধির হারা তত্ত্তান ধারণের বোগাতা লাভের জন্ত আমি অগ্নিস্বরূপ ভোমাতে আহতি প্রদান করিছেছি— **⊕"। 9/6 BRIS** 

অনন্তর বিরক্তা হোম আরম্ভ হইল—"পৃথী, অণ্, ডেজা, বার্
ও জাকাপরণে আমাতে অবস্থিত ভূতণঞ্ তথ্
নর্মান এহণের পূর্জকুন্দাভ বিরক্তা হোমের
সংক্ষেপ সাহার্থ
হইতে বিষ্কুক হইরা আমি বেন জ্যোতিঃখরূপ
হই—খাহা।

িপ্ৰাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যানাদি আমাতে অবছিত বায়ু-তিহুপৰ্ণ মঞ্জে আবাৰ্থ। সকল ৩% হউক; আছতি প্রভাবে রলোগুণপ্রস্তু মদিনতা হইতে বিমৃক্ত হইরা আমি যেন লোভিংকরণ হই—আহা।

"অলমন, প্রাণমন, মনোমন, বিজ্ঞানমন, আনক্ষমন নামক আমান কোম-পঞ্চ তথ্য হউক; আছতি প্রভাবে নলোগুণ প্রস্ত মলিনতা হইতে বিমুক্ত হইরা আমি বেন জ্যোতি:খুরুপ হই—খাহা।

শিক্ষ, স্পৰ্শ, রূপ, রূপ, গদ্ধপ্রস্ত আমাতে অবস্থিত বিষয়সংস্থার-সমূচ শুদ্ধ হউক; আছতি প্রভাবে রজোগুণপ্রস্ত মণিনতা হইতে বিমুক্ত হইরা আমি যেন জ্যোতিঃস্বরূপ হই—স্থাহা।

"আমার মন, বাকা, কার, কর্মাদি শুদ্ধ হউক; আছতি প্রভাবে রজোগুণপ্রস্ত মনিনতা হইতে বিমুক্ত চইরা আমি বেন জ্যোতিঃস্বরূপ হই—স্বাচা।

"হে অগ্নিপরীরে শরান! জ্ঞান-প্রতিবন্ধ-হরণ-কুশল, লোহি চাক পুরুষ, কাগরিত হও; হে অজীইপূরণকারিন, তত্ত্ত্তান লাভের পথে আমার বত কিছু প্রতিবন্ধক আছে সেই সকলের নাশ কর এবং চিত্তের সমগ্র সংকার সম্পূর্ণরূপে তত্ত্ব হইরা বাহাতে গুরুষ্থে শ্রুত জ্ঞান আমার অন্তরে সমাক্ উদিত হর তাহা করিবা লাও; আছতি হারা রজ্যেগুণপ্রস্ত মদিনতা বিদুরিত হইরা আমি বেন জ্যোতিঃবর্মণ হই—বাহা।

°চিনাভাগ ব্ৰহ্মস্বরণ আমি, দারা, পুত্র, সম্পৎ, লোকমান্ত, স্থার শরীবাদি লাভের সমত্ত বাসনা অগ্নিতে আছতি প্রদানপূর্বক নিঃশেষে ত্যাগ করিতেচি—স্বাহা।"

ঐরপে বছ আছতি প্রদন্ত ছইবার পর 'ভ্রাদি সকল লোক লাভের ঠাকুরের শিথাপুত্রাদি প্রত্যাশা আমি এইক্স হটতে ত্যাগ করিলাম' গরিত্যাপপূর্ক্ত সন্নাস এবং 'ভাগতের সর্ব্বভূতকে অভয় প্রদান করিতেছি' এবণ —বলিরা হোম পরিসমাপ্ত ইটল। অনস্তর শিথা, সত্ত্ব ও যজ্ঞোপবীত যথাবিধানে আছতি দিয়া আবহমানকাল হইতে সাধকপরস্বানিবেবিত শুরুপ্রয়ন্ত কৌপীন, কাবায় ও নাৰে ⇒ ভূবিত হইবা ঠাকুর শ্রীমৎ ভোচার নিকটে উপরেশ গ্রহণের অস্থ উপবিট্ট হইলেন।

অনকার ব্রহ্ম তোতা ঠাকুরকে এখন, বেদান্তপ্রসিদ্ধ 'নেতি ঠাকুরের ব্রহ্মবরণে নেতি' উপায়াবশ্যমপূর্ত্তক ব্রহ্মবরণে অব-অবহানের মন্ত্র বীবং স্থানের অন্ত উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তোতার প্রেরণা বলিলেন—

নিতাওজন্ম কর্মকার করে। দেশকালাদি হারা সর্বনা অপরিছির একমাত্র ব্রহণ করিব নিত্য সত্য। অবটন-গটন-গটনা মারা নিজ-প্রভাবে তাঁহাকে নামরপের হারা থণ্ডিতবং প্রতীত করাইলেও তিনি কথনও বাজবিক উর্জন নহেন। কারণ সমাধিকালে মারাজনিত দেশকাল বা নামরপের বিন্দুর্যাত্র উপলব্ধি হয় না। অন্তএব নামরপের সীমার মধ্যে যাহা কিছু অবস্থিত তাহা কথনও নিত্য বন্ধ হইতে পারে না, তাহাকেই দুবগরিহার কর। নামরপের দৃঢ় পিক্সর সিংহবিক্রমে তেল করিবা নির্গত হও। আপনাতে অবস্থিত আত্মতন্ত্র অব্যথনে ত্রের হাও। সমাধিসহারে তাহাতে অবস্থান কর; থেবিবে, নামরপাত্মক করণ তথন কোথার স্থা হইবে, ক্ষ্ম আমিজ্ঞান বিরাটে দীন ও জন্ধীকৃত হইবে এবং অথও সচিদানক্ষকে নিজ ক্ষমণ বদিরা সাক্ষাৎ প্রতাক্ষ করিবে। "বে জ্ঞানাব্যক্ষকে ব্যক্তি অপরতে দেখে, জানে বা অপরের কথা তনে, তাহা অর বা ক্ষ্ম; বাহা অর, তাহা ত্র্ম—তাহাতে পর্যানক নাই; কিছ বে জ্ঞানে

আমাদিশের মধ্যে কেই কেই বলেব, সন্ত্যাসদীকা দাবের সহর জীবৎ ভোভাপুরী
পোখাবী ঠাকুরকে 'জীরাবড়ক' বাব প্রবাব করিবাছিলেব। অভ কেই কেই বলেব,
ঠাকুরের পারব ভক্ত পেবক জীবুত ববুরাবোহনই ভাষাকে ই বাবে প্রথম অভিহিত
করের। প্রথম বতুটিই আমাদিশের স্বীচীন বলিয়া গোব হয়।

অবন্ধিত হইরা এক ব্যক্তি অপরকে বেখে না, জানে না বা অপরের বাণী ইন্সিরপোচর করে না—তাহাই জুমা বা মহান্, তৎসহারে পরমানক্ষে অব্যন্থিতি হয়। যিনি সর্বথো সকলের অন্তরে বিজ্ঞাতা হইরা রহিরাছেন, কোন মনবুদ্ধি জীহাকে জানিতে সমর্থ হইবে ?"

শ্রীমৎ তোতা পূর্বোক্ত প্রকারে নানা বৃক্তি ও নিদান্তবাক্য সহারে ঠাকুরকে সেদিন সমাহিত করিতে চেটা ঠাকুরের মনকে নিন্দিন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের মুখে তানিয়াছি, তিনি কর করিযার চেটা বেন সেদিন তাহার আজীবন সাধনাকর উপলবিন্দিক হৎলার তোতার সমূহ অন্তরে প্রবেশ করাইয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ নির্দিকর সমাহিত করিয়া দিবার ক্ষম্

বছপরিকর হইরাছিলেন। তিনি বলিভেন, "দীক্ষা প্রদান করিরা ছাটো নানা সিভান্তথাকোর উপদেশ করিতে লাগিল এবং মনকে সর্বতোতাবে নিবিবকর করিরা আত্মধানে নিম্ম হইরা বাইতে বলিল। আমার কিছ এমনি হইল যে, ধানি করিতে বসিরা চেটা করিরাও মনকে নিবিবকর করিতে বা নামরপের গণি ছাড়াইতে পারিলাম না। অন্ত সকল বিবর হইতে মন সহকেই ভটাইরা আসিতে লাগিল, কিছ ঐরপে ওটাইবামাত্র তাহাতে প্রীক্রিকার্যার চিরপরিচিত চিন্বনোক্ষল মুদ্ভি অলক্ত জীবক্তাবে সমৃদিত হইরা সর্বপ্রকার নামরপ ত্যাগের কথা এককালে ভূলাইরা দিতে লাগিল। সিভান্তবাক্সকল প্রবণপূর্বক ধ্যানে বসিরা বধন উপস্থাপরি ঐরপ হইতে লাগিল তখন নিবিবকর সমাধি-সহজে এক প্রকার নিরাশ হইলাম এবং চক্ষ্কল্যীলন করিরা ছাটোকে বলিলাম, 'হইল না, মনকে সল্পূর্ণ নিবিবকর করিরা আত্মধানে মার হইতে পারিলাম না।' ছাটো তখন বিব্য উত্তেজিত ইইরা তীরে ভিরভার করিরা বলিল, 'কেও, হোগানেছি,' অর্থাৎ—কি, হইবে

না, এত বড় কথা ! বলিরা ফুটারের মধ্যে ইততত: নিরীক্ষণ করিরা তর কাচথত দেখিতে পাইরা উহা প্রহণ করিল এবং স্থচার ক্রার উহার তীক্ষ অগ্নতাগ জনধ্যে সকোরে বিদ্ধ করিরা বলিল, 'এই বিন্দুতে মনকে গুটাইরা আন্।' তথন পুনরার দৃচ্গক্তর করিরা ধ্যানে বসিলাম এবং ৮ফাগদ্বার প্রীমৃত্তি পূর্বের ক্রার মনে উলিত হইবামাত্র জ্ঞানকে অসি করনা করিরা উহা বারা ঐ মৃত্তিকে মনে মনে বিখন্ত করিরা কেলিলাম ! তথন আর মনে কোনরূপ বিকর রহিল না; একেবারে হন্ত করিরা উহা সমগ্র নাম-রূপ-রাজ্যের উপরে

ঠাকুর পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সমাধিত্ব হইলে শ্রীমণ তোভা অনেকক্ষণ তাঁহার নিকটে উপবিষ্ট রহিলেন। পরে নি:শক্ষে থার্থ লাভ মহিয়াফোন কূটারের বাহিরে আগমনপূর্বাক তাঁহার অভ্যাভসারে কিনা, ভাবিবরে পাছে কেই মুটীরে প্রবেশপূর্বাক ঠাকুরকে বিরক্ত তোভার পরীকাও করে একস্ত হারে তালা লাগাইরা দিলেন। অনস্তর মুটীরের অনভিদ্রে পঞ্চবটিভলে নিক্ত আগনেন উপবিষ্ট থাকিয়া হার থুলিয়া দিবার ক্ষম্ভ ঠাকুরের আক্ষান প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

দিন বাইল, রাভ আসিল। দিনের পর দিন আসিরা দিবনত্তর অভিবাহিত হইল। তথাপি ঠাকুর প্রীমৎ তোতাকে বার পুলিরা দিবার অক্ত আহ্বান করিলেন না। তথন বিশ্বরকৌত্তলে তোতা আপনিই আসন ত্যাগ করিরা উঠিলেন এবং শিক্তের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবেন বলিয়া অর্থল মোচন করিয়া ফুটীরে প্রবেশ করিলেন। বেথিলেন—বেষন বসাইরা গিরাহিলেন ঠাকুর সেই ভাবেই বসিরা আছেন, বেহে প্রাণের প্রকাশ বাত্র নাই, কিন্তু মুখ প্রশাস্ত, গভীর, জ্যোভিনুর্থ! বুবিলেন—বহির্কগিৎ সবদ্ধে শিল্প এখনও সম্পূর্ণ

বৃত্তকল্প—নিবাত-নিকশ্প-প্রদীপবৎ তাঁহার চিত্ত ব্রন্ধে দীন হইরা অবহান করিতেছে।

সমাধিরহস্ত তোতা গুছিছেনের ভাবিতে লাগিলেন—বাহা দেখিতেছি তাহা কি বাজবিক সভ্যা—চাল্লশ বংসরব্যাপী ফঠোর সাধনার বাহা জীবনে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবাছি, তাহা কি এই মহাপুরুষ সভ্য সভ্যই এক দিবলে আয়ন্ত করিলেন! সম্পেহাবেগে ভোডা পুনরার পরীক্ষার মনোনিবেশ করিলেন, তর তর করিরা শিশুঘেহে প্রকাশিত লক্ষণসকল অনুধাবন করিতে লাগিলেন। স্বন্ধ স্পান্ধত হইতেছে কি না, নাসিকাবারে বিন্দুমাত্র বাহু নির্গত হইতেছে কি না বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিলেন। বীর স্থির কাঠবণ্ডের স্থায় অচন্ডভাবে অবস্থিত শিশুশরীর বানংবার স্পর্ধ করিলেন। কিছুমাত্র বিকার বৈক্ষণ বা চেতনার উন্ধর হইল না! তথন বিশ্বধানন্দে অভিভূত হইবা ভোডা চীৎকার করিয়া বনিয়াক্ত

'হহ ক্যা দৈবী মাহা' সভ্য-সভাই সমাধি! বেলাজোক জ্ঞানমার্গের চরম ফল, নিবিবেক্স-সমাধি! এক দিনে হইয়াছে!—দেবভার এ কি অস্তুত মাহা!

অনস্তর সমাধি হইতে শিবাকে ব্যুখিত করিবেন বলিরা তোতা

শীবং ভোতার প্রক্রিয়া আরম্ভ করিলেন এবং 'হরি ওম্' মদ্রের
ঠারুরের সমাধি তম সুগভীর আরাবে পঞ্বটীর ফ্ল-জল-ব্যোম পূর্ণ
করিবার চেটা হইরা উঠিল।

শিখাপ্রোমে মুখ হইরা এবং নিবিবকর ভূমিতে তাহাকে দৃঢ় প্রাভিন্তিত করিবেন বলিরা শ্রীমং তোতা কিরুপে এখানে ছিনের , পর দিন এবং মাসের পর মাস অতিযাহিত করিতে লাগিলেন এবং ঠাকুরের সহাবে কিরুপে নিজ আধ্যাত্মিক জীবন সর্বাঞ্চসনূর্ণ করিলেন, সে সকল কথা আমরা অন্তর্ত্ত সবিভারে বলিরাছি বলিরা এখানে ভালার প্রমক্ষেধ করিলাম না।

একামিক্রমে একাদশ মাস দক্ষিণেখরে অবস্থান করিবা শ্রীমৎ ভোডা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রস্থান করিলেন। ঐ বটনার অবাবহিত পরেই ঠাকুরের মনে দঢ় সম্বন্ধ উপস্থিত হটল, তিনি এখন হটতে নির্বর নির্বিকর অবৈভজ্মতে অবস্থান করিবেন। ক্রিপে ভিনি ঐ সম্ভৱ কাৰ্য্যে পহিণত করিয়াছিলেন—জীবকোটি সাধকবর্গের কথা দুরে থাকুক, অবভারপ্রতিম আধিকারিক পুরুষেরাও বে ঘনী-ভত অহৈতাবস্থার বছকাশ অবস্থান করিতে সক্ষম হয়েন না. সেই ভূমিতে কিয়পে তিনি নিয়ন্তর ছয়মাগ কাল অবস্থান করিছে সক্ষম হইরাছিলেন-এবং ঐকালে কিরুপে অনৈক সাধ প্রকর কালীবাটীতে আগমনপূর্বক ঠাকরের ছারা পরে লোককল্যাণ বিশেষক্রপে সাধিত হইবে. একথা জানিতে পারিরা ছব বাস কাল তথার অবস্থান করিয়া নানা উপারে তাঁহার শরীর বক্ষা করিয়া-ছিলেন, সে সকল কথা আহরা পাঠককে অক্সত্র। বলিরাছি। অভএব ঠাকুরের সহারে এইকালে মধুর বাবুর জীবনে বে বিশেষ ঘটনা উপত্নিত হইবাছিল, তাহার উল্লেখ করিবা আমরা এই खशास्त्रव प्रेशमध्याव कवित ।

ঠাকুরের ভিতর নানা প্রকার দৈবশক্তির হর্শনে শ্রীবৃত বধুবাবোহনের ভক্তি
বিবাস ইতঃপূর্বেই তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে বর্দ্ধিত হইরাছিল। এই
ঠাকুরের ভবববা হানীর কালের একটি ঘটনার সেই ভক্তি অধিকতর
ক্রিন শীরা আরোগ্য অচলভাব বার্ণপূর্বেক চিরকাল তাঁহাকে ঠাকুরের
করা শরণাপর করিবা রাধিবাছিল।

ভক্লভাব, পূর্বার্থ—৮ন অধ্যার।

१ अम्बान, श्रुकार्य- श्र व्यवहात ।

নপুরানোহনের বিভীরা পদ্মী শ্রীনতী লগহবা হাসী এইকালে প্রহণীরোগে আক্রান্ত হরেন। রোগ ক্রমশঃ এত বাড়িরা উঠে বে, কলিকাতার স্থপ্রসিদ্ধ ডাক্টার বৈশ্বসকল তাঁহার জীবনরক্ষাসবদ্ধে প্রথমে সংশ্ররাপন্ন এবং পরে হতাশ হরেন।

ঠাক্ষের নিকট শুনিয়াছি, মণুরামোহন স্থপুরুষ ছিলেন, কিছ
দরিজ্রের ঘরে অন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রূপবান দেখিরাই রাসমণি
শুরাকে প্রথমে নিজ ভূতীরা কলা প্রীমতী করুণামরীর সহিত এবং
ঐ কল্পার মৃত্যু হইলে পুনরার নিজ কনিষ্ঠা কলা প্রীমতী জগরখা
দাসীর সহিত বিবাহ দিরাছিলেন। অতএব বিবাহের পরেই প্রীমৃত
মণুরের অবস্থা পরিবর্জন হর এবং খরং বৃদ্ধিবলে ও কর্মকুশলতার
ক্রমে তিনি নিজ খল্লাঠাকুরাণীর দক্ষিণ হস্তস্কর্প হইরা উঠেন।
অনন্তর রাণী রাসমণির মৃত্যু হইলে কির্মণে তিনি রাণীর বিবরসংক্রোক্ত কর্মক কার্য্য পরিচালনার এক্রমণ একাধিণত্য লাভ করেন, তাহা
আমন্ত্রা পাঠককে জানাইরাছি।

লগদখা দাসীর সাংবাতিক পীড়ার মধুরামোহন এখন বে কেবল প্রিরতমা পত্নীকে হারাইতে বসিরাছিলেন তাহা নহে, কিন্তু সলে সলে নিজ শ্বর্জাসুরাণীর বিষয়ের উপর পূর্ব্বোক্ত আধিপত্যও হারাইতে বসিরাছিলেন। স্বতরাং তাঁহার মনের এখনকার অবস্থাসমূহে অধিক কথা বলা নিভারোজন।

রোপীর অবহা দেখিরা বধন ডাকার বৈডেরা জবাব দিরা গেলেন,
নথ্ব তথন কাতর হবরা দক্ষিণেখনে আদিরা উপস্থিত হবলেন এবং
কালীমন্দিরে প্রিপ্রীজগরাতাকে প্রধান করিরা ঠাকুরের অন্তসভানে
পঞ্বটীতে আদিলেন। তাঁহার ঐ প্রকার উন্নত্তপ্রার অবহা দেখিরা
ঠাকুর উহোকে সম্বন্ধে পার্থে বসাইলেন এবং ঐরপ হবরার কারণ
জিক্তাসা করিলেন। মধুর ভাহাতে তাঁহার পদ্প্রান্তে পভিত হবরা

সঞ্চলনরনে গদ গদ বাংকা সকল কথা নিবেদন করিয়া দীনভাবে বারংবার বলিতে লাগিলেন, "আমার বাংা হইবার তাংা ত হইতে চলিল; বাবা তোমার সেবাধিকার হইতেও এইবার বঞ্চিত হইলাম, তোমার সেবা আর ক্রিতে পাইব না।"

মথ্রের ঐরপ দৈছ দেখিবা ঠাক্রের জন্ম করণার পূর্ব হল। তিনি ভাবাবিট হইরা মধ্বকে বলিলেন, 'ভর নাই, ভোমার পত্নী আবোগা হইবে।' বিখাসী মধ্র ঠাকুরকে সাকাথ দেবতা বলিরা জানিতেন, সভরাং তাঁহার অভরবানীতে প্রাণ পাইরা সেরিন বিধারগ্রহণ করিলেন। অনন্তর জানবাজারে প্রত্যাগমন করিরা তিনি
দেখিলেন, সহসা জগদমা রাসীর সাংঘাতিক অবস্থার পরিবর্তন
হইরাছে। ঠাকুর বলিতেন, "সেইদিন হইতে জগদমা রাসী বীরে
ধীরে আবোগালাভ করিতে লাগিল এবং তাঁহার ঐ রোগটার ভোগ
(নিজ শরীর দেখাইরা) এই শরীরের উপর দিরা হইতে থাকিল;
কগমমা রাসীকে ভাল করিরা, ছ্রমাস কাল পেটের সীড়াও অক্তান্ত
ব্যথার ভূগিতে হইরাছিল।"

শ্রীষ্ত মণুরের ঠাকুরের প্রতি অভ্যুত প্রেমপূর্ণ-সেবার কথা আলোচনা করিবার সময় ঠাকুর একদিন আমাদিগের নিকট পূর্ব্বোক্ত ঘটনার উল্লেখ করিবা বলিবাছিলেন, "এপুর বে চৌদ্ধ বৎসর সেবা করিবাছিল তাহা কি অমনি করিবাছিল? মা তাহাকে (নিজ্পারীর দেখাইবা) ইহার ভিতর দিয়া নানাপ্রাকার অভ্যুত অভ্যুত স্ব দেখাইবাছিলেন, সেই কছাই সে অত সেবা করিবাছিল।"

# বোড়শ অধ্যায়

#### বেদান্তসাধনের শেষ কথা ও ইসলামধর্মসাধন

অগদয়া দানীর সাংঘাতিক পীড়া পূর্ব্বোক্তপ্রকারে আরোগ্য করিয়া হউক, অথবা অধৈত-ভাবভূমিতে নিরন্তর অবস্থানের জন্ম ঠাকুর দীর্ঘ ছয় মাস কাল পর্যায় বে অমাছয়ী ঠাকুরের কটিল বাাধি, cbটা করিয়াছিলেন ভাহার ফলেই হউক, তাঁহার দৃঢ় শরীর ভগ্ন হইয়া এখন করেক মাদ রোগগ্রন্ত অপর্ক আচরণ क्रवेशांकिन। काँवाद निकार स्वित्रांकि, के समस्य তিনি আমাশর পীডার কঠিনভাবে আক্রান্ত হইরাছিলেন। ভাগিনের দ্বার নিরম্ভর তাঁহার সেবার নিযুক্ত ছিল, এবং শ্রীয়ত মধুর তাঁহাকে ম্বন্ত ও রোগমুক্ত করিবার জন্ম প্রসিদ্ধ কবিরাজ গলাপ্রসাদ সেনের र्तिकिएमा पर अथराहित विरमंत वान्यावस्य कविया हिराहित्यत । किक শরীর ঐরপে ব্যাধিএত হইলেও ঠাকুরের দেহবোধবিবঞ্জিত মন এখন বে অপুর্ব্ধ শান্তি ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে অবস্থান করিত তাহা বলিবার नहर । विक्यांक উष्टिकनाव+ छेरा भन्नीत, वाधि ध्वर मरमात्त्रत मकन বিষয় হইতে পৃথক ছইয়া দূরে নির্কিকর ভূমিতে এককালে উপনীত হটত, এবং ব্রহ্ম, আত্মা বা ঈশ্বরের স্মর্থথাত্রেট অন্ত সকল কথা ভূলিরা তন্মর হইরা কিছুকালের জন্তু আপনার পুথগন্তির বোধ সম্পূর্ণ-রূপে হারাইরা ফেলিত। স্থতরাং ব্যাধির প্রকোপে শরীরে অসভ বন্ধণা উপন্থিত হইলেও ভিনি বে. উহার সামাল্যমাত্রই উপদৃদ্ধি করিভেন. **এकथा दुबिएक शांता बांव। छट्ट के वााधित वडमा मम्दद मम्द** 

<sup>•</sup> श्वनकार, श्रुकाई - श्व व्यवात्र ।

তাহার মনকে উচ্চতাবভূমি হইতে নামাইরা শরীরে যে নিবিট্ট করিত, একথাও আমরা তাঁহার শ্রীমুখে তনিবাছি। ঠাকুর বলিতেন, এই কালে তাঁহার নিকট বেলাভমার্গবিচরণশীল সাধকারণী পরমহংস-সকলের আগমন ইইরাছিল এবং 'নেতি নেতি', 'অতি-ভাতি-প্রির', 'অয়মান্মা ব্রন্থ' প্রভৃতি বেলাভপ্রশিদ্ধ তত্ত্বসমূহের বিচারধ্বনিতে তাঁহার বাসগৃহ নিরব্রর মুখরিত হইরা থাকিত। প্রশাসকল উচ্চ তত্ত্বের বিচারকালে তাঁহারা বখন কোন বিবরে অমীমাংসার উপনীত হইতে পারিতেন না, ঠাকুরকেই তখন মধ্যক হইরা উহার নীমাংসা করিবা দিতে হইত। বসা বাহল্য, ইতর সাধারণের ক্লাম্ব বাহির প্রকেশে নিরব্রর মুক্তমান হইরা থাকিলে কঠোর নাশনিক বিচারে প্রক্রণে প্রতিনিব্রত বোগদান করা তাঁহার পক্ষে কথনই সম্ভবপর হইত না।

আমরা অন্তর বলিরাছি, নির্বিকর ভূমিতে নিরস্তর অবস্থানকাশের
শেবতাগে ঠাকুরের এক বিচিত্র দর্শন বা উপলব্ধি উপন্থিত হইরাছিল।
আবৈতভাবে প্রভিত্তিত
ইইবার পরে ঠাকুরের আদিট ইইরাছিলেন। া 'দর্শন' বলিরা ঐ
দর্শন—ঐ অন্তর্গর
ব্যব্দের উল্লেখ ক্রিলেও উহা বে তাঁহার প্রাণে
তপল্ভির কথা, ইহা পাঠক বুরিরা দইবেন,

কারণ, পূর্ব ছইবারের ভার ঠাকুর এই কালে কোন দৃষ্ট মূর্ত্তির মূথে ঐ কথা প্রবণ করেন নাই। কিছ তুরীর, অবৈভতত্তে একেবারে একীভূত হইরা অবহান না করিবা বধনই তাঁহার মন ঐ তন্ত্ব হইতে কথাকিৎ পূথক হইরা আপনাকে সঙ্গ বিরাটন্তক্তের বা শ্রীশ্রীশুলসংখার অংশ বলিবা প্রত্যক্ষ করিতেছিল

<sup>.</sup> www.-Surid-er weite :

<sup>।</sup> वहे अरहत पहेन प्रशास राज्य।

তখন উচা ঐ বিরাট-ব্রক্ষের বিরাট-মনে ঐত্প ভাব বা ইচ্চার বিজ্ঞমানতা সাক্ষাৎ উপদক্তি করিয়াছিল।+ ঐ উপদক্তি চইতে ভাঁছার মনে নিজ জীবনের ভবিশ্বৎ প্ররোজনীয়তা সমাক প্রকৃটিত হইরা উঠিয়াছিল। কারণ, শরীর রক্ষা করিবার নিমিত্ত বিক্ষাত্ত বাসনা অন্তরে না থাকিলেও প্রীপ্রীঞ্গদয়ার ইচ্ছার বারংবার ভাবমুবে অবস্থান করিতে আদিট হইরা ঠাকুর ব্যবহাছিলেন, নিজ প্রহোজন না থাকিলেও ভগবল্লীলাপ্রয়োজনের অস্ত তাঁহাকে দেহ রকা করিতে হইবে এবং নিতাকাল ব্রক্ষে অবস্থান করিলে শরীর পাকা সম্ভবপর নতে বলিয়াই তিনি এখন ঐক্লপ করিতে আদিট হইরাছেন। জাতিমারত্বসহারে ঠাকুর এই কালেই সমাক্ ব্ৰিয়াছিলেন, তিনি নিত্য-শুদ্ধ-মুক্ত-মুক্তাববান আধিকারিক অবতার-পুরুষ বর্তমান যুগের ধর্ম্মানি দর করিয়া लाककनार्थनाथरान् क्षेत्रहे **डॉहारक (प्रश्वाद**न **ए** করিতে হইবাছে। একথাও তাঁহার এই সমরে জনবৃদ্ধ হটবাছিল ৰে. প্রীপ্রীক্ষগন্মাতা উল্লেক্সবিশেষ সাধনের ব্যক্তই এবার তাঁহাকে বাহৈশর্বোর আড়খরপরিশৃক্ত ও নিরক্ষর করিবা দরিত্র ব্রাহ্মণকূলে चांतरत करिशाकत. এवः के नीनांदरक खाँरांव कीवरकांतन স্কলোকে ববিতে নমর্থ হইলেও. বে প্রবল আধান্ত্রিক তরক ভাঁহার শরীরমনের বারা জগতে উদিত হইবে, ভাহা সর্বভোভাবে অমোৰ থাকিবা অনমকাল জনসাধারণের কল্যাণসাধন করিতে থাকিবে।

ঐন্নপ অসাধারণ উপদ্ধিদক্ষ ঠাকুরের কিরপে উপস্থিত হইরাছিল বুকিতে হইলে শারের করেকটি কথা আয়াদিসকে সরণ করিতে হইবে। শাস্ত্র বলেন, অধৈতভাবসহারে ভানস্বরূপে পূর্ণরূপে

<sup>+</sup> ভদতাব, প্রার্থ—আ অব্যায়।

অবস্থান করিবার পূর্বে সাধক জাতিমন্ত্র লাভ করিরা থাকেন। ও অথবা,

ব্ৰক্ষজানলাডের পূৰ্কে সাধকের জাতিত্মরত্ব লাভসত্বত্বে শারীর কথা ঐ ভাবের পরিপাকে তাঁহার স্বৃতি তথন এতদ্র পরিণত অবহার উপছিত হর বে, ইতঃপূর্কে তিনি বে-ভাবে বথার, বতবার শরীর পরিগ্রহপূর্কেক বাহা কিছু স্কুকত-চূক্তের অনুষ্ঠান করিবাছিলেন, সে সকল কথা তাঁহার সংবপ্তে উলিত হইবা থাকে। কলে,

সংসারের সক্ষণ বিষয়ের নধরতা এবং রূপরসাধি ভোগরণের পকাং থাবিত হইষা বারবোর একই ভাবে ক্ষমণনিপ্রহের নিক্ষণতা সমাক্ প্রত্যক্ষীভূত হইষা তাঁহার মনে তাঁর বৈরাগ্য উপস্থিত হয় এবং ঐ বৈরাগ্যসহারে তাঁহার প্রোণ সর্ক্ষবিধ বাসনা হইতে এককালে পৃথক্ হইষা দ্বার্যান হয়।

উপনিষদ বলেন † ঐক্সপ পুরুষ সিদ্ধসন্তর হরেন এবং দেব পিতৃ প্রভৃতি যথন বে লোক প্রভাক उन्नवाधिक गाउँ তাঁঢার ইচ্ছা হর তথনই তাঁহার মন সমাধি-সাধ্যের সর্বাপ্রকার বলে ঐ সকল লোক সাক্ষাৎ প্রান্তাক্ষ করিছে সমর্থ বোগবিভতি ও সিছ-महत्त्वक क्रांक्ष्मकृत्व হয়। মহাম্নি প্তঞ্জি ভক্তেত শাস্ত্ৰীয় কথা ঐ বিষয়ের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন বে. এরপ शुक्रत्वत नर्कविथ विकृष्ठि वा वारिनथार्वात चन्छः छेनत इहेता थात्त । পঞ্চালীকার সাহন-মাধব : এরপ পুরুষের বাসনারাহিত্য বোলৈবর্যানাভ—উভর কথার সামগ্রত করিবা বলিবাছেন বে. বিচিত্র ঐবর্থাসকল লাভ করিলেও অন্তরে বিন্দুমাত্র বাসনা না থাকার ভাঁছারা ঐ সকল শক্তি কথনও প্রেরোগ করেন না। পুরুষ সংসারে বে অবস্থার থাকিতে থাকিতে ব্রন্ধঞান লাভ করে, জ্ঞানলাভের পরে

नःचारनामार कर्यार पूर्ववाधिकानर ।—गाधक्षणस्य, विकृष्टिशान, २४न त्य ।

<sup>†</sup> ছाल्वारनागनिवद--- । वागाउँक--- १३ वकः।

<sup>‡</sup> প্ৰদৰীকাৰ সাহৰ ৰহেন, তাহার আতা বিভারণ্য।

ভরবন্ধাতে কাণাভিপাত করে। কারণ, চিন্ত সর্বধ্যকারে বাসনাশৃক্ত
হওরায় সমর্থ হইলেও ঐ অবস্থার পরিবর্জন করিবার আবশুকতা সে
কিছুমাত্র অন্তত্তব করে না। আধিকারিক পুক্রেরাই ও কেবল
সর্ব্যভোগের উপরেচহাধীন থাকিরা বহুজনহিতার ঐ শক্তিসকলের প্রয়োগ
সমরে সময়ে করিরা থাকেন।

পূর্ব্বোক্ত শান্তীয় কথাসকল সংগ রাথিয়া ঠাকুরের বর্ত্তমান জীবনের অন্তলীলনে তাঁহার এই কালের বিচিত্র অন্তজ্তি সকল সম্যক্ না হইলেও অনেকাংশে বৃথিতে পারা যায়। বৃথা পূর্ব্বোক্ত শান্ত করা বার বে, তিনি ভগবৎপাদপত্মে অন্তরের সহিত জীবনালোচনার তাহার সর্বব্ধ সমর্পণ করিয়া সর্ব্বপ্রকারে বাসনাপরিশৃত্ত অপুর্ব উপলব্ধ সকলের হইরাহিলেন বলিয়াই, অত স্বর্গ্বকালে ব্রক্ষজ্ঞানের কারণ বৃথা যায়

নিবিকর ভ্মিতে উঠিতে এবং দৃঢ় প্রভিত্তিত হইতে
সমর্থ ইইরাছিলেন। বুঝা বার, লাতিখরও গাভ করিরাই তিনি এইকালে
সাক্ষাং প্রত্যক্ষ করিরাছিলেন যে, পূর্ব পূর্বে বুগে বিনি 'শ্রীরাম'
এবং 'শ্রীক্লফ'রণে আবিভূতি হইরা লোককল্যাণসাধন করিরাছিলেন,
তিনিই বর্জনান কালে পুনরার দরীর পরিগ্রহণুর্বক 'শ্রীরামরুফ'
রণে আবিভূতি হইরাছেন। বুঝা বার, লোককল্যাণসাধনের জন্ত পরভীবনে ভাঁহাতে বিচিত্র বিভূতিসকলের প্রকাশ নিতা দেখিতে পাইলেও
কেন আমরা ভাঁহাকে নিল দরীরমনের স্থেমাছক্ষের লক্ত ঐ সকল
বিষয়েশন্তির প্রবেগা করিতে কথনও দেখিতে পাইনা। বুঝা বার,
কেন তিনি সম্বর্গনাত্রেই আধ্যান্থিক ভন্তসমূহ প্রতাক্ষ করিবার শক্তি
ভাগরের মধ্যে ভাগরিত করিতে সমর্থ হইতেন এবং কেনই বা
ভাঁহার বিব্যপ্রভাব দিন বিন পৃথিবীর সকল দেশে অপূর্ব্ব আধিণত্য লাভ
করিতেছে।

<sup>+</sup> शाक्कनार्गरायस्मत पञ्च वीराजा विस्ति चिकात वा मिक महेबा वयाधर्ग कराय ।

অবৈতভাবে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইরা ভাবরাকো অবরোহণ করিবার কালে ঠাকুর ঐব্ধণে নিজ জীবনের ভতভবিবাৎ সমাক উপদান্ধি हे सार्वास कहरजीवार्क के ज्ञा । द्वाची छिनेक পূৰ্ব্বোক্ত উপলব্ধি সকল সহসা একদিন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় গুকুরের বুগপৎ উপস্থিত না। আমাদিগের অনুমান, ভাবভূমিতে অব-না চউবার কারণ বোচণের পরে বৎসরকালের মধ্যে ডিনি ঐ সকল কণা সমাক ব্যাতে পারিয়াছিলেন। প্রীপ্রীপ্রপন্মাতা ঐ কালে তাঁহার চকুর সন্মধ হইতে আবরণের পরে আবরণ উঠাইরা দিন দিন তাঁহাকে ঐ সকল কথা স্পষ্ট বৃষাইয়া দিয়াছিলেন। পূৰ্ব্বোক্ত উপলন্ধি-সকল তাঁহার মনে বুগপৎ কেন উপস্থিত হয় নাই, তথিবে কারণ ভিজ্ঞাসা করিলে আমাদিগকে বলিতে হয়—অবৈভভাবে অবস্থান-পর্বক গভীর ব্রহ্মানক্ষমন্তাগে তিনি এইকালে নিরন্তর ব্যাপত ছিলেন। হুতরাং ষতদিন না ভাঁহার মন পুনরার বহিষ্থী বুদ্ভি অবলম্বন করিয়াছিল তত্ত্বিন ঐ সকল বিষয় উপলব্ধি করিবার জাঁচার অবসর এবং প্রবৃত্তি হয় নাই। ঐকপে সাধনকালের প্রারুত্তে ঠাকুর প্রীক্রগন্মান্তার নিকটে বে প্রার্থনা করিরাছিলেন, "বা আবি কি ক্রিব, তাহা কিছই জানি না, তুই স্বন্ধ সামাকে বাহা শিথাইবি, তাহাই

অবৈত-ভাব-জুমিতে আর্চ্ন ইইরা ঠাকুরের এই কালে আর একটি বিষয়ও উপলব্ধি ইইরাছিল। তিনি ব্যবহুদ্দ আবৈতভাব লাভ করিরাছিলেন বে, অবৈতভাবে অপ্রতিষ্ঠিত হওরাই করাই সকল সাধ্যের উদলব্ধ সর্ববিধ সাধনভাবের চরম উদ্দেশ্য। কারণ, উদলব্ধি ভারতের প্রচলিত প্রধান প্রধান সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদারের মতাবল্মবে সাধন করিরা তিনি ইতঃপূর্বের প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, উহারা প্রত্যেকেই সাধ্যককে উক্ত ভূমির

শিখিব"—ভাষা এই কালে পূৰ্ব হইরাছিল।

নিকে অগ্রসর করে। অবৈত ভাবের কথা বিজ্ঞাসা করিপে তিনি সেট ব্লক্ত আমানিগকে বারংবার বলিতেন, "উহা লেব কথা রে, লেব কথা, ইবর-প্রেমের চরন পরিণতিতে সর্বলেবে উহা সাধক-জীবনে বতঃ আসিরা উপস্থিত হয়; জানিবি সকল মতেরই উহা লেব কথা এবং বত মত তত পথ।"

ঐকপে অবৈতভাৰ উপলব্ধি করিবা ঠাকুরের মন অসীম উদারতা লাভ করিবাছিল। ঈশ্বর লাভকে বাহারা মানবজীবনের উদ্দেশ্য বলিরা শিক্ষা প্রকান করে, ঐকপ সকল সম্প্রদারের প্রতি উহা এখন অপূর্ব্ব সহাত্মভূতিসম্পার হইরাছিল। কিন্তু ঐকপ উদারতা এবং সহাত্মভৃতি বে তাঁহার সম্পূর্ণ নিজম্ব সম্পতি,

পূৰ্বোক্ত উপলব্ধি উাহার পূৰ্বো অন্ত কেহ পূৰ্বভাবে করে নাট এবং পূর্ব বুগের কোন সাধকাগ্রণী যে, উচা তাঁছার স্থার পূর্ণভাবে লাভ করিতে সমর্থ হন নাই, এ কথা প্রথমে তাঁহার হদবঙ্গম হয় নাই। দক্ষিণেশ্বর

কালীবাটীতে এবং প্রাসিদ্ধ তীর্ধসকলে নানা সম্প্রদারের প্রবীণ সাধক সকলেব সহিত মিলিত হইরা ক্রমে তাঁহার ঐ কথার উপলবি হইরাহিল। কিছু এখন হইতে তিনি ধর্ম্মের একদেশী ভাব অপরে অবলোকন করিলেই প্রাণে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইরা এরিপ হীনবৃদ্ধি দূর করিতে সর্ববৈতাভাবে সচেই হইতেন।

অবৈতবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইবা ঠাকুরের মন এখন কিরুপ উদার
ভাবসম্পার হইবাছিল তাহা আমরা এই ফালের
আবৈতবিজ্ঞানে প্রভিত্তি একটি ঘটনার ম্পাষ্ট বুবিতে পারি। আমরা
ঠাকুরের মনের উদারতা
স্বাহে দুটাভ—ভাহার
ইসলামধর্মনারন ঠাকুরের শরীর করেক মানের অন্ত রোগাক্টাভ
হইবাছিল, সেই ব্যাধির হত হইতে মুক্ত হইবার
পরে উল্লিখিত ঘটনা উপন্তিত চইবাছিল।

গৌৰিন্দ রাহ নামক এক ব্যক্তি এই সম্বের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে ধর্মাবেবলে প্রবৃত্ত হন। জ্বর বলিত, ইনি আভিতে ক্ষত্রির ছিলেন। সন্তবতঃ পারসী ও আরবী ভাষার ইহার বৃহপত্তি ছিল। ধর্মগবদ্ধীর নানা মতামত আলোচনা করিবা এবং নানা সন্তবারের সহিত মিলিত হইবা ইনি পরিশেবে ইসলাম ধর্মের উদার মতে আরুই হইবা বথারীতি দীক্ষা প্রহণ করেন। ধর্মপিপাল্প গোবিন্দ ইসলাম-বর্মমত গ্রহণ করিলেও উহার সামাজিক নিরমপদ্ধতি কতন্ত্র অপুসরণ করিতেন, বলিতে পারি না। কিন্ত দীক্ষা প্রহণ করিবা অবধি তিনি বে, কোরান পাঠ এবং ভক্তক প্রধানীতে সাধনভঙ্গনে মহোৎসাহে নিবৃক্ত ছিলেন, একথা আমরা প্রবণ করিবাছি। গোবিন্দ প্রেমিক ছিলেন। বোধ হয়, ইসলামের স্থাকি সন্তবারের প্রচলিত শিক্ষা এবং ভাবসহারে করিবাছিল। কারণ, ঐ সন্তবারের পদ্ধতি গুলার হলব অধিকার করিবাছিল। কারণ, ঐ সন্তবারের দ্বববেশনিগের মত তিনি এখন ভাবসাধনে অহোরাত্র নিবক্ত থাকিতেন।

বেরপেই হউক, গোবিল এখন দক্ষিণেশ্বর কালীবাটাতে উপস্থিত
হলে এবং সাধনাপ্তকুল স্থান বুৰিয়া পঞ্চবটার
ক্ষাধ্যন
আগমন
কাটিইতে থাকেন। রাণী রাসমণির কালীবাটাতে
তথন হিন্দু সংসারতাাণীদের ভার মুসনমান ক্ষিরগণেরও সমাধর ছিল,
এবং জাতিধর্মনিবিবংশেরে সকল সম্প্রধারের ত্যাণী ব্যক্তিবিগের
প্রতি এখানে সমতাবে আতিখা প্রদর্শন করা হইত। অভএব
এখানে থাকিবার কালে গোবিন্দের অভ্তত তিকাটনাদি করিতে
হইত না এবং ইইচিভার নিযুক্ত হইয়া তিনি সানক্ষে দিন বাপন

প্ৰেমিক গোবিক্সকে দেখিয়া ঠা<del>তু</del>র ভংগতি **আ**ছুট হয়েন এবং

ভাঁহার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইবা ভাঁহার সরল বিখাস ও প্রেমে
গোবিদ্দের সহিত স্থা হরেন। ঐক্রপে ঠাকুরের মন এখন ইসলামআলাপ করিল ধর্মের প্রতি আরুট হর এবং ভিনি ভাবিতে
ঠাকুরের সকল থাকেন, 'ইহাও ভ ঈখরলাভের এক পথ, অনস্তদীলামরী মা এপথ দিরাও ভ কত লোককে ভাঁহার শ্রীপাদপদ্দলাভে
ধক্ত করিতেছেন; কিরূপে ভিনি এই পথ দিরা ভাঁহার আভ্রিতিদিগকে
কৃতার্থ করেন ভাহা দেখিতে হইবে, গোবিদ্দের নিকট দীক্ষিত হইয়া
এভাব সাধনে নিযুক্ত হইব।'

বে চিন্তা, সেই কাজ। ঠাকুর গোবিন্দকে নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন এবং দীকা গ্রহণ করিবা যথাবিধি গোবিন্দর নিষ্ট হইছে ইন্সামধর্ম সাধনে প্রবৃত্ত ইইলেন। ঠাকুর নাগনেন ঠাকুরে বলিতেন, "ঐ সমরে 'জালা' মত্র জণ করিতাম, দিছিলাভ সুস্লমানদিগের স্থায় কাছা খুলিয়া কাপড় পরিতাম, ত্রিসন্ধ্যা নামাজ পড়িতাম এবং হিন্দুভাব মন ইইভে এককালে সুপ্ত হওরার হিন্দু দেবদেবীকে প্রণাম দূরে থাকুক দর্শন পর্যন্ত করিতে প্রবৃত্তি ইইভ না। ঐতাবে তিন দিবস অভিবাহিত হইবার পরে ঐ মতের সাধন্মল সম্যক্ হত্তগত ইইরাছিল।" ইন্সামন্দর্শনান্দর্শন পরি মতের সাধন্মল সম্যক্ হত্তগত ইইরাছিল।" ইন্সামন্দর্শনান্দর্শন সাত্ত করিরাছিলেন। পরে সগুপ বিরাট বন্ধের উপলবিন্দুর্শ্বক তুরীর নিত্তিবাহে জাহার মন দীন ইইরা গিরাছিল।

স্থার বলিত, মুসলমানধর্মাধনের সমর ঠাকুর মুসলমানদিগের প্রের
থাভসকল, এমন কি গো-মাংস পর্যন্ত গ্রহণ করিতে
মুসলমানধর্মাধনকালে
ঠাকুরের আচরণ
কর্মরোষ্ট তথন তাঁহাকে ঐকর্ম হইতে নিরক্ত
করিবাছিল। বালক্কতাব ঠাকুরের ঐক্রণ ইক্তা অন্ততঃ আংশিক

পূর্ণ না হইলে তিনি কথন নিরত হইবেন না ভাবিরা মধুৰ ঐ সময়ে

এক মুস্লমান পাচক আনাইরা ভাগের নির্দেশে এক ব্রাহ্মণের ছারা

মুস্লমানছিলের প্রণালীতে খাজসকল রন্ধন করাইরা ঠাকুরকে থাইতে

দিবাছিলেন। মুস্লমানথর্ম সাধ্যের সময় ঠাকুর কালীবাটীর অভ্যন্তরে

একবারও পরার্পণ করেন নাই। উহার বাহিরে অব্যন্তিত মধুরামোহনের

কঠিতেই বাস করিয়াছিলেন।

বেদান্তসাধনে সিদ্ধ হইবা ঠাকুরের মন অক্সান্ত ধর্মসন্তাদারের
প্রতি কিরপ সহাত্ত্তিসম্পর হইবাছিল তাহা
ভারতের হিন্দু ও মুসন ভাবে মিলিড হইবে,
তার্বের ইসলাম মড
সাধনে ন বিষমে ব্লা
বায়
ভাবে মিলিড ব্লাহ্ম বিশ্বত পারা বার এবং একমাত্র
বার্বিভানে বিষাসী হইবাই বে, ভারতের
হিন্দু ও মুসন্মানকুল প্রম্পর সহাত্ত্তিসম্পর এবং
বাজ্ভাবে নিবদ্ধ হইতে পারে একপাও ব্লব্ধন

মুসলমানের মধ্যে বেন একটা পর্বত ব্যবধান ছচিয়াছে—পরস্পন্নের চিন্তাপ্রণালী, ধর্মবিশ্বাস ও কাব্যকলাপ এতকাল একজবালেও পরস্পরের নিকট সম্পূর্ণ হর্কোব্য হইরা ছহিবাছে।' ঐ পাহাড় বে একদিন অন্তর্ভিত ছইবে এবং উভরে প্রেমে পরস্পারকে আলিকন করিবে, বুগাবতার ঠাকুরের মুসলমানধর্মবাধান কি ভাহারই হচনা করিয়া বাইল ?

নির্কিকর জ্মিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার কলে ঠাকুরের এখন, বৈত্তজ্মির সীমান্তরালে অবহিত বিবর ও ব্যক্তিপরবর্তী কালে ঠাকুরের সকলকে দেখিরা অবৈতস্থতি অনেক সমর সহসা
মনে অবৈত্যতি কতযুর এবল হিল
লীন করিত। সকল না করিলেও সামান্ত মান্ত
উদীশনার আমরা তাঁহার ইেরপ অবহা উপস্থিত হইতে দেখিরাছি।
অত এব এখন হইতে তিনি সকল করিবায়ার বে, ঐ জ্মিতে আরোহণে

সমর্থ ছিলেন, একথা বলা বাছলা। অবৈতভাব বে তাঁহার কতন্ত্র অন্তরের পদার্থ ছিল, তাহা উহা হইতে স্পষ্ট বৃদ্ধিতে পারা বার। এরূপ করেকটি ঘটনার এখানে উল্লেখ করিলেই পাঠক বৃদ্ধিতে পারিবেন ঐ ভাব তাঁহার দ্বদ্ধে বেমন হ্রবগাহ তেমনই দ্বব্রামী ছিল।

দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর প্রশস্ত উন্থান বর্ধাকালে তথাচ্চর হওয়ার মালীছিগের ভরিতবকারী বপরের বিশেষ অঞ্চবিধা চটবা থাকে। ডক্কেল বেসেডালিগতে ঐ সময়ে বাস কাটিয়া এ বিষয়ক করেকটি লটবার অভয়তি প্রেদান করা হয়। একজন महोख--(३) वृक বৃদ্ধ খেলেভা একদিন ঐক্তপে বিনামণ্যে খাস যেসেডা লইবার অভ্যতিলাভে সানন্দে সারাদিন ঐ কর্মো নিবক্ত থাকিয়া অপরাহে মোট বাঁধিয়া বাজারে বিক্রের করিতে যাইবার উপক্রম করিতেছিল। ঠাকুর দেখিতে পাইলেন, লোভে পড়িরা সে এত বাস কাটিরাচে বে. ঐ বাসের বোঝা লইরা বাওরা ব্ৰছের শক্তিতে সম্ভবে না। দরিল বেসেডা কিন্তু ঐ বিষয় কিছমাত্র বৰিতে না পারিহা বৃহৎ বোৰাটি মাধার তলিরা লইবার জন্ম নানারূপে পুন: পুন: চেষ্টা করিয়াও উহা উঠাইতে পারিতেছিল না। ঐ বিষয় দেখিতে দেখিতে ঠাকরের ভাবাবেশ হটল। ভাবিলেন, "অলুরে পুৰ্ণজ্ঞানস্বৰূপ আত্মা বিভয়ান এবং বাহিরে এড নিবুঁদ্ধিতা, এড অক্সান। হে হাম, ভোমার বিচিত্র লীলা।" বলিতে বলিতে ঠাকুর সমাধিত হইলেন।

একদিন ঠাকুর দেখিলেন একটি পতল ( কড়িং ) উড়িরা আসিতেছে
থে আহত পতল
রিবাছে। কোন ছই বালক ঐরপ করিবাছে
ভাবিরা তিনি প্রথমে ব্যথিত হইলেন। কিছু পরক্ষেপই ভাবাবিষ্ট

হইরা "হে রাম, তুমি আপনার হর্মনা আপনি করিরাছ" বলিরা হাতের বোল উঠাইলেন।

ফালীবাটীর উন্থানের স্থানিবিশেব নবীন স্থানিকে সমাজহ হইরা এক সমরে রমণীবদর্শন হইরাছিল। ঠাকুর উহা দেখিতে বেখিতে ভাবাবিষ্ট হইরা এডলুর ভন্মর হইরা গুলিক নবীন প্রাছিলেন বে ঐ স্থানকে সর্বতোভাবে নিজ আজ বলিরা অন্তত্ত্ব করিতেছিলেন। সহসা এক ব্যক্তি ঐ সমরে ঐস্থানের উপর দিরা অন্তত্ত্ব করিতেছিলেন। সহসা এক ব্যক্তি ঐ সমরে ঐস্থানের উপর দিরা অন্তত্ত্ব করিরা এককালে অস্থিত হইরা পড়িলেন। ঐ ঘটনার উল্লেখ করিরা তিনি আমালিগকে বলিরাছিলেন, "বুকের উপর দিরা কেই চলিরা বাইলে বেমন বল্পার অন্তত্ত্ব হর, ঐকালে ঠিক সেইরূপ বল্পা অন্তত্ত্ব করিয়াছিলাম। ঐরূপ ভাবাবন্থা বড়ই বল্পাদারক, আমার উহা ছব ফটাকাল মাত্র ছিল, তাহাতেই অন্তব্য চটবা পড়িছাছিলাম।"

কালীবাটীর চীছ্নি-স্মাযুক্ত বৃহৎ থাটে দণ্ডায়মান হইরা ঠাকুর
একদিন ভাবাবেশে গলাদর্শন করিতেছিলেন। থাটে তথন ছইথানি নৌকা লাগিরাছিল এবং মাঝিরা কোন
(৩) নৌকার মাঝিব্যর লইরা পরস্পার কলহ করিতেছিল। কলহ
ঠারুরের নিজ নরীরে
আঘাতায়ত্ব পূর্ভিলেশে বিষম চপেটাখাত করিল। ঠাকুর উহাতে
চীৎকার করিরা ক্রন্সন করিরা উঠিলেন। তাহার
ঐরপ কাতর ক্রন্সন কালীবরে জ্ববরের কর্পে সহসা প্রবেশ করার
সে ক্রন্তগরে তথার আগমনপূর্বক বেখিল, তাহার পূইলেশ আরক্তিম
ইইরাছে এবং কূলিরা উঠিরাছে। ক্রোমে অধীর হইরা জ্বব

লাও, আমি তার মাধাটা ছি ছিরা লই।' পরে ঠাকুর কথঞিৎ
শান্ত হইলে মাঝিনিগের বিবাদ হইতে তাঁহার পুঠে আঘাতজনিত
বেলনাটিক উপস্থিত হইরাছে তানিরা ব্যবহ তাভিত হইরা ভাবিতে
লাগিল, ইহাও কি কথন সন্তবলর ৷ ঘটনাটি শ্রীযুক গিরিশচক্র ঘোষ
মহাশ্র ঠাকুরের শ্রীযুধে শ্রাবন করিয়া আমাদিগকে বলিয়াছিলেন ৷
ঠাকুরের সম্বন্ধে ঐক্রপ অনেক ঘটনার ক উল্লেখ করা যাইতে পারে ৷

श्वन्छान, श्रृतिक्-श्व चन्तात्र ।

## সপ্তদশ অধ্যায়

### জমভূমিসন্দর্শন

প্রার ছরমাস কাল ভূগিরা ঠাকুরের শরীর অবশেবে ব্যাধির
হক্ত হইতে মুক্ত হইল এবং মন ভাবমুখে বৈতাবৈতভূমিতে অবস্থান
করিতে অনেকাংশে অভাক্ত হইরা আসিল। কিন্তু তাঁহার শরীর
তথনও পূর্বের ছার হুন্ত ও সবল হল নাই। স্থতরাং বর্ধাগমে
গঙ্গার কল লবণাক্ত হইলে বিশুদ্ধ পানীরের অভাবে তাঁহার পেটের
পীড়া পুনরার নেখা দিবার সন্তাবনা ভাবিরা মথুব বাবু প্রমুখ
সকলে দ্বির করিলেন, তাঁহার করেকমাসের কঞ্চ

ভৈরবী বান্ধণী ও জদরের সহিত ঠাকুরের কাবার-পুকুরে পমন অন্তভ্যি কামারপুক্রে গমন করাই শ্রেণ: । তথন সন ১২৭৪ সালের জৈটে মাস হইবে। মধ্ব-পত্নী ভক্তিমতী অগদবা দাসী, ঠাকুরের কামার-পুক্রের সংসার শিবের সংসারের ভার চিয়-

দরিত্র বলিরা জানিতেন। অভএব সেধানে বাইরা বাবা'কে বাহাতে কোন প্রবোর অভাবে কট পাইতে না হর, এই প্রকারে তর তর করিরা সকল বিবর অভাইরা তাঁহার সলে দিবার অভ আরোজন করিতে লাগিলেন। অন্তর শুকুরুর্ভের উদর হইলে, ঠাকুর বাজা করিলেন। জ্বর ও ভৈরবী রাজণী তাঁহার সঙ্গে বাইলেন। তাঁহার বৃদ্ধা জননী কিছু গলাতীরে বাস করিবেন বলিরা ইভঃপূর্জে বে সঙ্কর করিরাছিলেন, ভাহাই ছির রাধিরা দক্ষিণেবরে বাস করিতে লাগিলেন। ইভঃপূর্জে প্রোর আট বংসরকাল ঠাকুর কারার-

অকতাব, উত্তরার্ভ—>ব অব্যার।

পুকুরে আগমন করেন নাই, স্থতরাং তাঁহার আত্মীরবর্গ বে তাঁহাকে **मिथियांत्र कम्न छेमश्रीय व्हेंबांकिलम अक्था येना योहना। कथम**श्र প্রীবেশ ধরিরা 'হরি হরি' করিভেছেন, কথনও সন্ন্যাসী হইরাছেন, ক্থনও 'আলা আলা' বলিতেছেন, প্রভৃতি তাঁহার সহজে নানা কথা মধ্যে মধ্যে ভাঁচাদিগের কর্ণগোচর হওয়ার ত্রুরূপ হটবার বিশেষ কারণ যে চিল একথা বলিতে হুইবে না। কিন্তু ঠাকুর **ভাঁ**হাদিগের মধ্যে আসিবামাত্র ভাঁহাদিগের চক্ষকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইল। তাঁহারা দেখিলেন, ডিনি পর্বের ঠাকুরকে ভাছার যেমন ছিলেন এখনও ভজ্ঞপ আছেন। সেই আত্মীয় বছগণ যেতাবে অমাহিকতা, সেই প্রেমপূর্ণ হাস্ত-পরিহাস, সেই দেখিয়াছিল কঠোর সভানিষ্ঠা, সেই ধর্মপ্রাণতা, সেই হরি-নামে বিহবদ হটরা আত্মহারা হওয়া—সেট সকলট তাঁহাতে পর্বের ক্তার পূর্ণমাত্রার রহিরাছে, কেবল কি একটা অন্টপূর্ব অনির্বাচনীর দিবাাবেশ তাঁচার শরীব্যনকে সর্বাদা এমন সমুতাসিত করিবা রাথিরাছে বে সহসা তাঁহার সমুখীন হইতে এবং তিনি স্বরং ঐক্লপ না করিলে ক্ষুদ্র সংসারের বিষয় দটরা তাঁচার সহিত আলাপ পরিচর করিতে, তাঁহাছিগের অন্তরে বিবম সক্ষোচ আসিরা উপভিত হয়। ভারির অন্য এক বিষয় জাঁচারা এখন বিশেষরূপে এই ভাবে লক্ষা कदिशाहित्यतः। कौहारा त्रिशाहित्यतः कौहार निकटि शाकित्य সংসারের সকল ভূর্ভাবনা কোথায় অপসারিত হটরা ভাঁচাছিলের প্রাণে একটি ধীর ছির আনন্দ ও শান্তির ধারা প্রবাহিত থাকে এবং দুরে বাইলে পুনরার তাঁহার নিকটে বাইবার বস্তু একটা অঞ্চাত আকর্ষণে তাঁহারা প্রবলভাবে আরুট হরেন। লে বাহা **হউক. বছকাল পরে ভাঁহাকে পাইরা এই দরিত্র সংসারে এখন** चानत्त्वत्र शहेरांकात रिनन, धरः नररपुरक चानाहेता श्रर्रंत नावा

পূর্ব করিবার জন্ম রম্বীগণের নির্দেশে ঠাকরের খণ্ডরালর জন্মরান-বাটী প্রামে লোক প্রেরিড হইল। ঠাকুর এ বিষয় জানিতে পারিরা উহাতে বিশেষ সম্বতি বা আপত্তি কিছু প্ৰকাশ করিলেন বিবাহের পর নববধুর ভাগ্যে একবার মাত্র স্বামিসকর্শন লাভ চইয়াছিল। কারণ তাঁহার সপ্তম বর্ষ ব্যুসকালে কুসপ্রধা-প্ৰসাবে ঠাকুরকে একদিন অৱস্থামবাটীতে শইরা বাওয়া হইরাছিল। কিছ তথন তিনি নিতান্ত বালিকা, শুতরাং ঐ ঘটনা সহছে তাঁহার এইটকুমাত্রই মনে ছিল যে, জনরের সহিত ঠাকুর তাঁহার পিত্রালরে আসিলে বাটীর কোন নিজত অংশে তিনি লুকাইরাও পরিত্রাণ পান নাই। কোথা হইতে অনেকগুলি প্রফুল আনিরা রূল্য তাঁহাকে খ'লিয়া বাহির করিয়াছিল এবং পচ্ছা ও ভয়ে তিনি নিভাক্ত সভচিতা হটলেও জাঁহার পাদপদ্ম পক্ষা করিয়াছিল। ओ चढ़िमांद आंव हर वरमद शाव कांक्रांव कारवालन वर्ष वदःक्रव কালে তাঁচাকে কামারপকরে প্রথম লইরা বাওরা হয়। সেবার তাঁহাকে তথার একমান থাকিতেও হইরাছিল। কিছু ঠাকুর ও ঠাকুরের জননী তথন দক্ষিণেখনে থাকার উভবের কাহাকেও দেখা তাঁহার ভাগো হটরা উঠে নাই। উহার ছব মাস আন্দান্ত পরে পুনরার খণ্ডরালয়ে আগমনপূর্বক দেড়মাস কাল থাকিরাও পূর্বোক কারণে তিনি তাঁহাদের কাহাকেও দেখিতে পান নাই। যাত্র তিনি নাবি হাস জাঁচাব তথা চইতে পিজালৰে জ্ঞীনার কানারপুকুরে ক্রিরবার পরেই এখন সংবাদ আসিল—ঠাকুর আগমন আসিরাছেন, ভাঁহাকে কামারপুরুরে বাইভে হইবে। তিনি তথন ছব সাভ যাস হইল চতুৰ্দল বংসৱে প্লাৰ্পণ করিবাছেন। ক্লডবাং বলিতে গেলে বিবাছের পরে ইচাই ভাঁচার क्षच्य श्रीयगन्तर्गत ।

কামারপুরুরে ঠাকুর এবার ছব সাত মাস ছিলেন। ভাঁচার বাল্যবন্ধ্রণ এবং গ্রামন্থ পরিচিত স্ত্রী-পুরুষ সকলে তাঁহার সহিত পর্বের काद मिनिक ब्रहेश काँवाद श्रीकिमण्याहरू महाहे আত্মীন্নৰ্গ ও বালাবন্ধু- হইরাছিলেন। ঠাকুরও বছকাল পরে তাঁহাদিগকে গণের সভিত ঠাকথের দেখিরা পরিভৃষ্ট হইয়াছিলেন। দীর্ঘকাল কঠোর क्रिकास साध्य পরিপ্রমের পর অবসরলাডে চিন্তাশীল মনীষিগণ বালকবালিকাদিগের অর্থহীন উদ্দেশ্যরহিত ক্রীডাদিতে করিবা বেরূপ আনন্দ অনুভব করেন, কামারপুকুরের স্ত্রী পুরুষ সকলের ক্ষুদ্র সাংসারিক জীবনে যোগদান করিরা ঠাকরের বর্ত্তমান আনন্দ তক্রপ হটয়াছিল: তবে, ইহজীবনের নশ্বরতা অফুডব করিয়া ঘাহাতে ভাষারা সংসারে থাকিয়াও ধীরে ধীরে সংযত চইতে এবং সকল বিষয়ে উখারের উপর নির্ভর করিতে শিক্ষালাভ করে ভবিষরে তিনি সর্বালা দটি রাখিতেন, একথা নিক্ষর বলা যায়। জীড়া, কৌতক, হাস্ত পরিহাদের ভিডৰ দিয়া তিনি আমাদিগকে নিব্ৰের ঐ সকল বিষয় বেভাবে শিকা দিতেন তাহা হইতে আমরা পূর্বোক্ত কথা অন্তমান করিতে পারি।

আবার এই ক্ষুদ্র পারীর অন্তর্গত ক্ষুদ্র সংসারে থাকিবা কেচ কেচ ধর্মজীবনে আখাতীত অঞ্চনর কটবাচে কেথিয়া তিনি ঈশবের অচিত্রা মহিমা-বানে মন্ত হইরাছিলেন। ঐ বিবরক একটি বটনার তিনি বছবার আমানিপের নিকট উল্লেখ করিতেন। ঠাকুর বলিতেন-একাদন ভিনি আহাবারে নিজগতে क्षेत्र विक করিতেছিলেন। প্রতিবেশিনী क्राकि উড়ালিগের মধ্যে কোন ভাঁচাকে দর্শন করিছে আসিহাচিলেন এবং ভোম ব্যক্তির আলাভিক উল্ভি निकार खेशविद्दे शांकियां छात्रात्र महिल वर्षामस्त्रीत সহছে ঠাকুরের কথা নানা প্রশ্নালাপে নিযুক্ত ছিলেন। ঐ সময় সহসা ভাঁছার ভাবাবেশ হয় এবং অমুভৃতি হইতে থাকে ভিনি বেন মীনক্ষণে সচিবানন্দসাগরে পরমানন্দে তাসিতেছেন, ভূবিতেছেন এবং নানা তাবে সম্বরণে ক্রীড়া করিতেছেন। কথা করিতে করিতে তিনি অনেক সমরে ঐক্রপে ভাবাবেশে মগ্র হইতেন, প্রতরাং রমণীগণ উহাতে কিছুমাত্র মন না দিয়া উপস্থিত বিষয়ে নিজ নিজ মতামত প্রকাশ করিতা গগুগোল করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে একজন তাহাদিগকে ঐক্রপ করিতে নিষেধ করিরা ঠাকুরের ভাবাবেশ যতক্ষণ না ভক্ষ হয়, ততক্ষণ স্থির হইরা থাকিতে বলিলেন। বলিলেন, 'উনি (ঠাকুর) এখন মীন হইরা সচিবানন্দসাগরে সম্বরণ মিতেছেন, গোলমাল করিলে উহার ঐ আনন্দে বাাখাত হইবে।' রমণীর কথার অনেকে তখন বিখাস স্থাপন না করিলেও সকলে নিজক হইরা রহিলেন। পরে ভাবতক্ষে ঠাকুরকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করার তিনি বলিলেন, "রমণী সতাই বলিয়াছে! আন্দর্খা, কিক্সপে ঐ বিষয় জানিতে পারিল।"

কামারপুক্র পারীত্ব নরনারীর দৈনন্দিন জীবন ঠাকুরের নিকটে এখন বে অনেকাংশে নবীন বলিরা বোধ চইরাছিল একথা বৃবিতে পারা বার। বিদেশ হইতে বছকাল পরে কামারপুর্ববাদী- প্রত্যাগত ব্যক্তির, অদেশের প্রত্যেক ব্যক্তি ও দিগুদে ঠাকুরের অপুর্বা নৃত্য ভাবে দেখিবার এখন অনেকটা ভক্তপ হইরাছিল। কারণ জ

কেবল আট বংসর কাল নাত্র ক্রমজ্মি হইতে
ল্বে থাকিলেও ঐ কালের মধ্যে ঠাকুরের অক্তরে সাধনার প্রবল
ঝটিকা প্রবাহিত হইবা উহাতে আমূল পরিবর্তন উপন্থিত করিয়াছিল।
ঐ সক্তরে তিনি আলনাকে ভূলিয়াছিলেন, ক্রমৎ ভূলিয়াছিলেন এবং
ল্বাং অ্ল্বে—বেশকালের সীমার বহিতালে বাইবা উহার ভিতরে
পুনরার কিরিবার কালে সর্বস্তুতের অনুষ্টিসন্দার হইবা আলমনপূর্ত্তক

সকল ব্যক্তি ও বিষয়কে অপূর্ব্ব নবীন ভাবে বেখিতে পাইরাছিলেন।
চিন্তাশ্রেণীসমূহের পারস্পর্ব্য হইতেই আমাদিগের কালের অমুভূতি
এবং উহার দৈর্ঘ্য স্বলভাদি পরিমাণের উপলব্ধি হইরা থাকে, একথা
দর্শনপ্রসিদ্ধ! ঐ কক্ষ স্বল্পকালের মধ্যে প্রাকৃত চিন্তারাণি অন্তবে
উলয় ও লয় হইলে ঐ কাল আমাদিগের নিকট স্থণীর্ঘ বলিরা প্রতীত
হয়। পূর্কোক্ত আট বৎসরে ঠাকুরের অন্তরে কি বিপুল চিন্তারাণি
প্রাকৃতিত হইরাছিল তাহা ভাবিলে আস্কর্যাদ্বিত হইতে হয়। মুভরাং
ঐ কালকে ভাঁহার যে এক যুগতুলা বলিরা অমুভব হইবে, ইহা বিচিত্র
নহে।

কামারপুরুরে স্ত্রী-পুরুষ সকলকে ঠাকুর কি অন্তত প্রেমবন্ধনে আবন্ধ করিবাছিলেন, ভাষা ভাবিলে বিশ্বিত হইতে হয়। গ্রামের অমিদার, লাছাবাবুদের বাটা হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণ, কামার, সূত্রধর, সুবর্ণবৃণিক প্রভৃতি সকল জাতীয় প্রতিবেশিগণের পরিবার-ভক্ত শ্লী-পুরুষদিপের সকলেই তাঁচার সহিত প্রদাপূর্ণ প্রোমসম্বন্ধ নিব্যন্তিত ছিল। প্রীবৃক্ত ধর্মদাস লাহার সরল-অনুভ্যির সহিত ঠাকু-জানহা ভক্তিমতী বিধবা কলা প্রাসমণ্ড ঠাকুরের त्वर हिवाकामशक বাল্যস্থা, তংপুত্র গরাবিষ্ণু লাহা, সরল বিখাসী শ্রীনিবাস শাঁথারি. পাইনদের বাটীর ভক্তিপরারণা রমণীগণ, ঠাকুরের ভিক্ষামাতা কামারকলা ধনী প্রভৃতি অনেকের ভক্তিভালবাগার কথা ঠাকুর বিশেব প্রীভিন্ন সহিত অনেক সময় আমাদিগকে বলিতেন এবং আমরাও শুনিরা মুগ্ধ হইতাম। ইহারা সকলে প্রার সর্বাক্ত তাঁহার নিকট উপস্থিত থাকিতেন। বিষয় বা গৃহকর্মের অন্ধরোধে বাঁহার। खेबन क्रिक्ट नांबिएन नां. छांहांद्रा नकान, नक्का वा बशास्त्र बरनद পাইলেই আসিয়া উপন্থিত হইতেন। রুমণীগণ ভাঁহাকে ভোজন করাইরা পর্ম পরিভৃত্তি লাভ করিতেন, ভক্কর নানাবিধ পার্চ্চামগ্রী নিজ সজে লইবা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন। গ্রামবানীদিগের ঐ সকল মধুর আচরণ এবং আত্মীর ত্বলনের মধ্যে থাকিবাও ঠাকুর নিরস্তর কিরূপ দিব্য তাবাবেশে থাকিতেন, সে সকল কথার আতাস আমরা অন্তত্ত্ব পাঠককে দিবাছি, সেক্তর পুনক্রেথ নিতাবোজন।

কামারপুকুরে আসিয়া ঠাকুর এই সমরে একটি সুমছৎ কর্ত্তব্য পালনে বত্বপরায়ণ হইরাচিলেন। নিজ পত্নীর তাঁহার নিকটে আলা না আসা সহয়ে উদাসীন থাকিলেও যথন তিনি তাঁহার সেবা করিতে কামারপুকুরে আশিরা উপস্থিত হইলেন, ঠাকুরের নিজ পদ্মীর ঠাকুর তথন তাঁহাকে শিক্ষানীকাদি প্রদানপূর্বক প্রতি কর্ত্তবাপালনের তাঁহার কলাপ্যাধনে তৎপর হইরাছিলেন। ঠাকুরকে क्रांबिश **अभागार्था** বিবাছিত তাঁহাকে এক সময়ে বলিয়াছিলেন, "তাহাতে আসে বায় कि ? श्री निकटि शंकिल्ब गंशव जान, देवबाना. विद्यक. বিজ্ঞান সর্বতোভাবে অকুল থাকে সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মে বথার্থ প্রতিষ্ঠিত হইবাছে; খ্রী ও পুরুষ উভয়কেই বিনি আত্মা বলিয়া সর্বাহ্মণ দৃষ্টি ও তদক্তরণ ব্যবহার পারেন. ভাঁচারট বথার্থ ব্রন্ধবিঞ্চান লাভ হবরাছে: ত্রীপুরুবে ভেন্ন্টিগম্পার অপর সকলে সাধক হইলেও ব্রহ্মবিজ্ঞান হৈতে বছদরে বহিষাছে।" শ্রীমং তোভার পূর্ব্বো<del>ক্ত</del> কথা স্মরণপথে উদিত হইবা ভাঁহাকে বছকালব্যাপী সাধনলব নিজ বিজ্ঞানের পরীকার এবং নিজ পদ্মীর কল্যাপ্সাধনে নিযুক্ত कविवाहिन ।

কৰ্মব্য বলিয়া বিবেচিত হইলে ঠাকুৰ কৰনও কোনও কাৰ্য্য

ভরতাব, উত্তরার্ক—>ব অধ্যার।

উপেকা করিতে বা অইসম্পন্ন করিয়া ফেলিয়া রাখিতে পারি-তেন না, বর্জহান বিষয়েও ডেজপ ভটবাছিল। ঐ বিষয়ে ঠাকর কডারে সুসিছ ঐছিক পারুত্রিক সকল বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে তাঁহার क्रवाहित्सन মুখাপেকী বালিকা পত্নীকে শিক্ষা প্রদান করিতে অগ্রসর হটরা তিনি ঐ বিষয় অন্ধনিশার করিয়া ক্রান্ত হন নাই। দেবতা, গুৰু ও অতিথি প্ৰভৃতির সেবা ও গৃহকর্মে বাহাতে তিনি কুশলা হয়েন, টাকার সন্ধাবহার করিতে পারেন এবং সর্ব্বোপরি দ্বৰৰে সৰ্বাস্থ সমৰ্পণ করিয়া দেশ কাল পাত্ৰ ভেলে সকলের সহিত ব্যবহার করিতে নিপুশা হইরা উঠেন # তছিবরে এখন হইতে ডিনি বিশেষ লক্ষ্য রাধিরাছিলেন। অথগুরক্ষ্চর্য্যসম্পন্ন নিজ আদর্শ জীবন সম্মধে রাধিয়া পর্ব্বোক্তরূপ শিক্ষাপ্রদানের ফল কভদর কিরুপ হটরাচিল তথিবের আমরা অন্তর আভান প্রদান করিয়াচি। অতএব এখানে সংক্ষেপে ইহাই বলিলে চলিবে বে. শ্রীমতী মাতা-ঠাকবাণী, ঠাকবের কামগন্ধর্ভিত বিশুদ্ধ প্রেমলাভে সর্বতোভাবে পরিতথা হইরা সাকাৎ ইউদেবতাজ্ঞানে ঠাকুরকে আলীবন পূলা করিতে এবং তাঁহার শ্রীপদাত্মশারিণী হইরা নিজ জীবন গড়িরা তলিতে সমর্থা চটবাছিলেন ।

পত্নীর প্রতি কর্তব্যশাদনে অগ্রসর ঠাকুরকে তৈরবী ব্রাহ্মণী এখন অনেক সমর বুঝিতে পারেন নাই। শ্রীমৎ তোভার সহিত মিলিত হইরা ঠাকুরের সম্যাসগ্রহণ করিবার কালে তিনি, তাঁহাকে ঐ কর্ম ক্টতে বিরত করিবার চেটা করিমাছিলেন।† তাঁহার মনে হইরাছিল, সন্নানী হইরা অহৈচতত্ত্বের সাধনে অগ্রসর হইলে ঠাকুরের হুদ্ব হুইতে ঈশ্বরপ্রেমের এককালে উচ্ছেদ হুইরা বাইবে।

श्वकार, शृक्षि — १व व्यक्तांत वर १व व्यक्तांत ।

<sup>+</sup> अक्रांव, गुर्काई--१३ चशांत्र ।

ঐরপ কোন আশহাই এই সমরে তাঁহার হাদর অধিকার করিবাছিল।
বোধ হব তিনি ভাবিরাছিলেন, ঠাকুর নিজ পত্নীর সহিত ঐরপ বনিষ্ঠভাবে মিলিত হইলে তাঁহার ব্রহ্মচর্ব্যের হানি
পত্নীর এতি ঠাকুরের হইবে। ঠাকুর কিছু পূর্ববারের স্থায় এবারেও
এরপ আচরণ দর্শনে

এরপ আচরণ দশনে ব্রাহ্মণীয় আশ্বা ও বাহ্মণীয় উপদেশ রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন ভাষাত্তর নাই। ব্রাহ্মণী যে উহাতে নিভাক্ত পুরা হইয়া-ছিলেন একথা ব্যাতে পারা যায়। কিছ

ঐক্সপেই এই বিষয়ের পরিসমাপ্তি হয় নাই। ঐ ছটনায় ভাঁচার অভি-মান প্রতিহত হটরা ক্রমে অহলারে পরিণত চটরাভিল এবং কিছ কালের অস্ত্র উহা তাঁহাকে ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধাবিহীনা করিরাছিল। জনবের নিকটে ওনিয়াছি, সময়ে সময়ে তিনি ঐ বিষয়ের প্রকাল্প পরিচর পর্যায় প্রাদান করিয়া বঙ্গিতেন। রথা-জাধ্যাত্মিক বিষয়ে কোন প্রান্ন তাঁহার স্থাপে উত্থাপন করিয়া যদি কেই বলিত খ্রীরামক্রক দেবকে ঐ কথা বিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার মতামত গ্রহণ করিবে, তাহা হুইলেই আন্দ্রী ক্রনা হুইয়া বলিয়া বসিতেন, 'সে আবার বলিবে কি ? তাহার চক্ষদান ত আমিই করিরাছি।' অথবা সামাক্স কারতে এবং সময়ে সময়ে বিনা কারণে বাটীর স্থীলোকদিগের উপরে অসভট হট্যা তিরন্ধার করিবা বসিতেন। ঠাকুর কিছ তাঁহার ঐরপ কথা বা অন্তায় অভাচায়ে অবিচলিত থাকিয়া তাঁহাকে পূর্বের ক্রায় ভক্তিশ্রহা করিতে বিরত হরেন নাই। তাঁহার নির্দেশে শ্রীমতী মাডাঠাকুরাণী খশ্ৰতগ্য জানিয়া ভক্তিপ্ৰীভিয় সহিত সৰ্বহা ব্ৰাহ্মণীয় সেবাছিতে নিযুক্তা থাকিতেন এবং তাঁহার কোন কথা বা কার্য্যের কথনও প্রতিবাদ করিতেন না।

অভিযান, অংকার বৃদ্ধি পাইলে বৃদ্ধিনান মন্ত্রেরও মতিত্রম উপস্থিত হয়। অভএব ঐরপ অংকার পদে পদে প্রতিহত হইতে দেখিরাই মানব উহার বিপরীত হল অবশুস্তারী বলিরা জানিতে পারে

এবং উহাকে পরিত্যাগপূর্বক নিজ কল্যাণসাধনের
অভিমান, অহলারের
ব্রুক্তে রাঞ্চলীর বৃদ্ধি
নাল

কর্মা তিনি, ব্রেখানে ব্যেনন, সেথানে তেমন'
ব্যবহাব করিতে না পারিয়া এই সময়ে একদিন বিষম জনর্থ উপস্থিত
করিয়াছিলেন—

শ্রীনিবাদ শাধারীর কথা আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। উচ্চ জাতিতে জন্ম পরিপ্রচ না কবিলেও প্রীনিবাস ভগবন্তক্ষিতে অনেক ব্রাক্ষণের অপেকা বড ছিলেন। শ্রীশ্রীরঘবীরের প্রসাদ পাইবার জন্ত ইনি একদিন এই সময়ে ঠাকুরের সমীপে ं वर्तेष सम्बद्ध है. আগমন কথেন। ভক্ত শ্রীনিবাসকে পাইয়া ঠাকুর এবং ভাঁহার পরিবারবর্গের সকলে সেদিন বিশেষ আনন্দিত চইহাচিলেন। ভক্তিমতী ব্ৰাহ্মণীও শ্ৰীনিবাদের বিশ্বাস ভক্তি দৰ্শনে পরিতটা হটরাছিলেন। মধ্যাক্তকাল পর্যন্ত নানা ভক্তিপ্রসলে অভিবাহিত হইল এবং শ্রীশ্রীরঘবীরের ভোগরাগাদি সম্পর্ণ হইলে শ্ৰীনিবাস প্ৰসাদ পাইতে ধসিলেন। ভোজনান্তে প্ৰচলিত প্ৰথামত তিনি আপন উচ্চিষ্ট পরিষ্কার করিতে প্রবৃদ্ধ হইলে ব্রাহ্মণী তাঁহাকে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন, 'আমরাই উহা করিব এখন।' ব্রাহ্মণী বারংবার ঐক্লপ বলার শ্রীনিবাস অগতা। নিরস্ত হটরা নিজ বাটীতে গ্রমন কবিলেন।

সমাজ-প্রবদ পদ্ধীগ্রামে সামাজ সামাজিক নিয়মজল দইরা অনেক সময় বিহম গণ্ডগোল এবং দলাদলির স্টে রাক্ষীর সহিত রাক্ষীর সহিত রাক্ষীর সহিত রাক্ষীর সহিত রাক্ষীর সহিত্য রাক্ষীর फेक्टिट त्यांक्त कतिरात्त. এहे विवय महेवा ठाकतरक করিতে সমাগতা পল্লীবাসিনী ব্রাহ্মণকভাগণ বিশেষ আপত্তি করিতে চারিলের। ভৈরবী বোল্লণী ভাঁচাছের টেকণ জাপতি জীকার করিতে সম্মত হইলেন না। ক্রমে গগুগোল বাডিয়া উঠিল এবং ঠাকুরের ভাগিনের ছান্য ঐ কথা শুনিতে পাইন। বিষয় লটয়া বিষয় গোল বাধিবার সম্ভাবনা দেখিয়া. কান্ধনীকে ঐ কার্ষো বিষত চইতে বলিলেও ভিনি কথা গ্ৰহণ করিলেন না, তথন ব্রাহ্মণী ও জদবের মধ্যে তুমুল বিবাদ উপস্থিত হুইল। হানর উদ্ভেজিত হুইরা বলিল, 'একপ করিলে তোমাকে ঘরে থাকিতে স্থান দিব না।' ত্রাহ্মণীও চাডিবার পাত্রী নছেন, বলিলেন, 'না দিলে ক্ষতি কি? শীতলার মনসা+ শোবে এখন ।' তখন বাটীর অক্স সকলে মধ্যক্ত নানা অনুনর্থনেরে ব্রাহ্মণীকে একার্যা হইতে নিরক্ত করিরা থিবাদ भाषि कविरमत ।

অভিযানিনী প্রাহ্মণী গেলিন নিরক্তা হইলেও অন্তরে বিষয় আঘাত পাইরাছিলেন। ক্রোবের উপশম হইলে তিনি শাস্তভাবে

চিন্তা করির। আপন এম বুবিতে পারিলেন এবং
রালণীর নিজ এম
তাবিলেন, এথানে বধন ঐরপ মতিপ্রম উপস্থিত
বুবিতে পারিরা অণরাবের আপদ, অন্তাপ ও করা চাহিরা
কানী সমন

চিন্তা করির। আপন এম বুবিতে পারিলেন এবং
তথ্ন এইবানে তাহার আর
ক্রিক্তি করির। আপন এম বুবিতে পারিলেন এবং
তথ্ন এম বুবিতে
তথ্ন অভঃর নাইলে
ক্রিক্তি করির। আপন এম বুবিতে
তথ্ন এম বুবিতে
তথ্ন অভঃর নাইলে
ত্রিক্তি করির।
আপন এম বুবিতে
তথ্ন অভ্যান বুবিতে
তথ্ন অভ্যান

চিত্তের কোন মণিনতাবই তথন তাঁহার নিকট আত্মগোপন করিতে পারে না--বাক্ষণীরও এখন তল্পণ হইরাছিল।

चर्वार त्यवस्थितः ।

<sup>🕆</sup> আন্দ্রণী উরূপে ক্রছ সর্পের সহিত আপনাকে সমস্তুল্য করেন।

ঠাকুরের প্রতি তাঁহার ভাবপরিবর্ত্তনের আলোচনা করিবা তিনি উহারও মূলে আআ্দোর দেখিতে পাইলেন এবং মনে মনে সাতিশর অফুতথা হইলেন। অনস্তর করেকদিন গত হইলে এক দিবস তিনি ভক্তি সহকারে বিবিধ পুস্পানালা স্বহত্তে রচনা ও চন্দনচর্চিত করিবা প্রীগোরাকজ্ঞানে ঠাকুরকে মনোহর বেশে ভূষিত করিলেন এবং সর্বান্তরে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। পরে সংঘত হুইবা মনপ্রাণ ক্ষারে অর্পনপূর্বক কামারপুকুর পশ্চাতে রাখিরা কাশীধামের পথ অবলম্বন করিলেন। ছব বংসর কাল ঠাকুরের সঙ্গে নিরম্ভর থাকিবার পরে ব্রাহ্মণী ভাঁহার নিকটে বিদার গ্রহণ করিবাছিলেন।

ঐক্বপে প্রায় সাত্যাসকাল নানাভাবে কামারপূক্রে অভিবাহিত
করিরা সম্ভবতঃ সন ১২৭৪ সালের অগ্রহারণ মাদে ঠাকুর প্নরার
দক্ষিণেখরে প্রভাগমন করিলেন। উহার শরীর
তথন পূর্বের স্থায় স্থন্থ ও সবল হইরাছিল।
এখানে ফিরিবার স্বর্জাণ পরে তাঁহার জীবনে
একটি বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হইরাছিল। উহার কথা স্থায়রা এখন
পাঠককে বলিব।

# অফাদশ অধ্যায়

### তীর্থদর্শন ও হৃদয়রামের কথা

মণুর বাবু এই সমরে ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে পুণাতীর্থসকল লশনে গমন করিতে অভিলাবী হইবাছিলেন। তাঁহার পরিবাহবর্গ এবং ভফপুত্রাদি অন্ত অনেক ব্যক্তি সজে বাইবেন ঠাকুরের তীর্থমান্ত্রী বলিরা স্থির ইইরাছিল। সন্ত্রীক মণুবাবোহন ঠাকুরকে সজে লইবার জন্ম বিশেষরূপে অন্তরেগধ করিতে লাগিলেন। ফলে বুজা জননী ও এবং ভাগিনের ক্ষম্বকে সজে লইবা ঠাকুর তাঁহাদিগের সহিত বাইতে সম্মত হইলেন।

অনস্তর শুক্তদিন আগত দেখিব। মধ্ব বাবু ঠাকুরপ্রস্থ সকলকে সদ্বে গইরা যাত্রা করিলেন। তথন সন ১২৭৪ সালের মাথ মাসের মধ্যতাগ হুইবে, ইংরাজী ১৮৬৮ গ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জামুরারী ও বাত্রার সময় ভারিথ। ঠাকুরের তীর্থবাত্রা-সহক্ষে অনেক কথা আমরা পাঠককে অক্তত্র বলিরাছি।† সেকল ক্রদরের নিকট আ সহক্ষে বাহা শুনিরাছি, কেবলমাত্র তাহারই এখানে উল্লেখ করিয়া শাস্ত হুইব।

ক্ষম বলিত, শতাধিক ব্যক্তিকে সদে দইৱা মধুর বারু এই-কালে তীর্থরশনে বাত্তা করিরাছিলেন। দিতীর এ বাত্তার কলেবাত শ্রেণীয় একথানি এবং ফুতীর শ্রেণীয় তিনথানি গাড়ী বেলওবে কোম্পানির নিকট হুইতে রিজার্ড ( reserve )

কেছ কেছ বলেল, ঠাকুরের জননী উছাহার সহিত জীর্বে প্রন করেল নাই। কৃষ্য কিন্ত আবাদিশকে অভ্যন্ত বলিয়াছিলেল।

<sup>†</sup> श्वरूषांद्, क्रेसार्द्र—ध्य पदान्न ।

করিয়া লওরা হইরাছিল এবং বন্দোবত্ত ছিল, কলিকাতা হইতে কাশীর মধ্যে বে কোন হানে ঐ চারিধানি গাড়ি ইচ্ছামত কাটাইয়া লইরা মধুর বাবু কয়েক দিন অবস্থান করিতে পারিবেন।

দেওবার ৮বৈভানাথজ্ঞীকে দর্শন ও পূজাদি করিবার জক্ষ মধুর
বাবু করেক দিন অবস্থান করেন। একটি বিশেষ
৮বৈছনাথ দর্শন ও বাটনা এথানে উপস্থিত হইরাছিল। এই স্থানের
এক দক্ষিত্র পদ্মীর ব্রীপ্রক্ষদিপের ফুর্দশা দেখিবা
ঠাকুরের হালর করুপায় বিগলিত হইরাছিল এবং মধুর বাবুকে বলিরা তিনি
ভাহাদিগকে এক দিবস ভোজন এবং প্রভোককে এক একথানি বস্ত্র
প্রধান করিরাছিলেন।

বৈশ্বনাথ হইতে প্রীপুত মধুর একেবারে ৮কালীখানে উপস্থিত হর বাছিলেন। পথিমধ্যে উল্লেখবোগা কোন ঘটনা উপস্থিত হর নাই। কেবল, কালীর সন্ধিকটে কোন স্থানে কার্যান্তরে গাড়ী হইতে নামিরা প্রীরামক্রফানেব ও হলর উঠিতে না উঠিতেই গাড়ী ছাড়িরা দিরাছিল। প্রীপুত মধুর উহাতে বাস্ম হইরা কালী হইতে এই মর্ম্মে তার করিরা পাঠান বে, পরবর্ত্ত্তী গাড়ীতে বেন তাঁহাদিগকে পাঠাইরা দেওবা হর। কিব পরবর্ত্ত্তী গাড়ীতে বেন তাঁহাদিগকে অপেকা করিতে হর নাই। কোম্পানির কনৈক বিশিষ্ট কর্ম্মানরী প্রীপুক্ত রাজেক্রদাল বন্দ্যোপাধ্যার কোন কার্য্যের তত্ত্ববধানে একথানি ক্রম্ম (special) গাড়ীতে করিরা ব্যাক্রম্মেল পরেই ঐ স্থানে উপস্থিত হন এবং তাঁহাদিগকে বিশ্ব দেখিরা নিক গাড়ীতে উঠাইরা দইরা কালীখামে নামাইরা দেন। রাজেক্র বাবু কলিকাভার বাগবান্তার পরীতে বাস করিতেন 1

श्वकाव, श्काई-१व व्यात ।

কাশীধামে পৌছিরা মধুর বাবু কেনারঘাটের উপরে পাশাপাশি ছইথানি বাটা ভাড়া নইরাছিলেন। পূঞা, নান প্রভৃতি সকল বিষয়ে ডিনি এথানে মুক্ত হতে বার করিরাছিলেন। • ঐ কারণে এবং বাটার বাহিরে কোন হানে গমন করিবার কালে রূপার ছত্র ও আসাসোটা প্রভৃতি লইরা তাঁহার অগ্র পশ্চাৎ হারবানগণকে বাইতে দেখিরা লোকে তাঁহাকে একটা রাজারাজ্যা বলিরা ধারণা করিবাছিল!

তাঁহার বিশেষ ভাবাবেশ হইত। দেবহান ভিন্ন ঠাকুর কাশীর বিখ্যাত সাধ্যমিগকে ধর্শন করিতে

বাইতেন। তথনও হুদ্র সঙ্গে থাকিত। ঐকপে ঠাকুর ও শুনৈলনদানী পরমহংসাগ্রণী **শুদুক তৈলেজ দানীলীকে দর্শন** করিতে তিনি একাধিকবার গমন করিবাছিলেন।

শামীজী তথন মৌনাবদ্দনে মণিকৰ্ণিকার বাটে থাকিতেন। প্রথম নর্শনের দিন খামীজী আপন নজনানি ঠাকুরের সন্থ্যে থারণপূর্বক ঠাকুরকে অভ্যর্থনা ও সন্থান প্রদর্শন করিরাছিলেন এবং ঠাকুর উন্নার ইল্লির ও অবরব সকলের গঠন কলা করিরা হানরকে বিলাছিলেন বে, 'ইনাতে বথার্থ পর্যবহাংসর কলপ সকল বর্ত্তমান, ইনি সাক্ষাৎ বিষেধর।' খামীজী তথন মণিকর্ণিকার পার্লে একটি বাট বাধাইরা দিবার সভ্তর করিরাছিলেন। ঠাকুরের অহুরোধে হানর করেক কোনাল মৃত্তিকা ঐ হানে নিক্ষেপ করিরা ঐ বিবরে সহারতা করিরাছিল। তৎপরে ঠাকুর

<sup>.</sup> WHENT , BERTE-OF MAITE !

একদিন স্বামীনীকৈ মধুরের জাবাদে নিমন্ত্রণ করিব। জানিরা তাঁহাকে স্বহত্তে পারসাল থাওরাইবা দিবাভিত্যেন।

পাঁচ সাতদিন কাশীতে থাকিয়া ঠাকুর মধুরের সহিত প্রবাগে গমনপূর্বক
পূণাসক্ষমে স্থান ও ত্রিরাত্রি বাস করিয়াছিলেন।

১প্রয়াগধানে ঠাকুরের
আচরণ
মুখ্ডিত করিলেও ঠাকুর উঠা করেন নাই।
বিলিরাছিলেন, 'আনার করিবার আবশুক নাই।' প্রবাগ হইতে মধুর
বাবু পুনরার ৮কাশীতে কিরিরাছিলেন এবং এক পক্ষ কাল তথার বাস
করিয়া শ্রীবন্ধাবন দর্শনে অগ্রগর হইরাছিলেন।

প্রাকৃশাবনে মথুর নিধুবনের নিকটে একটি বাটাতে অবস্থান করিয়াছিলেন। কাশীর স্থার এখানেও তিনি মুক্তহন্তে দান করিয়ালিনে নিমুবনদি দর্শন করিয়ে বাইয়া প্রত্যেক হলে করেক থপ্ত প্রাকৃষ্ণ প্রদান করিয়াছিলেন। নিমুবন গিনি প্রণামীশ্বরূপে প্রদান করিয়াছিলেন। নিমুবন ভিন্ন ঠাকুর এথানে রাধাকুও, স্থামকুও এবং গিরিপার্যন্ধন করিয়াছিলেন। শেষোক্ত হলে তিনি ভাবাবেশে গিরিপুদে আরোহণ করিয়াছিলেন। এখানে তিনি খ্যাতনামা সাধকসাধিকাগণকে দর্শন করিছে গিরাছিলেন এবং নিমুবনে গলামাতার দর্শনলাতে পরম পরিত্তই হইরাছিলেন। ব্যবহনে উহার অব্দেব কর্মণাকল বেধাইরা ঠাকুর বলিরাছিলেন, 'ইংবার বিশেব উচাবহা লাভ হইরাছে।'

এক পক কাল আকাল জীবুন্দাবনে থাকিরা মধুবপ্রবৃধ সকলে
প্রবার কালীধানে আগমন করেন এবং ৮বিখনাথের
৮কাশ্বিত প্রভাগনন
ব বিশেষ বেশ কর্শনের জন্ম ২২৭০ সালের বৈশাধ্
দ্বতি
নাস পর্যন্ত অবহান করেন। ঐ সকরে ঠাকুর
এথানে প্রবর্ণমধ্রী জন্মপূর্ণ প্রতিমা করিনছিলেন।

কাশীবামে বোগেষরী নারী ভৈননী রাঞ্চনীর সহিত ঠাকুরের
প্রভাত এজনীতে
কাশীতে এজনীতে
কাশীতে এজনীতে
কাশীত এজনীত নামক পদ্দীর তাঁহার আবাসে তিনি করেকবার
কথা
সমন করিয়াছিলেন। রাঞ্চনী ঐস্থলে বোক্ষা
নারী একটি রমনীর সহিত বাস করিতেছিলেন।
ঐ রমনীর ভক্তি বিধাস দর্শনে ঠাকুর পরিতৃষ্ট হইরাছিলেন। রাঞ্চনী
বাইবার কালে রাঞ্চনী ঠাকুরের সজে গমন করিয়াছিলেন। রাঞ্চনীতে
ঠাকুর এখন হইতে শ্রীকুলাবনে অবস্থান করিতে বলিয়াছিলেন।
কাম বলিত, ঠাকুর ওখা হইতে কিরিবার স্বপ্নকাল পরে রাজ্বনী
শ্রীকুলাবনে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন।

প্রবন্ধাবনে অবস্থানকালে ঠাকুরের বীণা গুনিতে ইচ্ছা হইরা-ছিল। কিছ সে সময়ে তথার কোনও বীণ্কার উপত্তিত না থাকার উহা সকল হয় নাই। কাশীতে কিবিয়া ভাঁহার বীণ কার মহেশকে यत्न श्रमवात के हेका छेत्रद वह कर श्रीपुटन महिन-ছেখিতে ছাওয়া চন্দ্র সরকার নামক একজন অভিজ্ঞ বীণুকারের ভবনে জনবের সভিত উপস্থিত ভটবা তিনি তাঁচাতে বীণা ভুনাইবার বর্ত অনুরোধ করেন। মহেশ বাব কাশীত মধনপুরা নামক পর্য়ীতে অবস্থান করিতেন। ঠাকুরের অমুরোধে তিনি সেদিন পরম আফ্রাদে অনেকক্ষণ পৰ্যন্ত বীণা বাঞাইরাছিলেন। বীণার মধুর ঝহার ওনিবামাত্র ঠাকুর ভাষাবিষ্ট হইয়াছিলেন, পরে অধ্বাঞ্চলা উপন্থিত হইলে ভাহাকে এএলগদখার নিকটে মা, আমার হুঁপ দাও, আমি ভাল করিয়া বীণা শুনিব'—এইরপে প্রার্থনা করিছে শুনা বিয়াছিল। ঐক্লপ প্রার্থনার পরে তিনি বাজ্ঞাবভূমিতে অবস্থান করিতে সমর্থ बरेबांडिएनन, এবং नवानत्य वीवा ध्वववनूर्वक बत्या मत्या छेरात स्ट्रांतत সহিত নিজ বর মিলাইরা গীত গাহিরাছিলেন। অপহার পাঁচটা হইতে

রাত্রি আটটা পর্যন্ত ঐক্সপে আনন্দে অভিবাহিত হইলে মহেশ বাবুর জন্মরোগে ভিনি ঐহানে বিঞ্চিৎ জনবোগ করিরা মধুরের নিকট উপস্থিত হইরাছিলেন। মহেশ বাবু ওদবহি ঠাকুরকে প্রভাহ দর্শন করিতে আগমন করিতেন। ঠাকুর বলিতেন—বীণা বাজাইতে বাজাইতে ইনি এককালে মন্ত হইরা উঠিতেন।

কাশী হইতে প্রীকৃত মধ্র গরাধানে বাইবার বাসনা প্রকাশ করেন।
কিছ ঠাকুরের থা বিবরে বিশেব আগতিও থাকার তিনি থা সকল
পরিত্যাপপুর্বক কলিকাতার কিরিয়া আসিরাছিলেন। ক্ষমর বলিত,
একপে চারি মাস কাল তীর্বে প্রমণ করিবা সন
পরিত্যাপপুর্বক
বাবুর সহিত পুনরার দক্ষিণেখারে আগমন করিবাছিলেন। প্রীকৃষ্ণাবন হইতে ঠাকুর রাধাকুও ও প্রামকুণ্ডের রক্ষ
আনরন করিবাছিলেন। দক্ষিণেখারে আসিরা তিনি উহার কিরমণ্
পঞ্চবীর চতুর্দ্ধিকে ছড়াইরা বেন এবং অর্বাশিরীংশ নিজ সাবনকুচীরমধ্যে সহতে প্রোথিত করিবা বলিবাছিলেন,—"আল হইতে এই ক্ষম
প্রীকৃষ্ণাবন তুল্য বেবজুমি হইল।" হামর বলিত, উহার অনতিকাল
পরে তিনি নানাছানের বৈক্ষব গোষামী ও ভক্ত সকলকে মধ্র বাবু
ছারা নিমন্তিত করাইবা আনিরা পঞ্চবটীতে মহোৎসবের আরোজন
করিবাছিলেন। বপুর বাবু থা কালে গোষামীলিগকে ১৬, টাকা এবং

তীৰ্থ হইতে কিবিবাৰ অৱকাল পৰে ব্যৱহাৰ ব্ৰীয় মৃত্যু হব ।

ঐ ঘটনাৰ ভাষাৰ মন সংগাৰের প্রতি কিছুবনৰেৰ বীৰ বৃত্যু ও
কালের অন্ত বিরাগসম্পান হইবা উঠিবাছিল।
কাম্যা ইডাপুর্কে বলিবাছি ক্ষবহাৰ ভাবক ছিল

देवकर जल्मिश्राक > होको कतिया मिक्निश खनान कतियाहितन।

<sup>\*</sup> weste, Guste-14 weits !

না। নিজ ক্ষুদ্র সংসারের প্রীবৃদ্ধি করিয়া বধাসম্ভব ভোগ ক্ষুদ্রে কালবাপন করাই ভাষার জীবনের আছর্ল ছিল। ঠাকরের নিরম্বর সক্তবে ভাহার মনে কথন কথন অঞ্ভাবের উল্ল হইলেও উচ্চ অধিককাল স্থায়ী হইত না। ভোগবাসনা পরিতথ্য করিবার কোনত্রপ স্থবোগ উপস্থিত হইলেই জন্ম সৰুল ভলিয়া উহার পশ্চাৎ ধাবিত হইত এবং বতকাল উহা সংগিত না হইত ভতকাল ভাচার মনে অন্ত চিন্তা প্ৰবেশলাভ কৰিত না। সেৱন ঠাকুরের সমগ্র লাখন ক্ষাবের দক্ষিণেশ্বরে থাকিবার কালে অভারিত চটলেও সে ভাচার ম্বর্ট দেখিবার ও ব্রিবার অবসর পাইরাছিল। একপ হইলেও কৈছ ভাগর তাহার মাতৃলকে বথার্থ ভালবাদিত এবং তাঁহার বধন বেরপ দেবার আবশুক হটত তাহা সম্পাদন করিতে বন্ধের জাট করিত না। উহার ফলে জনরের সাহস, বৃদ্ধি এবং কার্যকুপলতা বিশেষ প্রাফুটিত হইরাছিল। আবার বিখ্যাত সাধকদিলের নিকটে মাতলের অলৌকিকম প্রবণে এবং তাঁছাতে দৈবশক্তিদকলের প্রকাশ দর্শনে ভাহার মনে একটা বিশেষ বলের সঞ্চারও হইস্বা-ছিল। সে ভাবিয়াছিল, মাতৃল বখন তাহার আপনার হইডেও আপনার এবং সেবা ছারা বধন সে তাঁহার বিশেষ ক্রপাপাত্র **ভটরাছে তথন আধ্যাত্মিক রাজ্যের ফলনকল তাহার এক প্রকার** করারত্তই বৃত্তিরাছে। বধনি ভাহার মন ঐ সকল লাভ করিছে প্রবাসী হটবে মাতুল নিজ দৈবলক্তিপ্রভাবে তাহাকে তথনি ঐ সকল লাভ করাইরা দিবেন। অভএব পরকাল সহত্তে ভাহার ভাবিবার আবস্তকতা নাই। কিছুকাল সংসারম্বণ ভোগ করিবার পরে সে পার্যাক বিষয়ে মনোনিবেশ করিবে। পদ্মীবিরোপবিশ্বর জন্ম ভাবিদ. এখন সেইকাল উপস্থিত হইরাছে। সে পূর্ব্বাংপকা निकार नरिष्ठ क्षेत्रिकनस्यात श्रवास बट्गानित्यम कस्तिन, शतिसात्मत

ভাগড় ও পৈতা থুলিবা রাধিরা মধ্যে মধ্যে থান করিতে লাগিল এবং ঠাকুরকে ধরিরা বিলল, তাহার বাহাতে তাঁহার ক্সার আধ্যাত্মিক উপলব্ধিনকন উপত্থিত হয়, তাহা করিরা দিতে হইবে। ঠাকুর ভাহাকে বন্ধ কুরাইলেন যে, তাহার ঐরপ করিবার আবশুক নাই, তাঁহার সেবা করিবেই তাহার সকল কল লাভ হইবে, এবং ভালর ও তিনি উভরেই বদি দিবারাত্ম ভগবান্তাবে বিভোর হইরা আহার-নিত্রাদি শারীরিক সকল চেটা ভূলিবা থাকেন, তাহা হইলে কে কাহাকে দেখিবে, ইত্যাদি—দে তাহাতে কর্ণপাত করিল না। ঠাকুর অগত্যা বনিলেন, "মার বাহা ইক্ছা, তাহাই হউক, আমার ইচ্ছার কি কিছু হব রে!—মা-ই আমার বৃদ্ধি পাল্টাইরা দিরা আমাকে এইরপ অবস্থার আনিরা অত্ত উপলব্ধিনকল করাইরা দিরা আমাকে এইরপ অবস্থার আনিরা অত্ত উপলব্ধিনকল করাইরা দিরাভান—মার ইচ্ছা হব ব'দি তোরও হইবে।"

ঐক্লপ কথাবাৰ্তার করেক দিন পরে পূজা ও খ্যানকালে হাররের জ্যোতির্থার দেবমূর্তিগকলের দর্শন এবং অর্দ্ধনাঞ্চার হইতে আরম্ভ হইল। মথুর ধারু হারকেে একদিন ঐক্লপ জাবার একি অবস্থা হইল, বাবা ?' ঠাকুর তাহাতে তাহাকে বুরাইরা বলিলেন, ''হারর চং করিরা ঐক্লপ করিতেছে না—একট্ট্ আর্দ্ধট্ট র্লন্দের অন্ত সে মাকে ব্যাক্লপ হইরা ধরিরাহিল, তাই ঐক্লপ করিরে অন্ত সে মাকে ব্যাক্লপ ইইরা ধরিরাহিল, তাই ঐক্লপ করিরা হিবেন।" মথুর বলিলেন, 'বাবা, এ সব তোমারই থেলা, তুমিই হারকেে ঐক্লপ অবস্থা করিরা দিরাছ, তুমিই এখন ভাহার মন ঠাতা করিরা হাও—আমরা উত্তরে নন্দীকৃদীর মত ভোমার কাছে থাকিব, দেবা করিব, আমাদের ঐসব অবস্থা কেন ?'

মণুরের সহিত ঠাকুরের ঐকপ কথাবার্তার করেক দিন পরে

একদিন বাত্রে ঠাকুরকে পঞ্চবটা অভিমূখে বাইতে দেখিয়া, ভাহার প্ররোজন হইতে পারে ভাবিরা, জ্বর গাড়, ও গামছা লইরা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাইতে লাগিল। বাইতে বাইতে জনরের এক অপুর্বা দর্শন উপস্থিত হইন। সে দেখিতে পাইন, ঠাকুর খুল ব্লক্ত-মাংসের দেহধারী মহন্ত নহেন, তাঁহার দেহনিঃস্ত অপুর্ব্ধ জ্যোভিতে পঞ্চবটী আলোকিত চুটুৱা উঠিবাছে, এবং চলিবাছ কালে তাঁহার জ্যোতিশ্বর পদ্যুগল ভূমি স্পর্শ না করিয়া শুক্তে শক্তেই তাঁহাকে বহন করিতেছে। চক্রর দোবে ঐরপ দেখিতেছি ভাবিরা জনর বারংবার চক্র মার্ক্তন করিল, চতপার্যন্ত পদার্থসকল নিরীক্ষণ করিয়া পুনরায় ঠাকুরের দিকে দেখিডে क्षप्रसार व्यक्तक प्रपीन गांशिन, किंद्ध किंद्राउटे किंद्र स्टेन ना-वृक्त, লতা, গলা, কুটার প্রভৃতি পদার্থনিচরকে পূর্ববৎ দেখিতে পাইলেও ঠাকুরকে পুন: পুন: ঐব্রপ দেখিতে থাকিল। তথন বিশ্বিত হটরা জন্ম ভাবিল, আমার ভিতরে কি কোনরূপ পরিবর্ত্তন উপন্থিত হইরাচে. বাহাতে এরপ দেখিতেছি? ঐরপ ভাবিরা সে আপনার मित्क ठांडियांबाक कांडांव यत्न इट्टेन त्मक मियासक्यांबी त्यांकियंब দেবাকুচর, সাক্ষাৎ দেবতার সঙ্গে থাকিরা চিরকাল জীতার সেব। করিতেছে। মনে ছইল, সে যেন ঐ দেবতার জ্যোতিঃখন অভসম্ভত অংশবিশেব, এবং তীহার সেবার জন্মই তাহার ভিত্র শরীর ধারণপূর্বক পুথগভাবে অবস্থিতি। একপ দেখিয়া এবং নিষ জীবনের ঐরপ রহন্ত জদবুদ্দ করিবা তাহার অববে আনন্দের প্রাবল বন্ধা উপস্থিত হুইল। সে আপনাকে ভুলিল, সংসার ভুলিল, পুথিবীর মানুষ ভাষাকে উন্মাদ বলিবে, সে কথা জুলিল এবং আর্থ-বাঞ্জাবাবেশে উন্মন্তের স্থার চীৎকার করিবা বারংবার বলিতে লাগিল.—'ও রামত্রক! ও রামত্রক! আমরা ত মাছুব নহি, আমরা এথানে কেন ? চল লেলে বেলে বাই, জীবোদ্ধার করি ! ভূমি বাহা আমিও তাহাই !'

ঠাকুর বলিতেন, "তাহাকে ঐক্লণ চীৎকার করিতে শুনিরা বলিলান, 'প্রের থান্ থান্; অনন বলিতেছিল কেন, কি একটা হইরাছে ভাবিরা এখনি লোকজন সব ছুটিরা আসিবে',—কিন্তু সে কি তাহা শুনে! তথন ডাড়াডাড়ি তাহার নিকটে আসিরা তাহার বক্ষ স্পর্ণ করিরা বলিলান, 'বে বা শালাকে জড় করে দে'।"

ক্ষম বলিত, ঠাকুর ঐরপ বলিবামাত্র তাহার পূর্বোক্ত দর্শন

ও আনন্দ বেন কোথার দুপ্ত হইল এবং সে
ক্ষমের মনের সভ্য প্রের বেমন ছিল আবার তেমনি হইল। অপূর্বর আবি

আনন্দ হইতে সহসা বিচ্যুত হইরা তাহার মন

বিবাদে পূর্ব হইল এবং সে রোগন করিতে করিতে ঠাকুরকে বলিতে লাগিল, 'নামা, তুমি কেন অমন করিলে, কেন অড় হইতে বলিলে, ঐরেপ দর্শনানক আমার আর হইবে না।' ঠাকুর তাহাতে তাহাকে বলিলেন, "আমি কি তোকে একেবারে অড় হইতে বলিরাছি, তুই এখন হির হইরা থাক্—এই কথা বলিরাছি। সামায় দর্শনলাভ করিরা তুই যে গোল করিলি, তাহাতেই ও আমাকে ঐরপ বলিতে হইল। আমি বে চর্কিল কটা কত কি বেথি, আমি কি ঐরেপ গোল করি? তোর এখনও ঐরেপ দর্শন করিবার সময় হর নাই, এখন হির হইরা থাক্, সমর হইলে আবার কত কি বেথিবি।"

ঠাকুরের পূর্ব্বোক্ত কথার হানর নীর্য হইলেও নিচান্ত কুর হইল।
পরে অহন্তারের বশবর্ত্তা হইরা লে ভাবিল,
ক্ষরের নাথবার বিদ্ধ বেরুপেই হউক লে ঐরুপ দর্শন আবার লাভ
করিতে চেটা করিবে। দেখ্যান জপের যাঝা বাড়াইল এবং রাঝে

পঞ্বদীতলৈ বাইবা ঠাকুর বেখানে বসিরা পূর্বে ৰূপ ব্যান করিছেন रनरेवरन यनिया ⊌वनवचारक छाकिरा धरेत्रभ समझकविन। खेळल ভাবিরা একদিন সে গভীররাত্তে শ্ব্যাভ্যাগপর্কক পঞ্চবটাতে উপস্থিত হটল এবং ঠাকুরের আসনে ধ্যান করিতে বসিল। কিছক্ষ পরে ঠাকুরের মনে পঞ্চবটান্তলে আসিবার বাসনা কথবাতে তিনিও ঐতিকে আসিতে লাগিলেন এবং তথাৰ পৌছিতে না পৌছিতে শুকিতে পাইলেন. জন্ম কাত্র চীৎকারে তাঁহাকে ডাঞ্চিভেছে. 'বাৰা গো. পুডিরা মরিলাম, পুডিরা মরিলাম।' ত্রন্তপদে অগ্রসর হইর ঠাকুর তাহার নিকট উপস্থিত হইরা জিজাসা করিলেন, "কি রে, কি হটরাছে "" ফালর বছণার অভিন হটরা বলিতে লাগিল, 'মামা, এইখানে ধ্যান করিছে বসিবামাত্র কে বেন এক মালসা আঙন গারে ঢালিরা দিল, অসফ লাহবল্লণা হইতেছে।' ঠাকুর जारात जार कांक वनारेवा वनिरामन, "वा, bie रहेवा वारेटन, करे কেন এরপ করিস বল দেখি? ভোকে বলিছাছি, আমার সেবা করিলেই তোর সব হইবে।" ছালা বলিত, ঠাকুরের হক্তপার্শে বাভবিক ভারার সকল বছ্রণা ভবনি নাম হটল। অভঃপর সে আর পঞ্চকীতে ঐনপে খ্যান করিতে বাইত না এবং ভাষার মনে বিশ্বাস হইল ঠাকুর कार्कारक (र कथा विनिश्चास्त्र कार्बाद सम्बंधा कवितन कार्बाद कार्न अडेटर जा।

ঠাকুরের কথার বিধাস হাপন করিবা হাবর এখন অনেকটা
লাজিলাভ করিলেও ঠাকুরবাটার দৈনন্দিন কর্মহ্বব্যের প্রগোধন সকল তাহার পূর্বের ছার কচিকর বোধ
হবঁতে লাগিল না। তাহার মন নৃত্ন কোন কর্ম করিবা নবোলাদ লাভ করিবার অন্ধ্রসভান করিতে লাগিল। নন ১২৭০ নালের আধিন বাস আগত বেধিরা সে নিজ বাটাতে শার্মবীরা পূজা করিতে বনহু

করিল। জনবরামের জ্যেষ্ঠ বৈষাজের প্রাতা গলানারারণের তথন দুত্যু হইরাছে, এবং রাখব মধুর বাবুর অমিদারিতে থাজনা আছারের কর্ম্মে বেশ হুট পর্যা উপার্জন করিতেছে। সমর ফিরার বাটীতে নুতন চন্তীমগুপথানি নিশ্বিত হইবার কালে গলানারায়ণ ইচ্ছা क्षकान कतिशाहित्तन. धकरात अन्तर्भावनात्क चानिश छथात्र रमाहेत्तन. कि ए हेका अर्थ कदिवाद छाँहाद सरवाश हद नाहे। स्वयं अर्थन ভাঁছার ঐ ইচ্ছা শ্বরণপূর্বক উচা পূর্ণ করিতে যত্নপর হইল। কর্মী হুদরের ঐ কার্যো শান্তিশাভের সম্ভাবনা বুঝিরা ঠাকুর ভাহাতে সমত হইলেন এবং মধুর বাবু জনবের ঐরপ অভিপ্রার জানিতে পারিরা ভাষাকে জার্থিক সাহায্য করিলেন। শ্রীযুত মথুর ঐক্রপে অর্থনা হারা করিলেন বটে, কিন্তু পুলাকালে ঠাকুরকে নিজ বাটীতে রাধিবার জন্ম বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। জনর ভাহাতে কুলমনে পূজা করিবার জন্ত একাকী দেশে বাইতে প্রস্তুত হটল। বাইবার কালে তাহাকে কুল দেখিবা ঠাকুর বলিরাছিলেন, 'তই হঃথ করিতেছিল কেন? আমি নিতা সন্ম শরীরে তোর পঞা দেখিতে ঘাইব, আমাকে অপর কেহ দেখিতে পাইবে না কিছ তুই পাইবি। তই অপর একজন ব্রাহ্মণকে তন্ত্রধারক রাধিবা নিজে আপনার ভাবে পূজা করিস এবং একেবারে উপবাস না করিয়া মধ্যাকে ছব্দ পদালন ও মিছরির সরবৎ পান করিস। ঐরপে পূলা করিলে ⊌অগলহা তোর পূজা নিশ্চর গ্রহণ করিবেন।' গ্রন্থলে ঠাকুর, কাহার ছারা প্রতিমা গভাইতে হইবে, কাহাকে ভম্লবারক করিতে হইবে, কি ভাবে অন্ত সকল কাৰ্য্য করিতে হইবে—সকল কথা ভয় ভব্ন করিবা তাহাকে বলিবা দিলেন এবং লে মহানক্ষে পূজা করিতে बाखा कविन ।

বাটীতে আসিরা হানর ঠাকুরের কথামত সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান

করিল এবং বৃটির দিনে ৮দেবীয় বোধন, আধিবাসাদি সকল কার্য্য সম্পন্ন করিবা অবং প্রভার এতী চুটল। সংঘী-

৺ছুর্গোৎসবকালে ক্দরের ঠাকুরকে দেখা গশ্যম কাৰৱা বৰং সুৰাৰ এতা হংল। দৰেনা বিহিতা পূলা সাল কৰিবা ৰাত্ৰে নীবাৰন কৰিবাই কালে ক্ষৰ লেখিতে পাইল, ঠাকুব জ্যোতিৰ্ম্মৰ লবীতে প্ৰতিভাৱ পাৰ্ছে ভাষাবিই ৰইবা ক্ষাহ্মান

রহিবাছেন! জনর বলিত, ঐরপে প্রতিদিন ঐ সমরে এবং সদ্ধিপুলা-কালে সে দেবীপ্রতিমাপার্যে ঠাকুরের দিব্যদর্শন লাভ করিবা মহোৎসাহে পূর্ব হইরাছিল। পূজা সাল হইবার স্বর্জাল পরে জনর দিশিংশবরে কিরিরা আসিল এবং ঐ বিষয়ক সকল কথা ঠাকুরকে নিবেদন করিল। ঠাকুর ভাহাতে ভাহাকে বলিরাছিলেন, "আরভি ও সদ্ধিপুলার সমর ভোর পূজা দেখিবার জন্ত বাত্তবিকই প্রাণ ব্যাকুল হইবা উঠিবা আনার ভাব হইবা গিরাছিল এবং জন্তুত্ব করিবাছিলাম বেন জ্যোভিশ্বর শরীরে জ্যোভিশ্বর পথ দিবা ভোর চণ্ডীমগুলে উপ্রভিত হইবাছি।"

বাধ্য হইরা তাছাকে পূজা বন্ধ করিতে হইরাছিল। সে বাহা হউক, প্রথম বংসরের পূজার কিছুকাল পরে ব্যবহ পূলরার বারপরিপ্রহ করিরা পূর্বের ভার দক্ষিণেররের পূজাকার্ব্যে এবং ঠাসুরের সেবার মনোনিবেশ করিয়াছিল।

# উনবিংশ অধ্যায়

#### স্বজনবিয়োগ

ঠাকুরের অগ্রন্ধ প্রাক্ত রামকুমারের পুত্র অক্ষরের সঞ্জি পাঠককে আমরা ইতঃপূর্বের সামান্তভাবে পরিচিত করাইরাছি। পূজ্যপাদ বানকুমার-পুত্র আক্ররের কথা অক্ষরের কথা অক্ষর দক্ষিণেশ্বরে আসিরা বিক্রুমন্দিরে পূজ্যকর পদ গ্রহণ করিরাছিল। তথন ভাহার বরস সভর বৎসর হইবে। ভাহার সহদে করেকটি কথা এখানে বলা হোরোজন।

লল্পন্তিক কালে অকরের প্রেস্তির মৃত্যু হওয়ার মান্ট্রীন বালক
নিল্প আত্মীরবর্গের বিশেষ আন্তরের পাত্র ইইরাছিল। সন ১২৫১
সালে ঠাকুরের কলিকাভার প্রথম আগমনকালে অকরের বরস তিন
চারি বংসর মাত্র ছিল। অতএব ঐ ঘটনার পূর্ব্বে ছুই তিন বংসর
কাল পর্যন্ত ঠাকুর অকরকে ক্রোড়ে করিরা মান্ত্র করিতে ও সর্ব্বলা
আন্তর বহু করিতে অবসর পাইরাছিলেন। পিতা রামকুমার কিছ
অকরকে কথনও ক্রোড়ে করেন নাই। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে
বালতেন, 'যারা বাড়াইবার প্রেরোজন নাই; ছেলে বীচিবে না!'
পরে ঠাকুর বধন সংসার-জুলিরা, আপনাকে ভুলিরা সাধনার নিময়
ছইলেন, তথন স্থান্তর বিশ্ব তাহার অলক্ষ্যে কৈশোর অভিক্রমপূর্ত্বক
বৌবনে পদার্পন করিরা অধিকতর প্রিরন্ধনি হইরা উঠিয়াছিল।
ঠাকুর এবং গুলার অভ্যন্ত আত্মীরবর্গের নিকটে
ভুনিরাছি, অকর বাড্যবিক্ট অভি তুপুক্ব ছিল।
উল্লায়া বলিতেন, অকরের বেহের বর্ণ বেনন উক্ষল ছিল,

অপথাত্যকাৰির গঠনও ডেমন স্থঠান ও স্থপালত ছিল, দেখিলে জীবন্ত শিবসূতি বলিয়া জ্ঞান হইত।

বাল্যকাল হইতে অক্ষরের মন শ্রীশ্রীরাম্যনের প্রতি বিশেষ অভুরক্ত ছিল। কুলদেবত। ৮রখুবীরের শেবার marces Mainte সে প্রতিমিন অনেক কাল বাপন করিও। স্থভরাং ভঙ্কি ও সাধনাকরার ম্বাক্তবের আসিরা অক্তর বধন পঞ্চাকার্ব্যে ব্রতী হইল তথন আপনার মনের মত কার্ব্যেই নিবুক্ত হইরাছিল। ঠাকুর বলিতেন, "শ্রীশ্রীরাবাগোবিন্দলীর পলা করিতে বলিরা অন্ধ খ্যানে এমন ভদার হইত বে, ঐ সমর বিকুশরে বছলোকের সমাগম হটলেও সে জানিতে পারিত না—5ট কটাকাল ঐবলে অভিবাহিত करेबाद शरक छात्राव काँभ करेख।" कारदाव निकटी **श**निवाकि मन्तिरवा নিত্যপঞ্জা ক্রসম্পন্ন করিবার পরে অকর পঞ্চবটীতলে আগমনপর্কক অনেককণ শিবপুলার অভিবাহিত করিভ; পরে বহুতে রহন করিছা ভোজন স্মাপনাত্তে শ্রীমন্তাগবত পাঠে নিবিট হইত। ভৱিছ নবালুৱাগের প্রেরণার সে এইকালে স্থাস ও প্রাণায়াম এত অভিমাতার করিয়া বলিত বে, ভজ্জা ভাষার কঠ-তালুকে ক্ষীত চইয়া কগন কখন ক্লবির নির্গত হইত। অক্সবের ঐরগ ভক্তি ও ঈশ্বরামূরাগ ভাছাকে ঠাকুৱের বিশেষ প্রির করিবা ভূলিরাছিল।

ঐরপে বৎসরের পর বৎসর অভিবাহিত হইরা সন ১২৭০ সালের অর্থেকের অধিক অভীত হইল। অক্ষরের মনের ভাব বৃথিতে পারিরা পুছাতাত রামেখন তাহার বিবাহের কন্ত এখন পাত্রী অবেশ করিতে লাগিলেন। কাষারপুক্রের অনভিত্তে ক্তেকোল নামক প্রামে উপবৃক্তা পাত্রীর সন্ধান পাইরা রামেখন বখন অক্ষরেকে সইরা বাইবার কন্ত গুলিকেখনে আগমন করিলেন, তখন কৈত্রমান। চৈত্রমানে বাজা নিবিদ্ধ বলিরা আগদি উঠিলেও রামেখন

উহা মানিলেন না। বলিলেন, বিদেশ হইতে নিজ বাটাতে আগমন-কালে ঐ নিবেধ-বচন মানিবার আবশুকতা নাই। বাটাতে ফিরিয়া অনভিকাল পরে সন ১২৭৬ সালের বৈশাথে অক্ষরের বিবাহ হইল।

বিবাহের করেক মাস পরে খণ্ডরাগরে বাইরা অক্সরের কঠিন পীড়া হইল। শ্রীষুক্ত রামেখর সংবাদ পাইরা ভারাকে কামারপুকুরে আনাইলেন এবং চিকিৎসাদি দারা আরোগা করাইরা পুনরার দক্ষিপেখরে পাঠাইরা দিলেন। এখানে আসিরা বিবাহের পরে ভারার চেহারা ফিরিল এবং খাছ্যের বিশেষ ক্ষমেরের কঠিন শীড়া ও ডিরাভি হইন্ডেছে বলিরা বোধ হইন্ডে লাগিল। এমন সমরে সংসা একদিন অক্ষরের জর হইল।

ভাক্তার বৈভেরা বলিল, সামান্ত জর, শীত্র সারিরা ঘাইবে।

ক্ষম বলিত, অব্দয় খণ্ডমাগরে পীড়িত হইমাছে শুনিরা ঠাকুর
ইন্ডঃপূর্বে বলিরাছিলেন, "বন্ধু, লক্ষণ বড় খারাণ,
অব্দরের মৃত্যুবটনা ঠাকুরের পূর্ব ইতে জানিতে পারা বাহা হউক তিন চারি দিনেও অব্দরের অবের উপন্ম হইণ না দেখিবা ঠাকুর এখন ক্ষমকে

ভগদ্ম হংগ না বোৰৱা গ্ৰন্থ অবন ব্যৱক ভাকিরা বলিলেন, "হৃত্ব, ডাক্তারেরা ব্বিতে পারিভেছে না, অকরের বিকার হইরাছে, ভাগ চিকিৎসক আনাইরা আশ মিটাইরা চিকিৎসা কর, ছোঁড়া কিন্ত বাঁচিবে না।"

হুদ্র বলিত, "তাঁহাকে ঐকপ বলিতে তনিরা আমি বলিনার,

'ছি: ছি: মামা, তোমার মূখ দিরে ওরকম
অবন বাহির হইল !' তাহাতে তিনি
বলিলেন, 'আমি কি ইছা করিবা ঐকপ বলিরাছি?

মা বেনন জানান ও বলান ইছা না থাকিলেও

আমাকে তেমনি বলিতে হয়। আমার কি ইচ্ছা জক্ষ নার। পড়ে'!"

ঠাকুরের ঐরপ কথা তানিরা হারর বিশেষ উথিয় হইল এবং
হুচিকিৎসক সকল আনাইরা অক্ষরের পীড়া আরোগ্যের বছ
নানাভাবে চেটা করিতে লাগিল। রোগ কিছ
অক্ষরের মুড়া ও
ঠাকুরের আচরণ
মানাবিধি ভূগিবার পরে অক্ষরের অভিমকাল
আগত দেখিরা ঠাকুর তাহার শ্বাণার্মে উপস্থিত হুইরা বলিলেন,
'অক্ষর, বল, গলা নারারণ ও রাম!' অক্ষর এক ছুই করিরা তিন্
বার ঐ মন্ত্র আবৃত্তি করিবার পরক্ষণেই তাহার প্রাণাবারু বেছ
হুইতে নিজান্ত হুইল। ছুম্বের নিকটে তানিরাহি, অক্ষরের মুড়া
হুইলে হুম্বর বত কাঁমিতে লাগিল, ঠাকুর ভাবাবিট হুইরা ভত
ভালিতে লাগিলেন।

প্রিরদর্শন পুরুসদৃশ অকরের মৃত্যু উচ্চ তাবভূমি হইতে লর্শন করিবা ঠাকুর ঐরপে হাজ করিলেও প্রাণে বিবমাবাত বে অভ্যুত্তব করেন নাই, তাহা নহে। বছকাল পরে আমাহের অকরের মৃত্যুতে ঠাকুরের মনঃকট্ট গরুরের বিনাহেন বে, ঐ সমরে তাবাবেশে মৃত্যুটাকে

অবস্থান্তর প্রাপ্তিমাত্র বণিরা দেখিতে পাইলেও ভাবতক হইর।
সাধারণ ভূমিতে অবরোহণ করিবার কালে অক্সরের বিবোপে ভিনি
বিশেষ অভাব বোধ করিবাছিলেন। অক্সরের বেধত্যাগ ঐ বাটাতে
ছইরাছিল বলিরা ভিনি মধুর বাবুর বৈঠকখানা বাটাতে অতঃপর আর
কথনও বাস করিতে পারেন নাই।

অক্ষরের মৃত্যুর পরে ঠাকুরের নধানাগ্রক প্রীপুক রামেশর

<sup>•</sup> श्रद्भार, शृक्ताई—>व पराव।

কৰ্ম সম্পন্ন কবিত ।

ভট্টাচার্ব্য দক্ষিণেশরের রাধাগোবিন্দলীউ-এর পুরুকের পদ এহণ করিরাছিলেন।
কিন্তু সংসারের সর্বপ্রকার তন্তাবধান উলিহার উপর
ঠাকুরের লাভা
রাবেবরের প্রকের
পদ এহণ
থাকিতে পারিতেন না। বিষাসী ব্যক্তির হতে
ঐ কার্ব্যের ভারার্পণপূর্বক মধ্যে মধ্যে কামারপুকুর
রামে বাইরা থাকিতেন। শুনিরাছি, প্রীরাম্চক্র চট্টোপাঘ্যার এবং
দীননাথ নামক একব্যক্তি ঐ সম্বে তাঁহার স্থলাভিবিক্ত হবা ঐ

অব্দরের মৃত্যুর স্বর্মনাল পরে শ্রীয়ত মধুর ঠাকুরকে সলে नरेंद्रा निक क्यिशादि महरन धरः श्वरूशाह श्रम कदिशाहितन। ঠাকুরের মন হইতে অক্ষরের বিরোগভানিত प्रचारतत महिन्द्र श्रीकारतत অভারবোধ প্রাথমিত করিবার ক্ষুট বোধ হয়. वानाचारि प्रश्नव अ দ্বিক্ত লালালপূপ্ৰের তিনি এখন ঐরপ উপার অবলম্বন করিয়াছিলেন। সেহা কারণ, পরমভক্ত মধুর, এক পক্তে বেমন ঠাকুরকে সাক্ষাৎ দেবভাজ্ঞানে সকল বিষয়ে ভাঁচার অন্তবভী চুটুরা চলিতেন, অপর পক্ষে তেমনি আবার তাঁহাকে সাংসারিক ব্যাপার মাত্রে অনভিক্ত বালকবোধে সর্বতোভাবে নিজয়ক্ষণীয় বিবেচনা করিতেন। মধুরের অমিদারি মহল পরিদর্শন করিতে ঘাইরা ঠাকুর এক ভাবের পদ্মীবাসী জী-পুরুবগণের চর্দদ্র। ও অভাব দেখির। ভাহাদিগের ছ:বে কাতর হন এবং ভাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিছা মথরের বারা ভাহাদিগকে একমাথা করিবা ভেল, এক একথানি ন্তন কাপড় এবং উদর পুরিবা একদিনের ভোলন, দান করাইবাছিলেন। ছলঃ বলিড, রাণাঘাটের সন্নিকট কলাইঘাট নামক স্থানে পূর্ব্বোক্ত বটনা উপস্থিত হইবাছিল। মধুৰ বাবু ঐ সমৰে ঠাকুৰকে সংল লইবা নৌকাৰ করিরা চুর্লীর খালে পরিত্রমণ করিতেছিলেন।

হাবরের নিকট তনিবাহি সাভকীবার নিকট সোনাবেডে নারক প্রানে নথুরের গৈতৃক ভিটা ছিল। ঐ গ্রাবের সন্নিছিত প্রায় সকল তথন মথুরের অনিবান্তিকুক্ত। ঠাকুরকে সক্ষেপ্ত কর্মনার নিকটা ও কর্মনার নিকটা ও কর্মনার নিকটা ও কর্মনার নিকার নিকার নিকার নিকার নিকার করিবাতিক্তা । বিবরসম্পাতির বিভাগ লইবা প্রকাশ বিবাদ চলিতেছিল। সেই বিবাদ নিটাইবার ক্ষম্প করিবাতিলেন। গ্রাবের নাম এটাকামাগ্রো। মথুর তথার বাইবার কালে ঠাকুর ও ক্ষমকে নিক্ত হজীর উপর আরোহণ করাইবা এবং খবং শিবিকার আরোহণ করিবা প্রমন্ত করিবাতিলেন। প্রস্তুরের শুরুপ্রেপণের সবস্থ পরিচর্যায় করেক সন্তাহ ও থানে অভিবাহিত করিবা ঠাকুর দক্ষিণেখনে প্রবাহ কিরিবা আনিবাহিলেন।

মণ্বের বাটী ও ওক্সবান হর্ণন করিরা করিবার ব্যাক্তা পরে
ঠাকুরকে দইরা কলিকাভার কন্টোলা নারক
কন্টোলার ব্যাক্তিও
প্রাক্তি একটি বিশেব বটনা উপস্থিত ইইরাছিল।
কেবের আসনাধিকার পূর্বোক্ত পরীবাসী শ্রীকৃত কালীনাথ বস্ত বা
ভাল্না, নববীগানি
মর্শন
ঠাকুর ওধার নিমন্ত্রিত ইইরা সমনপূর্বাক ভাবাবেশে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বস্ত নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিবাছিলেন।
ব্য বটনার বিভাবিত বিরবণ আমরা পাঠককে অন্তর প্রাক্ত

ক্ষর বলিত, বাইবার কালে পথ বছুর ছিল বলিরা শিক্ত বধুর ঠাকুরকে
শিবিকার আলোহণ করাইরা বরং হতিপুঠে গবন করিয়াছিলেন এবং এাবে পৌহিবার
পরে ঠাকুরের কোঁকুরল পরিভৃত্তির অভ ভারাকে করন করন হতিপুঠে আরোহণ
করাইরাছিলেন।

কৰিবাছি। ত উহার অনতিকাল পৰে ঠাকুরের প্রীন্ববাণিধান দর্শন করিতে অভিলান হওবার মধ্ব বাবু উাহাকে সদে লইবা কাল্না, নববীপ প্রভৃতি হানে সমন করিবাছিলেন। কাল্নার গমন করিবা ঠাকুর কিরপে ভগবান দাস বাবাজী নামক সিদ্ধ ভক্তের সহিত দিলিত হইবাছিলেন এবং নববীপে উপন্থিত হইবা তাহার কিরপ অন্তুত দর্শন উপন্থিত ইইবাছিলে, সে সকল কথা আমরা পাঠককে অন্তুত দর্শন উপন্থিত ইইবাছিল, সে সকল কথা আমরা পাঠককে অন্তুত দর্শন উপন্থিত ইইবাছিল, সে সকল কথা আমরা পাঠককে অন্তুত দর্শন উপন্থিত ইইবাছিলেন। নববীপের সন্ধিকট গলার চড়াসকলের নিকট দিবা গমন করিবার কালে ঠাকুরের বেরপ গতীর ভাবাবেশ উপন্থিত ইইবাছিল, নববীপে বাইবা তন্ত্রপ হর নাই। মধ্ব বাবু প্রভৃতি ঐ বিবরের কারণ ক্রিজাণা করিলে ঠাকুর বলিবাছিলেন, প্রীশীনৈতভ্জনেবের দীলাক্ষল পুরাতন নববীপ গলাগতে দীন ইইবাছে; ঐ সকল চড়ার হুলেই সেই সকল বিভ্রমান ছিল, সেইবাছিল।

একাধিক্রমে চতুর্কণ বংসর ঠাকুরের সেবার সর্বাল্ক:করণে .নির্ক্ত
মধুরের নিকাম ভাব তাবে উপনীত হইরাছিল, তর্বিবরের দৃটারক্রমে
ক্রমর আমাদিগকে একটি ঘটনা বলিরাছিল। পাঠককে উলা এখানে
বলিলে মক্ষ ক্টবে না ।

এক সমরে মধুর বাবু শরীরের সন্ধিত্ববিশেষে ক্ষোটক হইরা শ্ব্যাগত হইরাছিলেন। ঠাকুরকে দেখিবার জন্ত ঐ সমরে জাহার আগ্রহাতিশর বেখিরা জন্ত ঐকথা ঠাকুরকে নিবেলন করিল।

ভরভাব, উদ্ভরাই—কর অধ্যার।

<sup>+ ----</sup>

ঠাকুর শুনিরা বলিলেন, "আমি বাইরা কি করিব, ভাহার কোড়া আরাম করিরা বিধার আমার কি শক্তি আছে?" ঠাকুর বাইলেন না দেখিরা মণুর লোক পাঠাইরা বারংবার কাতর প্রার্থনা আনাইতে লাগিলেন। তাঁহার ঐরপ ব্যাকুলতার ঠাকুরকে অগতাা বাইতে হইল। ঠাকুর উপস্থিত হইলে মণুরের আনন্দের অবধি রইল না। তিনি অনেক কটে উঠিয়া ভাকিয়া ঠেস দিবা বসিলেন, এবং বলিলেন 'বাবা, একটু পারের খুলা রাভ।'

ঠাকুর বলিলেন, "আমার পারের ধ্লা লইবা কি হইবে, উহাতে ভোমার ফোড়া কি আরোগ্য হইবে ?"

মণুর ভাষাতে বলিলেন, 'বাবা আমি কি এমনি, ভোমার পারের ধূলা কি ফোড়া আরাম করিবার জন্ম চাহিতেছি? ভাষার জন্ম ত ডাক্তার আছে। আমি ভবসাগর পার হইবার জন্ম ভোমার এচরণের ধূলা চাহিতেছি।'

ঐ কথা শুনিবামাত্র ঠাকুর ভাবাবিট হইলেন। মধুব ঐ অবকাশে 
ভাহার চরণে মন্তক হাপনপূর্বক আপনাকে কুভার্ব জ্ঞান করিলেন—ভাহার 
ফুনছনে আনকাশ্র নির্গত হইতে লাগিল।

মণ্ববাব ঠাকুরকে এখন কভদ্ব ভকিবিখাস করিতেন ভছিবরের
নানা কথা আমরা ঠাকুরের এবং ক্রেরের নিকটে শুনিরাছি। এক
কথার বলিতে হইলে, তিনি তাঁহাকে ইহলাল
ঠাকুরের সহিত মণ্বের
পরকালের সহল ও গতি বলিরা দৃঢ় থারণা করিরাহিলেন। অন্ত পক্ষে ঠাকুরের ক্রণাও তাঁহার
প্রতি তেমনি অসীম ছিল। স্বাধীনচেতা ঠাকুর মণ্বের কোন কোন
কার্ব্যে সমরে সমরে বিরক্ত হইলেও ঐতাব ভূলিরা ভগনি আবার
ভাহার সকল অন্তরোধ ক্রকাপুর্যক তীহার ঐহিক ও পার্বিকে

কল্যাণের জন্ত চেটা করিতেন। ঠাকুর ও মধুরের সমস্ক বে কত গভীর প্রোমপূর্ব অবিচ্ছেড ছিল, ভাষা নির্মাণিক ঘটনার বৃথিতে পারা বার---

এক্সিল ঠাকর ভাবাবিষ্ট হটরা মধুরকে বলিলেন, "মধুর, তুমি বঙলিন (জীবিত) থাকিবে আমি ততদিন এখানে (দক্ষিণেখরে) থাকিব।" বধুর শুনিরা আতকে শিহরিরা উঠিলেন। কারণ, ডিনি জানিতেন, সাক্ষাৎ অগদ্যাই ঠাকুরের শরীরাবল্যনে তাঁহাকে ও জীতার পরিবারবর্গকে সর্বাদা রক্ষা করিতেচেন—ফুতরাং ঠাকরের ক্রেল কথা শুনিয়া ব্যালেন ভাঁচার অবর্ত্তমানে ঠাকুর ভাঁচার পরিবার-বৰ্গতে জ্যাপ করিয়া বাইবেন। অনন্তর তিনি দীনভাবে ঠাকুরকে বলিলেন, 'সে কি বাবা, আমার পত্নী এবং প্রত এ বিষয়ে দুটান্ত ছারকানাথও বে তোমাকে বিশেব ভক্তি করে। মধুর্কে কাতর দেখিরা ঠাকুর বলিলেন, 'আচ্ছা, তোমার পত্নী ও জোৱারি বভলিন থাকিবে, আমি ভতদিন থাকিব।' বটনাও বাতাবিক ক্রেল চটরাছিল। শ্রীমতী জগদখা দাসী ও ছারকানাথের দেচাবসানের অন্তিকাল পরে ঠাকুর চিরকালের নিমিত্ত দক্ষিণেশ্বর পরিত্যাগ করিরাছিলেন। শ্রীমতী জনম্বা দাসী ১৮৮১ গুটাবে সূত্যমূবে পতিত **১টরাচিলেন। ও উহার পরে কিঞ্চিদ্ধিক** তিন বৎসর মাত্র ঠাকুর দক্ষিণেখরে অবস্থান করিয়াছিলেন।

অন্ত এক দিবস মধুর বাবু ঠাকুরকে বলিরাছিলেন, 'কৈ

<sup>\* &</sup>quot;Jagadamba died on or about 1st January, 1881, intestate, leaving defendant Trayluksha, then the only son of Mathura, her surviving." Quoted from Plaintiff's statement in High Court Suit No. 203 of 1889.

বাবা, তমি বে, বলিয়াছিলে তোমার ভক্তপণ আসিবে, ভাছারা কেহই ড এখন আসিল না ?' ঐ বিষয়ে বিজীয় দুটাক ভাহাতে বলিলেন, "কি জানি বাব, মা ভাহালিগকে কড দিনে আনিবেন-ভাছালা সব আসিবে, একণা কিছ মা আমাকে বরং জানাইরাছেন: অপর বাহা বাহা দেখাইরাছেন সে সকলি ত একে একে সভা হইলাছে, এটি কেন সভা হইল না. কে ব্যানে।" ঐ বলিয়া ঠাকুর বিষয়মনে ভাবিতে লাগিলেন, ভাঁছার ঐ দর্শনটি কি তবে ভুল হইল ? মধুর তাঁছাকে বিষয় দেশিয়া মনে বিশেষ ব্যথা পাইলেন, ভাবিলেন, ঐকথা পাডিরা ভাল করেন নাই। পরে বালকভাবাপর ঠাকুরকে সান্ধনার অন্ত বলিলেন, ভারা আত্মক আর নাই আত্ৰক বাবা, আমি ত ভোষার চিরাম্প্রণত ভক্ত বহিরাছি---তবে আর, ভোমার হর্ণন সভ্য হইল না কিরপে ?—আমি এক শত ভজের তুল্য, ভাই মা বলিরাছিলেন, অনেক ভজ আসিবে !' ঠাকুর বলিলেন, "কে জানে বাব, ভমি বা বলচ ভাই বা হবে।" মথুর ঐ প্রাসকে আর অধিক দুর জ্ঞাসর না হইরা অভ কথা পাড়িয়া ঠাকুরকে ভুলাইরা দিলেন।

ঠাকুবের নিরস্তর সক্তথে মধুরের মনে কত্যুব ভাবপরিবর্ত্তন উপছিত হইরাছিল তাহা আমরা 'গুরুতাব' বধুরের ইরপ মিডাম- গ্রন্থের অনেক স্থলে পাঠককে বলিরাছি। পার অভি গাভ করা আফর্য্য বহে। বংগনে মুক্ত পুরুবের সেবকেরা তর্ম্পুটিত শুভ ব সংগ্রে পারীর মত কর্মসকলের ক্লের অধিকারী হরেন। অভএব অবভারপুরুবের সেবকেরা বে, বিবিধ দৈবী সম্পারের অধিকারী ক্রীবেন, ইহাতে আর বৈচিত্র্যা কি ?

স্পাদ বিপান, ক্বথ ছংখ, মিলন বিরোগ, জীবন মৃত্যুরূপ ভরত-স্বাভুল কালের অনন্ত শ্রেবাহ ক্রমে সন ১২৭৮ সালকে ধরাধানে উপস্থিত করিল। ঠাকুরের সহিত মধুরের সম্বদ্ধ খনিষ্ঠতর হইরা ঐ उद्भव शक्कान वर्ष शहार्थन कविन। विनास वाहेन, क्रिक्र वाहेन, আবাদেরও অর্দ্ধেক দিন অতীতের গর্ভে লীন মর্থরের দেহজাগ हरेन, धमन ममद खीवुछ मध्द खदरदारा नशागड হুইলেন। ক্রমণ: উহা বৃদ্ধি হুইয়া সাত আট দিনেই বিকারে পরিণত হুইল এবং মথরের বাকরোধ হুইল। ঠাকুর পূর্ব্ব হুইতেই ব্রিরা-চিলেন—মা তাঁহার ভক্তকে নিজ জেহমর অতে গ্রহণ করিতেছেন— মথরের ভজিত্রতের উদযাপন হটয়াছে। সেজক হাদরকে প্রতিদিন দেখিতে পাঠাইলেও, স্বরং মধরকে দর্শন করিতে একদিনও বাইলেন না। ক্রমে শেষ দিন উপস্থিত হটল—অন্তিমকাল আগত দেখিয়া मधन्तरक कानीचारि महेना याखना हहेन। त्महे मिन होकृत काननतक দেখিতে পাঠাইলেন না-কিছ অপবাহ উপস্থিত চইলে, চুই তিন হন্টাকাল গভীর ভাবে নিময় হটলেন এবং জ্যোতির্ময় বছের্ দিবা শবীরে ভাষের পার্শে উপনীত চটয়া ডাচাকে কডার্থ করিলেন— বছপুণার্চ্ছিত-লোকে ভাছাকে স্বরং আরচ করাইলেন।

ভাবভলে ঠাকুর ধ্বন্ধকে নিকটে ভাকিলেন, তথন পাঁচটা বাজিয়া গিবাছে—এবং বলিলেন, "প্রীপ্রীজগদবার স্বীগণ মধুরকে সান্তর দিব্য রথে উঠাইরা লইলেন— ঠাকুরের ভাবাবেশে এ ঘটনা দর্শন পরে, গভীর রাত্রে কালীবাটীর কর্মচারিগণ কিরিয়া আসিরা ভ্রন্তকে সংবাদ দিল, মধুর বাবু অপরাছে পাঁচটার সময় দেহ রক্ষা করিবাছেন। প্রিরপে পুণালোকে গমন করিলেও, ভোগবাসনার সম্পূর্ণ

<sup>\* &</sup>quot;Mathura Mohan Biswas died in July, 1871, intestate leaving him surviving Jagadamba, sole widow. Bhupal since deceased, a son by his another wife who had pre-deceased him—

কর না হওরার, পরম ভক্ত মধুরামোহনকে ধরাধামে পুনরার কিরিতে হইবে, ঠাকুরের মূখে একথা আমরা অভ্যসমরে শুনিবাছি এবং পাঠককে অভ্যম বলিবাছি।

and Dwarka Nath Biswas since deceased, defendant Trayluksha Nath and Thakurdas alias Dhurmadas, three sons by the said Jagadamba."

Quoted from plaintiff's statement in High Court Suit No. 230 of 1889—Shyama Churun Biswas, vs. Trayluksha Nath Biswas, Gurudas, Kalidas, Durgadas and Kumudini.

च्याचार, गुर्काई—१व चवात ।

## বিংশ অধ্যায়

### ৺যোড়শী-পূজা

মথুর চলিয়া বাইলেন, দক্ষিণেখর কালীবাটীতে ধানবের জীবনপ্রবাহ কিছ সমভাবেই বহিতে লাগিল। দিন, মাস অতীত হইবা ক্রমে ছরমাস কাটিরা গেল এবং ১২৭৮ সালের কাছন মাস সমাগত হইল। ঠাকুরের জীবনে একটি বিশেষ ঘটনা ঐ কালে উপস্থিত হইবাছিল। উহা জানিতে হইলে আমাদিগকে জররামবাটী গ্রামে ঠাকুরের খণ্ডরালরে একবার গমন করিতে হইবে।

আমরা ইতঃপূর্বে বলিরাছি, সন ১২৭৪ সালে ঠাকুর বধন ভৈরবী

বাদণী ও হদরকে সদে দইরা নিজ জন্মভূমি কামারপুকুর গ্রামে উপন্থিত হইবাছিলেন, তথন তাঁহার আত্মীয়া রুমণীগণ তাঁহার পত্তীকে ভথার আনরন কবিরাছিলেন। বলিতে বিবাহের পরে ঠাকুরকে বিবাহের পর ঐ কালেই খ্রীশ্রীমাডাঠাকুরাণীর প্রথম দর্শনকালে স্বামিসন্দর্শন প্রথম লাভ হইরাছিল। কামার-শ্ৰীদ্বীয়া বালিকা পুকুর অঞ্চলের বালিকাদিগের সহিত কলিকাতার यांक किरलब বালিকাদিগের ভুগনা করিবার অবসর বিনি লাভ করিয়াচেন, তিনি দেখিয়াচেন, কলিকাতা অঞ্চলের বালিকাদিগের দেহের ও মনের পরিণতি শ্বর বরসেই উপস্থিত হর, কিছ কামার-পুকুর প্রভৃতি গ্রামনকলের বালিকাদিগের তাহা হর না। চভর্দশ এবং কথন কথন পঞ্চল ও বোড়ল ববীরা কল্পা-आधा वालिकामित्रव দিগেরও সেধানে विकास मंदीरमानव বৌবনকালের পরিণজ্ঞি চর পূৰ্ণভাবে উকাত হয় তাহাদিগের মনের পরিণতিও ঐরণ বিলয়ে

হব। পিশ্বরাবদ্ধ পশ্দিশীসকলের ভার অলপরিসর ছানে কাল-বাপন করিতে বাধ্য না হইরা পবিত্র নির্দাণ গ্রাম্য বাধু দেবন এবং প্রাম হব্যে বথা তথা অক্ষশবিহারপূর্বক বাভাবিক ভাবে জীবন অভিবাহিত করিবার জন্তই বোধ হব ঐল্লপ হইরা থাকে।

চতুৰ্দ্দশ বৎসৰে প্ৰথমবাৰ স্বাহিসন্দৰ্শনকালে শ্ৰীমতী মাডাঠাকুৰাণী
নিতান্ত বালিকাস্বভাৰসন্দানা ছিলেন। দান্দান্ত্যঠাকুরকে প্রথমবার
ক্রেমির শ্রীথনার
বনের ভাব
শক্তি ভাহাতে তথন বিকাশোস্থ ইইরাছিল মাত্র।
পবিত্রা বালিকা ক্রেম্বুছিবির্হিত ঠাকুরের ছিব্য
সঙ্গ এবং নিঃস্বার্থ আন্তর্মন্ত লাভে ঐকালে স্পনির্ক্তিনীর জানকে

উন্নসিত হইরাছিলেন। ঠাকুরের ব্রীভক্তবিগের নিকটে তিনি ঐ উন্নাসের কথা অনেক সময় এটরপে প্রকাশ করিরাছেন, "হার্থমধ্যে আনন্দের পূর্ণবট বেন হাপিত রহিরাছে, ঐকাল হইতে সর্বাণা এইরূপ অস্তুত্ব করিতাম—সেই ধীর দ্বির দিব্য উন্নাসে অক্তর কতর্ব কিরূপ পূর্ণ থাকিত তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে।"

ক্ষরেক যাস পরে ঠাকুর বধন কামারপুকুর হইতে কলিকাতার ক্ষিরিলেন,
বালিকা তথন অনন্ত আনন্দসন্পাদের অধিকারিনী
থ্রতাব সইরা জীনীবার
হুইরাছেন—এইরপ অনুভব করিতে করিতে
বানের কথা পিত্রালারে কিরিরা আসিসেন। পূর্ব্বোক্ত উরাসের
উপলব্ধিতে তারার চলন, বলন, আচরণাদি সকল
টেরার ভিতর এখন একটি পরিবর্ত্তন বে উপস্থিত হুইরাছিল, একথা
আমরা বেশ বুবিতে পারি। কিন্তু সাধারণ মানব উহা দেখিতে
পাইরাছিল কি না সন্দেহ; কারণ উহা তারাকৈ চপলা না করিরা
শাভবভাবা করিরাছিল, প্রাপ্রভা না করিরা চিন্তাশীলা করিরাছিল,

ৰাৰ্থ-দৃষ্টি-নিবদা না করিবা নিংবার্থপ্রেমিকা করিবাছিল, এবং অন্তর *হুটা*ডে সর্ব্বপ্রকার অভাববোধ তিরোচিত করিয়া মানবসাধারণের ছঃখকট্টের সহিত অনম্ভ সমবেদনাসম্পন্না করিবা **(4)** কক্লণার সাক্ষাৎ প্রতিমায় পরিণত করিরাছিল। মানসিক উল্লাস-প্রভাবে অপের শারীরিক কটকে তাঁচার এখন চটতে কট বলিয়া মনে **চট**ত না এবং আজীয়বর্গের নিকট চটতে আলর যন্তের প্রতিলান না পাইলে মনে তঃথ উপস্থিত হইত না। ঐরূপে সকল বিষয়ে সামান্তে সম্ভটা থাকিয়া বালিকা আপনাতে আপনি ডুবিয়া তথন পিত্রালয়ে কাল কাটাইতে লাগিলেন। কিন্তু শরীর ঐস্থানে থাকিলেও তাঁহার মন ঠাকুরের পদামুদরণ করিয়া এখন হইতে দক্ষিণেখরেই উপস্থিত ছিল। ঠাকুরকে দেখিবার এবং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবার ব্যক্ত মধ্যে মধ্যে মনে প্রবেল বাসনার উলহ চটলেও ডিনি উচা যড়ে সম্বরণ পূৰ্বক ধৈৰ্যাবদম্বন করিতেন,—ভাবিতেন, প্ৰথম তাঁহাকে কুপা করিবা এতদুর ভালবাসিবাছেন, তিনি তাঁহাকে ভূলিবেন না-সময় হইলেই নিজ স্কাশে ডাকিয়া লইবেন। ঐরপে দিনের পর দিন হাইতে লাগিল এবং হালরে বিশাস দ্বির রাখিরা তিনি ঐ ক্ষমানের প্রতীকা করিতে লাগিলেন।

চারিটি দীর্ঘ বৎসর একে একে কাটিয়া গেল। আশা প্রতীক্ষার প্রবল প্রবাহ বালিকার মনে সমভাবেই বহিতে লাগিল। তাঁহার

ঐকালে শীশীনার মনোবেদনার কারণ ও দক্ষিণেখরে আসিবার সম্ভব শরীর কিন্তু মনের জ্ঞার সমভাবে থাকিল না, দিন দিন পরিবর্তিত হইরা সন ১২৭৮ সালের পৌবে উহা ভাহাকে অঠাদশ বর্বীরা বৃবতীতে পরিণত করিল। দেবতুস্য সামীর প্রথম সন্দর্শন-

ন্ধনিভ আনন্দ তাঁহাকে ভীয়নের দৈনন্দিন অ্থকুঃথ হইতে উচ্চে উঠাইরা রাখিলেও সংসারের নিরাধিল আনন্দের অবসর কোথার ? প্রানের পুদবের। জন্না করিতে বনিরা বথন উলিয় স্বানীকে 'উন্মন্ত' বনিরা নির্দেশ করিত, "পরিবানের কাপড় পর্যান্ত ভ্যাগ করিয়া হরি হরি করিয়া বেড়ার"—ইভাাদি নানা কথা বনিত, অথবা সমবরুরা রমনীগণ বথন উলিকে 'পাগলের স্থী' বনিরা করুণা বা উপেন্ধার পাত্রী বিবেচনা করিত, তথন মুখে কিছু না বনিলেও উলিয় অন্তরে দারুল বাধা উপস্থিত হইত। উন্মনা হইয়া তিনি তথন চিন্তা করিতেন—তবে কি পূর্বের বেদন দেখিরাছিলাম তিনি সেরুপ আর নাই' গোকে বেমন বনিতেছে, উলিয়ে কি ক্রন্তপ অবস্থান্তর হইয়াছে ? বিবাভার নির্কর্কে বৃদ্ধি ক্রন্তপাই ইইয়া থাকে তাহা হইলে আমার ত আর এখানে থাকা কর্ত্তব্য নহে, পার্থে থাকিয়া উলিয় সেবাতে নির্বৃক্ত থাকাই উচিত। অন্যন্ম চিন্তার পর স্থিয় করিবেন, তিনি স্বন্ধিব্যর স্থার বনিরা বিবেচিত হইবে তজ্ঞাপ অনুষ্ঠান করিবেন।

ফান্তনের দোলপূর্ণিমার ঐ্রৈটেডজনের জন্মগ্রহণ করিরাছিলেন।
পূণ্যতোরা জান্ট্রীতে লান করিবার জন্ম বন্ধের স্থল্য প্রাপ্ত
হইতে অনেকে ঐদিন কলিকাতার আগমন করে। ঐনতী মাতাঠাকুরানীর দ্বসম্পন্তীয়া করেকজন আজীরা রমণী ঐ বংসর ঐজন্ম
আগমন করিবেন বলিরা ইতঃপূর্কে ছিল করিরাঐসকর কার্য্যে পরিণত
করিবার বন্দোবন্ধ
গাণামন বাইবার অভিপ্রার প্রকাশ করিলেন।
উাহার পিতার অভিনত না হইলে তাহাকে নইরা বাওরা বৃত্তিম্বন
নহে তাবিরা রমণীরা তাহার পিতা শ্রীবৃক্ত রাফজ্র মুখোপান্যারকে
ঐ বিবর জিজাসা করিলেন। বৃদ্ধিমান্ পিতা শুনিরাই বৃনিলেন,
কল্পা কেন এখন কলিকাতার বাইতে অভিসাধিণী হইবাহেন, এবং

তাঁহাকে সঙ্গে দইয়া খবং কলিকাতা আসিবার জন্ম সকল বিষয়ের বন্দোবত করিলেন।

রেল-কোম্পানীর প্রাাদে ক্রন্তর কাশী বৃন্দাবন কলিকাডার অভি সন্ত্রিকট হইরাছে. কিন্তু ঠাকুরের জন্মখান কামারপুকুর ও জরারামবাটী উহাতে বঞ্চিত থাকিবা. যে দরে সেই পরেই পড়িয়া রহিরাছে। এখনও ঐক্লপ, অভএব তথনকার ত কথাই নাই-ভেখন নিজ পিডার সভিত শ্রীশ্রীশার পদরভে গলা - বিষ্ণুপুর বা তারকেখর কোন স্থানেই রেলপথ ন্তান করিছে আগসন প্রজ্ঞত হব নাই এবং ঘাটালকেও বাল্গীর জলহান ও পথিয়ধ্যে জর কলিকাতার সহিত যুক্ত করে নাই। শ্বতরাং শিবিকা অথবা পদত্রজে গমনাগমন করা ভিন্ন ঐ সকল গ্রামের লোকের অক্স উপায় ছিল না এবং জমিদার প্রেক্ততি ধনী লোক ভিত্র মধাবিৎ গ্ৰহত্বো সকলেট শোষাক্ষ উপার অবলম্বন কবিছেন। অভএর কলা ও সন্দিগণ সমভিব্যাহারে শ্রীরামচন্দ্র দরপথ পদত্রব্বে অভিবাহিত করিতে লাগিলেন। ধান্তক্ষেত্রের পর ধান্তক্ষেত্র এবং মধ্যে মধ্যে কমলপূর্ণ দীর্ঘিকানিচয় দেখিতে দেখিতে, অশ্বর্থ বট প্রভতি বক্ষরাজিয় শীতদ ছায়া অমুক্তব করিতে করিতে, তাঁহারা সকলে প্রথম ছুই তিন দিন সানন্দে পথ চলিতে লাগিলেন। কিছু গস্তব্যস্থলে পৌছান পৰ্যন্ত ঐ আনন্দ বহিল না। পথভামে অনভাকো করা পথিমধ্যে একস্থলে ছাত্রণ অবে আক্রোন্তা ভটরা প্রীরামনেকে বিশেষ চিন্তান্তিত করিলেন। ক্যার ঐরপ অবস্থায় অগ্রসর হওরা অসম্ভব বৃথিরা তিনি চটীতে আশ্রয় শইরা অবস্থান কবিতে লাগিলেন।

পথিবধ্যে এরপে পীড়িতা হওরার শ্রীনতী যাতঠোকুরাণীর **অন্তঃ**করণে কতপুর বেগনা উপস্থিত হইরাছিল, তাহা
পীড়িতাবহার শ্রীনার বাদিবার নহে। কিন্তু এক অনুত র্গনি উপস্থিত
ভুক্ত দর্শন বিবরণ
হইরা ঐ সমরে তাঁহাকে আর্থতা করিরাছিন।

উক্ত বৰ্ণনের কথা তিনি পরে ব্লীভক্তদিগকে কথন কথন নিয়লিখিত ভাবে বলিয়াচেন—

"আরে বথন একেবারে বেছ'ল, লজ্জাসরসরহিত হইবা পড়িবা আছি, তথন দেখিলাম, পার্থে একজন রমণী আসিরা বিদল—বেরেটার রং কাল, কিন্তু এমন কুলার রূপ কথনও দেখি নাই! বসিরা আমার গারে মাথার হাত বুলাইরা দিতে লাগিল—এমন নরম ঠাওা হাত, গারের আলা জ্ডাইরা ধাইতে লাগিল। জিজ্ঞানা করিলাম, 'তুরি কোঝা থেকে আস্চ গা গ' রমণী বলিল—'আমি হন্দিণেশ্বর থেকে আস্চি।' তনিরা অবাক্ হইরা বলিলাম—'দক্ষিণেশ্বর থেকে? আমি নেন করেছিলাম দক্ষিণেশ্বরে বাব, তাঁকে (ঠাকুরকে) দেখ্ব, তাঁর সেবা কর্ব। কিন্তু পথে আর হওরার আমার ভাগো ঐ সব আর হইল না।' রমণী বলিল—'সে কি! তুমি দক্ষিণেশ্বরে বাবে বই কি, তাল হরে—সেবানে বাবে, তাঁকে দেখবে। তোমার জন্তই ত তাঁকে সেবানে আটুকে রেথেছি।" আমি বলিলাম, 'বটে গ তুমি আমালের কে হও গা গৈ থেকটি বল্লে, 'আমি তোমার বোন্ হই।' আমি বলিলাম, 'বটে গ তাই তুমি এসেছ।' ঐরপ কথাবার্ডার পরেই মুমাইরা পড়িলাম।"

প্রাতঃকালে উঠির প্রীরাষ্ট্র বেখিলেন, কল্পার অব হাড়িরা

গিরাছে। পথিষধ্যে নিরুপার হইরা বসিরা থাকা অপেকা ডিনি

তাহাকে লইরা বীরে থারে পথ অভিবাহন করাই

রামে ব্যরগারে শীলান ও
তার্বরের আচরণ

ক্রিপান বিকাপ করিলেন। রামে পুর্কোক লর্শনে

ক্রিপান বিকাপ নাতাঠাকুরাণী তাহার

ক্রিপান বাইতে একখানি নিবিকাপ পাঞ্জরা গেল। তাহার
প্রায়ার অব আসিল, কিছ পূর্বে নিবসের ভার প্রবল বেগে না আসার

তিনি উহার প্রকোপে একেবারে অক্ষম হইরা পড়িলেন না। ঐ বিবরে কাহাকে কিছু বলিলেনও না। ক্রমে পথের শেব হইল এবং রাত্রি নরটার সমর শ্রীশ্রীমা দক্ষিণেধরে ঠাকুরের সমীপে উপস্থিত হুইলেন।

ঠাকুব ভাঁহাকে সহসা ঐকপে রোগাকান্ত হইরা আসিতে দেখিবা
বিশেষ উলিয় হটলেন। ঠাণ্ডা লাগিরা জব বাড়িবে বলিরা নিজ
গৃহে ভিন্ন শব্যার ভাঁহার শবনের বন্দোবক্ত করিরা দিলেন এবং হঃধ
করিরা বারংবার বলিতে লাগিলেন, 'তুমি এত দিনে আসিলে ? আর
কি আমার সেজ বাবু (রপুর বাবু) আছে বে ভোমার বত্ত হবে ?'
ঔবধ পথ্যাদির বিশেষ বন্দোবক্ত তিন চারি দিনেই ঐগ্রীমাভাঠাকুরাণী
আবোগ্যালাভ করিলেন। ঐ ভিন চারি দিন ঠাকুর ভাঁহাকে দিবারাক্র
নিজ গৃহে রাখিরা ঔবধ পথ্যাদি সকল বিষরের স্বয়ং ভল্বাবধান করিলেন,
পরে নহবত বরে নিজ জননীর নিকটে ভাঁহার থাকিবার বন্দোবক্ত
করিরা দিলেন।

চক্ষকর্পের বিবাদ মিটিল; পরের কথার উনিত হইবা বে সন্দেহ
মেবের স্থার বিশ্বাস-স্থানে আবৃত করিতে উপক্রম করিবাছিল,
ঠাকুরের বন্ধ-প্রবৃদ্ধ অন্ধরাগপবনে তাহা ছিন্ন ভিন্ন হইবা এখন
কোথার বিলীন হইল। শুমতী মাতাঠাকুরাণী প্রাণে প্রাণে ব্রবিলেন,
ঠাকুর পূর্বে বেমন ছিলেন এখনও তল্পপ আছেন—সংসারী মানব না
ব্বিরা তাহার সম্বন্ধ নানা রটনা করিবাছে। দেবতা দেবতাই
আছেন এবং বিশ্বত হওরা দূরে থাকুক, তাহার
ঠাকুরের কর্মপ আচরণে
শুশ্বীবার সাবন্দে
ভ্যান অবস্থিতি সুর্বের স্থার সমান্তাবে কুপাপরবর্শ
ভ্যান অবস্থিতি সুর্বের স্থার সমান্তাবে কুপাপরবর্শ
ভ্যান অবস্থিতি সুর্বের স্থার সমান্তাবে কুপাপরবর্শ
ভ্যান অবস্থিতি ব্যব্দির উন্নাসে তিনি নবহতে থাকিরা
মেবতার ও বেশ্যলনীর সেবার নিম্পুণা হইলেন এবং তাহার শিতা

ক্সার আনন্দে আনন্দিত হইয়া করেকদিন ঐস্থানে অবস্থানপূর্বাক ষ্টেচিন্তে নিজ্ঞামে প্রত্যাবন্ত হইলেন।

সন >২৭৪ সালে কাষারপুর্বে অবস্থান করিবার ভালে শ্রীমতী
মাডাঠাকুরাণীর আগমনে ঠাকুরের মনে বে চিন্তাপরস্থার উদ্বর
হইরাছিল তাহা আমরা পাঠককে বলিরাছি।
ঠাকুরের নিজ রক্ষবিজ্ঞানের পরীক্ষা ও
পত্নীকে নিজ বাদ্দা এরান
তাতাপুরীর কথা আলোচনাপুর্বক তিনি ঐ
কালে নিজ সাখন-সত্র বিজ্ঞানের পরীক্ষা করিতে
এবং পত্নীর প্রতি নিজ কর্তব্য পরিপালনে অগ্রসর হইরাছিলেন।
কিছ ঐ সমরে তন্তত্ব অন্তর্ভানের আরক্ত মাত্র করিবাই
ভাঁহাকে কলিকাতার হিরিতে হইরাছিল। শ্রীমতী মাডাঠাকুরাণীকে
নিকটে পাইরা তিনি এখন পুনরার ঐ ছই বিষয়ে মনোনিবেশ

প্রান্ন উঠিতে পারে—পত্নীকে সদে শইবা বন্দিপেখরে আসির।
তিনি ইভঃপূর্বেই ত ঐরপ করিতে পারিতেন, ঐরপ করেন নাই কেন ?
উত্তরে বলিতে হর—সাধারণ মানব ঐরপ করিত,
ইভঃপূর্বে ঠাকুরের সন্দেহ নাই; ঠাকুর ঐ শ্রেণীকুক ছিলেন না
করিবার কারণ বিলয়া ঐরপ আচরণ করেন নাই। ঈখরের
প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিরা বাঁহারা জীবনে প্রতিকশ

প্রতি কার্য্য করিতে অভ্যন্ত হইরাছেন, তাঁহারা বরং মডলব আঁটিয়া কথন কোন কার্য্যে অঞ্জনর হন না। আত্মকল্যাণ বা অপরের কল্যাণ সাধন করিতে তাঁহারা আমাদিগের ভার পরিছির, কুছ বৃদ্ধির সহায়তা না লইরা প্রীভগবানের বিরাট বৃদ্ধির সহায়তা ও ইন্দিত প্রতীকা করিরা থাকেন। সেজভ বেচ্ছার পরীকা বিতৈ তাঁহারা সর্বধা পরায়ুধ হন। কিছ বিরাটেছার অনুপামী হইরা চলিতে চলিতে বহি কথন পরীকা দিবার কাল খতঃ উপস্থিত হয় ৩বে তাঁহারা ঐ পরীকা প্রদানের ক্ষম্ন সানন্দে অগ্রসর হন। ঠাকুর খেকার আপন ব্রহ্মবিজ্ঞানের গভীরতা পরীকা করিতে অগ্রসর হরেন নাই। ক্ষিত্র বধন বেথিলেন পত্নী কামারপুক্ষরে তাঁহার সকালে আগমন করিরাছেন এবং তৎপ্রতি নিক্ষ করিত্র প্রতিগালনে অগ্রসর হইলে তাঁহাকে ঐ বিষয়ে পরীকা প্রধান করিতে হইবে, তথনই ঐ কার্য্যে প্রস্থিত্র হইরাছিলেন। আবার ক্ষম্বরেজ্ঞার ঐ অবসর চলিরা বাইষা বধন তাঁহাকে কলিকাতার আগমনপূর্বক পত্নীর নিকট হইতে দূরে থাকিতে হইল, তথন তিনি ঐরপ অবসর পুনরানরনের ক্ষম্প অত্যত্ত হইলেন না। প্রীমতী মাতাঠাকুরাণী বতমিন না ব্যয় আসিরা উপস্থিত হইলেন, ততমিন পর্যান্ত তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে আনরনের ক্ষম্প ক্ষিত্রত হইলেন, ততমিন না। সাধারণ বৃদ্ধি সহারে আমরা ঠাকুরের আচরণের ঐরপ্রপে সামক্ষম্প করিতে পারি, তত্তির বলিতে পারি বে, বোগলুষ্টিসহারে তিনি বিদিত হইরাছিলেন, ঐরপ করাই ঈশ্বরের অভিপ্রপ্রত।

সে বাহা হউক, পদ্মীর প্রতি কর্ত্তব্য পালনপূর্বক পরীক্ষা প্রানের
অবসর উপত্বিত হইরাছে দেখির। ঠাকুর এখন তবিবরে সানক্ষে
অর্থসর হইলেন এবং অবসর পাইলেই মাতাঠারুরের শিক্ষাবার বিশ্বর উদ্দেশ্ত এবং কর্ত্তব্য সহদের
এগালী ও জীবার
সর্বিত এই কালে
আচরণ তুনা বার, এই সমদ্বেই তিনি বাতাঠাকুরাণাকে
বিল্রাছিলেন, "চালা মামা বেমন—সকল শিশুর
মামা, তেমনি ক্ষর সকলেরই আপনার, তাহাকেই বর্ণনিয়ানে ক্লতার্থ

করিবেন, ভমি ভাক ত তমিও তাঁহার কেথা পাইবে।" কেবল উপ**দে**শ

মাত্র লানেই ঠাকুরের শিক্ষার অবগান হইত না; কিছ শিব্যকে
নিকটে রাখিরা ভালবানায় সর্বভোভাবে আপনার করিবা লইরা
ভিনি ভালকে প্রথমে উপলেশ প্রধান করিভেন, পরে শিক্স উহা
কার্যে কওলুর প্রভিপালন করিভেছে সর্বলা ভবিবরে তীমুলৃটি
রাখিতেন এবং ব্রমবশতঃ সে বিপরীত অমুষ্ঠান করিলে ভালকৈ
ব্রমাইরা সংশোধন করিয়া লিভেন। শ্রীনতী রাভাঠাকুরাণীর সবজে
ভিনি যে এখন প্র্কোক্ত প্রণালী অবলখন করিবাছিলেন, ভালা বুবিতে
পারা বার। প্রথম দিন হইতে ভালবাসার ভিনি ভালকৈ কঙলুর
আপনার করিবা লইরাছিলেন, ভালা আগমনমাত্র ভালকৈ নিক্স গৃহে
বাস করিভে দেওরাভে এবং আরোগ্য হইবার পরে প্রভাহ রাত্রে
নিক্স শব্যার শ্রম করিবার অমুমতি প্রদানে বিশেবরূপে অন্যক্ষম হয়।
মাভাঠাকুরাণীর সহিত ঠাকুরের এইকালের দিব্য আচরলের কথা
আমরা পাঠককে অন্তর্জন বিলাছি, এক্স এখানে ভালার আর পুনক্ষেত্রক
করিব না। ছই একটি কথা, বালা ইভঃপূর্বে বলা হয় নাই, ভালাই
ক্রেব্য বলিব।

শ্রীনতী মাতাঠাকুরাণী একদিন এই সময়ে ঠাকুরের পদস্বাহন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিবছিলেন, "আমাকে ক্রীন্দ্রনাক ঠাকুর কি তেনার কি বদিরা বোধ হর ?" ঠাকুর তত্ত্বরে বিদরাছিলেন, "বে মা মন্দ্রিরে আছেন তিনিই এই শরীরের কম্ম দিরাছেন ও সপ্রতি নহবতে বাস করিতেছেন, এবং তিনিই এখন আমার পদ্দেবা করিতেছেন। সাক্ষাৎ আনক্ষমবীর রূপ বদিরা তোমাকে সর্বরা সভা সভা দেখিতে পাই।"

श्रम्काव, शृक्तिक्- वर्व व्यवातः।

অন্ত এক দিবস শ্ৰীশ্ৰীমাকে নিজ পাৰ্ছে নিজিতা দেখিৱা ঠাকুর আপন মনকে সম্বোধন করিয়া এইজপ জিনাত ঠাকুরের বিজ মলের थायक रहेबाहित्मन-"मन, हेराबरे नाम श्रीमबीब, সংযম পরীকা লোকে ইচাকে পরম উপাদের জোগা বন্ধ বলিয়া জ্বানে এবং ভোগ করিবার জন্ম সর্বাহ্মণ লালাহিত হয় : কিছু উচা প্রচণ করিলে দেছেই আবদ্ধ থাকিতে হর. সচিন্তানন্দ্রন উন্থাকে লাভ করা বার না; ভাবের বরে চুরি করিওনা, পেটে একথানা মূখে একথানা রাখিও না, সত্য বল তুমি উহা গ্রহণ করিতে চাও অথবা উশ্বরকে চাও ? যদি উহা চাও ত এই তোমার সন্মধে রহিরাছে এহণ কর!" ঐরপ বিচারপূর্বক ঠাকুর শ্রীশ্রীমাভাঠাকুরাণীর আজ স্পর্শ করিতে উভত হটবামাত্র মন কৃত্তিত হটরা সহসা সমাধিপথে এমন বিদীন হটৱা গেল যে, সে বাতিতে উচা আৰ সাধারণ ভাবভূমিতে অবরোহণ করিল না। ঈশ্বরের নাম প্রবণ করাইরা পর্যাদন বছ যতে তাঁহার চৈডভ সম্পাদন করাইতে হইরাছিল।

ঐক্সপে পূর্ণযৌবন ঠাকুর এবং নবযৌবনসম্পন্না শ্রীশ্রীমাডাঠাকুরাণীর এই কালের দিব্য লীলাবিলাস পভীকে লইবা ঠাকরের मक्न कथा जामता ठीकरतत निकार खरण कतिवाछि. আচরণের জার আচরণ ভাষা এগতের আধাব্যিক ইতিহাসে অপর তোৰ অবভার-পুরুষ कावम नाहे। खेलाव কোনও মহাপ্রবের সম্বন্ধ প্রবণ করা বার না। ᅏ উহাতে মুগ্ধ হইরা মানব-জনর স্বতঃই ইহাদিপের দেবতে বিশাসবান হটরা উঠে এবং অন্তরের ভক্তি প্রান্থ ইহাদিগের শ্রীপারপল্লে অর্পণ করিতে বাধ্য হর। দেহবোধবির হিত ঠাকুরের প্রোর সমস্ত রাত্রি এইকালে সমাধিতে অভিবাহিত হইত এবং সমাধি হইতে ব্যুথিত হইয়া বাহুজুমিতে অবলোহণ ক্ষালেও ভাঁহার মন এত উচ্চে অবস্থান করিত যে, সাধারণ মানবের ভার দেহবুদ্ধি উহাতে এককণের অভও উদিত চইত না।

ঐক্তপে দিনের পর দিন এবং মাদের পর মাদ অভীত চটরা ক্রমে বৎসরাধিক কাল অতীত व्हेन-विक **এই**য়ার অলৌকিকছ-এই অন্তত ঠাকুর ও ঠাকুরাণীর সংঘ্যের বাঁধ নহছে ঠাকুরের কথা ভঙ্গ হটল না। একক্ষণের তাঁহালিগের মন, প্রির বোধ করিয়া দেহের রমণ কামনা করিলনা। ঐ কালের কথা শ্বরণ করিরা ঠাকুর পরে আমাদিগকে কথন কথন বলিয়াছেন, "ও (প্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী) বদি এত ভাল না হইত, আত্মহারা হইয়া তথন আমাকে আক্রমণ করিত, তাহা হইলে সংযমের বাঁধ ভাজিয়া কেহবদ্ধি আসিত কি না, কে বলিতে পারে? বিবাহের পরে মাকে ( ৮ জগদহাকে ) ব্যাকুল হটরা ধরিয়াছিলাম বে. মা আমার পদ্মীর ভিতর হইতে কামভাব এককালে দুর করিবা দে –ওর ( শ্রীশ্রীমার ) সলে একত বাস করিয়া এইকালে ব্রিয়াছিলাম, মা সে কথা সভা সভাই প্রবর্গ কবিবাছিলের।"

বংসরাধিক কাল অতীত হুইলেও মনে একক্ষণের জন্ম বধন দেহবুদ্ধির উদর হুইল না, এবং শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণীকে কথন প্রকাষার
অংশভাবে এবং কথন সচিচ্চানন্দস্বরূপ আল্লা বা ব্রন্ধভাবে
দৃষ্টি করা ভিন্ন অগর কোন ভাবে দেখিতে ও ভাবিতে হথন সমর্থ
হুইলেন না, তথন ঠাকুর বুবিলেন, শ্রীশ্রীকগন্মাতা রূপা করিরা
তাহাকে পরীক্ষার উত্তীর্ণ করিয়াহেন এবং মার
পরীক্ষার উত্তীর্ণ করিয়াহেন এবং মার
গরীকার ইন্তারি ইংবা
ঠাকুরের সকল
দিবাভাবভূমিতে আরুল হুইরা সর্বালা অবহানে
ক্রিতেছে। শ্রীশ্রীশ্রসন্মাতার প্রসাদে তিনি এখন প্রাণে প্রাণে
অন্নত্তব করিলেন, তাহার সাধনা সম্পূর্ণ হুইরাহে এবং শ্রীশ্রীশ্রসন্মাতার

শ্রীপাদপথে যেন এতদ্ব তথার হইরাছে বে, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে মার ইচ্ছার বিরোধী কোন ইচ্ছাই এখন আর উহাতে উদর হইবার সন্তাবনা নাই! অতঃপর শ্রীশ্রীজনগদ্ধার নিয়োগে তাঁহার প্রাণে এক অন্তত বাসনার উদর হইল এবং কিছুমাত্র ছিবা না করিবা তিনি উহা এখন কাথ্যে পরিগত করিলেন। ঠাকুর ও শ্রীশ্রীশাতাঠাকুরাণীর নিকটে ঐ বিষয়ে সময়ে যাহা জানিতে পারিবাছি, তাহাই এখন সম্বদ্ধভাবে আমহা পাঠককে বলিব।

সন ১২৮০ সালের জ্যৈষ্ঠমাসের অর্জেকের উপর গত হুইরাছে। আজ অমাবস্তা, ফলাহারিণী কালিকা পুজার পুণাদিবদ। সুতরাং দক্ষিণেশ্বর শন্দিরে আজ বিশেষ পর্বর উপস্থিত। ঠাকুর শ্রীশীপ্রগ্রন্থাকে পূজা করিবার মানসে আরু বিশেষ আয়োজন ৺বোড়নী-পুজার করিয়াছেন। ঐ আয়োজন কিন্তু মন্দিরে না कारशका হইরা তাঁহার ইচ্ছাফুসারে গুপ্তভাবে তাঁহার গুহেট হইরাছে। পূজাকালে ৮দেবীকে বাসতে দিবার জন্ত আলিম্পন-ভবিত একথানি পীঠ পুদ্ধকের আসনের দক্ষিণপার্যে স্থাপিত হইরাছে। পূর্ব্য অন্ত গমন করিল, ক্রমে গাচ ডিমিরাবঞ্চনে অমাবস্থার নিশি সমাগত হইল। ঠাকুরের ভাগিনের হান্তকে মত রাত্রিকালে মন্দিরে ৮বেবীর বিশেষ পূজা করিতে হইবে, স্থতরাং ঠাকুরের পূজার আবোজনে বথাদাথ্য সহায়তা করিয়া সে মন্দিরে চলিয়া বাইল এবং ৮বাধাগোবিন্দের রাত্রিকালের দেবা-পূলা সমাপনাম্বর দীয়ু পূজারী আসিয়া ঠাকুরকে ঐ বিষয়ে সহায়তা করিতে লাগিল। ৮দেবীয় রহস্তপুলার সকল আরোজন সম্পূর্ণ হইতে রাত্তি নরটা বাজিরা পেল। খ্ৰীনতী মাভাঠাকুৱাণীকে পূৰাকালে উপন্থিত থাকিতে ঠাকুৱ ইভঃপূৰ্বে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তিনিও ঐ গুহে এখন আগিয়া উপন্থিত হুইলেন। ঠাকুর পূজার বসিলেন।

প্লান্তব্যসকল সংশোধিত হইর। পূর্বক্রতা সম্পাদিত হইল।
ঠাকুর এইবার আলিম্পন্ত্রিত পীঠে শ্রীশ্রীরাকে উপবেশনের অন্ত
বিজ্ঞ করিলেন। পূলা দর্শন করিতে করিতে
শ্রীশ্রীমাকে অভিবেকপূর্বক ঠাকুরের পূলা
করণ
তাহা সমাক্ না বুবিরা মন্ত্রম্বার ভার তিনি এখন
পূর্বমুখে উপবিষ্ট ঠাকুরের দক্ষিণভাগে উত্তর্যাতা হইরা উপবিষ্টা
হইলেন! সমুখ্য কলসের মন্ত্রপূত্র বারি বারা ঠাকুর বারবোর শ্রীশ্রীমাকে
বর্ধাবিধানে অভিবিকা করিলেন। অনন্তর মন্ত্র প্রবাধ করাইরা ভিনি

"হে বালে, হে সর্কণজ্ঞির অধিধনি মাতঃ ত্রিপুরাফুন্দরি, সিদ্ধিবার উন্মৃক কয়, ইংার ( প্রীশ্রীমার ) শরীরমনকে পবিত্র করিরা ইংাতে আবির্ভাতঃ হইরা সর্বকল্যাণ সাধন কর।"

অভ্যণর শ্রীশ্রীনার অব্দে মন্ত্রসক্ষের বথাবিধানে স্থাসপূর্বক ঠাকুর সাক্ষাৎ ৮বেনীজ্ঞানে উাহাকে বোড্শোপচারে পূলা করিলেন এবং ভোগ নিবেদন করিরা নিবেদিত বস্থ সক্ষলের পূলাপেবে সমাধি ভ কিরন্থশ করেন্তে উাহার মুখে প্রালনি করিলেন। ঠাকুরের জপস্থাদি বাজ্জ্ঞানভিরোহিত হইবা শ্রীশ্রীমা সমাধিদ্বা হইলেন। ঠাকুরও অর্থ্ববাহ্বশার ম্ব্রোচারণ করিতে করিতে সম্পূর্ণ সমাধিদ্বা হইলেন। সমাধিদ্ব পূলক সমাধিদ্বা

ক্তদণ কাটিনা গেল ! নিশার খিতীর থাকর বক্তদণ অতীত হবল ! আছারান ঠাকুরের এইবার বাছসংজ্ঞার কিছু কিছু লক্ষণ হেখা গেল । পূর্কের ভার অর্ক্তবাত্তলা প্রাপ্ত হইরা তিনি এখন ৮বেটাকে আছানিবেলন কছিলেন । অনুভার আপনার সহিত সাধনার কল এবং

দেবীর সহিত আত্মত্মরূপে পূর্বভাবে মিলিড ও একীভূত হইলেন।

অপের যালা প্রভৃতি সর্বাধ শ্রীশ্রীধেবীপাদপল্লে চিরকালের নিমিত্ত বিস্ক্তনপূর্বাক মল্লোচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন—

''হে সর্ব্যবহার মধ্যসম্বরণে, হে সর্ব্যক্রমারণির হে শ্রণ-দাদ্বিণি ত্রিনয়নি শিব-পোহনি গৌরি, হে নারাহণি, ভোষাকে প্রশাম, ভোষাকে প্রণাম করি।"

পূজা শেব হইল—মুর্ভিমতী বিভারণেণী মানবীর দেহাবদখনে জীখনীর উপাসনাপূর্বক ঠাকুরের সাধনার পরিসমান্তি হইল—জাঁহার দেব-মানবম্ব সর্ব্বোতোভাবে সম্পূর্ণতা লাভ করিল।

৮বোড়নী-পূলার পরে শুশ্রীনাতাঠাকুরাণী প্রার পাঁচ যাস কাল ঠাকুরের নিকটে অবস্থান করিরাছিলেন। পূর্ব্বের স্থার ঐকালে তিনি ঠাকুর এবং ঠাকুরের জননীর সেবার নিযুক্তা থাকিরা দিবাতাগ নহবত ঘরে অভিবাহিত করিরা রাজিকালে ঠাকুরের শব্যাপার্থে শরন করিতেন। দিবারাজ ঠাকুরের ভাবসমাধির বিরাম ছিল না এবং কথন কথন নির্বিক্র সমাধিপথে তাঁহার মন সংসা এমন বিশীন হইত বে, মৃত্তের শক্ষণসকল তাঁহার দেহে প্রকাশিত হইত। কথন ঠাকুরের ঐক্রপ সমাধি হইবে এই আশক্ষাক

ঠাকুরের নিরম্বর সমাধির আইমার রাজিকালে নিজা হইত না। বহুক্ষণ লক্ত কীমার নিজার সমাধিত্ব হইবার পরেও ঠাকুরের সংজ্ঞা হইতেছে ব্যাঘাত হওরার ক্ষত্রতা না হেথিবা ভীতা ও কিংক্রত্তব্যবিদ্যুচা হইরা তিনি লয়ন এবং কামারপুর্বে প্রত্যা- এক রাজিতে হার্য এবং অক্তান্ত সক্ষের নিজাতক গমন করিরাছিলেন। পরে হার্য আসিরা বহুক্ষণ নাম

তনাইলে ঠাকুরের সমাধিতক হইরাছিল। সরাধিতকের
পর ঠাকুর সকল কথা জানিতে পারিরা **এএ**মার রাত্তিকালে প্রত্যেহ
নিস্তার ব্যাঘাত হইতেছে জানিরা নহবতে তাঁহার জননীর নিকটে

মাতাঠাকুরাণীর শরনের বন্দোবন্ত করিরা দিলেন। ঐরপে এক বংসর চারি মাসকাল ঠাকুরের নিকটে দক্ষিণেশ্বরে অতিবাহিত করিরা সম্ভবতঃ সন ১২৮০ সালের কার্ত্তিক মাসের কোন সমরে প্রীশ্রীমা কামারপুক্রে প্রত্যাগ্যন করিয়াছিলেন।

## একবিংশ অধ্যায়

### সাধকভাবের শেষ কথা

थ्वांफ्नी-शृक्षा मण्यात्र कवित्रा ठांकुरव्रव माध्य-चळ मण्युर्ग इटेन ।

উত্তর্গালিক যে পূণা ছত্বই হনতে নিরন্তর প্রজ্ঞালিত থাকিয়া উচিাকে নীর্থ ঘাদশ বংসর অন্থির করিয়া নানাভাবে সাধনার প্রবৃত্ত করাইবাছিল এবং ঐকালের পরেও সম্পূর্ণরূপে শাস্ত হুইতা দের নাই, পূর্ণাছতি প্রাপ্ত হুইয়া এতনিনে তাহা প্রশাস্তভাব ধারণ করিল। ঐরপ না হুইবাই বা উহা এখন করিবে কি—ঠাকুরের আগনার বলিবার এখন আর কি আছে, বাহা তিনি উহাতে ইতঃপূর্বে আছতি প্রদান না করিবাছেন? খন, মান, নাম, বশাদি পৃথিবীর সমন্ত ভোগাকাজ্ঞা বছপূর্বেই তিনি উহাতে বিসর্জ্ঞান করিবাছেন! ফ্রন্ম, প্রাণ, মন, বৃদ্ধি, চিন্ত, অহুকারাদি সক্লকেও উহার করাল মুথে একে আছতি দিরাছেন! ছিল কেবল বিবিধ সাধন পথে অগ্রসর ইইবা

ঠাকুর দেখিলেন, শ্রীপ্রীঞ্চগদদা তাঁহার প্রাণের ব্যাকুলতা দেখিয়া
কারণ, সর্বাংগ্রন্থের
তাঁহাকে সর্বাংগ্র দর্শনদানে কুতার্থ করিরাছেন—
নাগা অতুত গুণসম্পন্ন ব্যক্তিসকলের সহিত
অপর আর কি
তাঁহাকে পরিচিত করাইরা বিবিধ শালীয় পথে
অপ্রসর করিরা ঐ দর্শন মিলাইরা লইবার অবসর
বিবাছন—অত্এব, তাঁহার নিক্টে তিনি এখন আর কি চাহিবেন!

নানাভাবে ঐশ্রীক্ষগন্মাতাকে দেখিবার বাসনা—তাহাও এখন তিনি উহাতে নিঃশেবে অর্পন করিলেন। অতএব প্রশাস্ত না হটরা উহা এখন আর

করিবে কি ?

দেখিলেন চৌৰটিখানা তত্ত্বের সকল সাধন একে একে সম্পন্ন চইরাছে, বৈক্ষবতত্ত্বাক্ত পঞ্চরাব্রিক্ত বতপ্রকার সাধনপথ ভারতে প্রবর্জিত আছে, সে সকল বথাবিধি আর্মন্তিত হইরাছে, সনাভন বৈদিক মার্গাছদারী হইরা সন্নাসগ্রহণপূর্বক প্রীপ্রীঞ্জগদার নিশুণ নিবাকার-রপের দর্শন হইরাছে এবং প্রীপ্রীঞ্জগন্মাভার আচিন্ত্যুগীলায় ভারতের বাহিরে উত্তত ইসলাম মতের সাধনার প্রবর্জিত হইরাছে বথাবধ কল হত্ত্বাত হইরাছে—স্ক্রেরাং ভাঁহার নিকটে তিনি এখন আর কি দেখিতে বা শুনিতে চাহিবেন !

এই কালের এক বৎসর পরে কিন্তু ঠাকুরের মন আবার অস্ত এক সাধন পথে শ্রীশীক্সনদম্ভাকে দর্শন করিবার ঞ্জীউশা-প্রবর্ত্তিত ধর্মে অবস্তু উন্মুক্ত কইরাছিল। তথন তিনি শ্রীবৃক্ত ঠাকুরের অভ্যুত উপায়ে শস্তুচরণ মলিকের সহিত পরিচিত **হইরাছে**ন এবং তাঁহার নিকটে বাইবেল এবণপূর্বক এীন্সী-ঈশার পবিত্র জীবনের এবং সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তনের কথা জানিতে পারিবাছেন। ঐ বাসনা মনে জ্ববন্ধাত্র উপর হইতে না ভাইতে শ্ৰীশ্ৰীশ্ৰগদৰা উহা অন্তুত উপাৱে পূৰ্ব করিৱা তাঁহাকে কুতাৰ্থ করিরাছিলেন, সেইহেড় উহার জন্ম তাঁহাকে বিশেষ কোনরূপ চেট্টা ক্রিতে হর নাই। ঘটনা এইরূপ হইরাছিল—ম্বন্ধিশ্বর কালীবাটীর দক্ষিণ পার্যে বছনাথ বল্লিকের উন্ভানবাটী; ঠাকুর ঐ স্থানে মধ্যে মধ্যে বেডাইতে ধাইতেন। বহুনাথ ও তাঁহার মাতা ঠাকুরকে দর্শন করিয়া অবধি ভাঁহাকে বিশেষ ভক্তি লাছা করিছেন, মুভরাং উন্থানে ভাঁহারা উপস্থিত না থাকিলেও ঠাকুর তথার বেডাইতে বাইলে কৰ্মচান্নিগণ বাৰুদের বৈঠকথানা উন্মুক্ত করিয়া তাঁহাকে किष्टकांग विजयांत ७ विश्वाम कविवाद असरवाद कविता - स्टेस গ্ৰেৰ বেওৰাৰে অনেকণ্ডণি উত্তৰ চিত্ৰ বিদ্যাভিত ছিল। মাভতেণতে

অবন্থিত শ্ৰীশ্ৰীঈশার বালগোপাল মর্তিও একথানি ভন্মধ্যে ছিল। ঠাকুর বলিতেন, একদিন উক্ত খরে বসিয়া তিনি ঐ ছবিধানি তক্ময় হইবা দেখিতেছিলেন এবং শ্ৰীশ্ৰীঈশার অন্তত জীবনকথা ভাবিতে ছিলেন, এমন সময় ছেখিলেন, ছবিখানি বেন জীবন্ত জ্যোতির্মায় হইরা উঠিয়াছে এবং ঐ অন্তত দেব-জননী ও দেব-শিশুর অঙ্গ হইতে জ্যোতিরশ্মিসমহ তাঁহার অস্তরে প্রবিষ্ট হইরা তাঁহার মানসিক ভাবসকল আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া দিতেছে। জন্মগত হিন্দুসংস্থার-সমহ অন্তরের নিভত কোণে লীন হইয়া ভিন্ন সংস্থারসকল উহাতে উদয় হইতেছে দেখিয়া ঠাকুর তথন নানাভাবে আপনাকে সামলাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, খ্রীখ্রীক্ষগাল্যাকে কাত্র চট্যা বলিতে লাগিলেন—"মা, আমাকে এ কি করিতেছিল!" কিন্তু কিছতেই কিছ হটল না। ঐ সংস্কারতরক প্রবলবেগে উথিত হটরা তাঁহার মনের হিন্দুসংস্থারসমূহকে এককালে তলাইরা দিল। তথন দেবদেবীদকলের প্রতি ঠাকুরের অন্তরাগ, ভালবাদা কোথার বিলীন হইল এবং শ্রীশ্রী-ঈশার ও তৎপ্রবর্তিত সম্প্রদারের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আসিয়া জ্বর অধিকারপূর্বক গ্রীষ্টীর পাদ্রিসমূহ প্রার্থনাথন্দিরে শ্রীশ্রীষ্ট্রশার মুর্তির সম্বাধে ধুপ-দীপ দান করিতেছে, অন্তরের ব্যাকুগতা কাতর প্রার্থনার নিবেদন করিতেছে—এই সকল বিষয় ঠাকুরকে দেখাইতে লাগিল। ঠাকুর ছব্দিশেশর মন্দিরে কিরিয়া নির্ময় ঐসকল বিষয়ের ধ্যানেই নশ্ন রহিলেন এবং শ্রীশ্রীবগন্মাতার মন্দিরে ঘাইয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার কথা এককালে ভুলিয়া বাইলেন। তিন দিন পর্যাপ্ত ঐ ভাবতরক তাঁহার উপর ঐক্সপে প্রকৃষ করিবা বর্তমান বহিল। পরে তৃতীর দিবসের অবসানে ঠাকুর পঞ্চবটী তলে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলেন, এক অনুষ্ঠপূর্মক দেব-মানব, হাকর গৌরবর্ণ, দ্বিলুষ্টিতে তাঁহাকে অবলোকন করিতে করিতে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। ঠাকুর দেখিরাই বুঝিলেন, ইনি বিদেশী এবং বিজ্ঞাতিসম্ভূত। দেখিলেন বিশ্রান্ত নয়নবৃগলে ইহার মুখের অপূর্জ শোভা সম্পাদন করিরাছে এবং নাদিকা 'একটু চাপা' হইলেও উহাতে ঐ সৌন্দর্যের কিছুনাত্র ব্যক্তিক্রম সাধিত হর নাই। ঐ সৌন্মামুখনওলের অপূর্জ দেবভাব দেখিরা ঠাকুর মুগ্ধ হইলেন এবং বিশ্বিত হাবরে ভাবিতে গাগিলেন—কে ইনি ? দেখিতে দেখিতে ঐ মূর্জি নিকটে আগমন করিল এবং ঠাকুরের পূত ক্রদরের অন্তত্তন হইতে ধ্বনিত হইতে লাগিল, 'ঈশামদি—হুংখ বাতনা হইতে জীবক্রতে ক্রান্তের ক্রম্ব বোগী ও প্রেমিক গ্রীন্ত ঈশামদি।' তথন দেবমানব ঈশা ঠাকুরেক আলিকন করিরা তাহার শরীরে লীন হইলেন এবং তাবাবিই হইরা বাহুজান হারাইরা ঠাকুরের মন সঞ্জ বিরাটিরেম্বের সহিত কতকল পর্যন্ত একীভূত হইরা বহিল। এরপে প্রশীক্রমান দর্শন লাভ করিরা ঠাকুর

উহার বহুকাল পরে আমরা বখন ঠাকুরকে দর্শন করিছে বাইক্রিইন্ট্রনাগ্রহীর
তেছি তখন তিনি একদিন প্রীপ্রীন্ট্রলার প্রসদ

ঠাকুরের দর্শন কিরপে
ঠাকুরের দর্শন কিরপে
তিথাসন করিরা আমাদিগকে বলিরাছিলেন,
বল্
হল
ক্রিট্রান্তে ক্রিলার আমাদিগকে বলিরাছিলেন,
বল্
হল
ক্রিট্রান্তে ক্রিলার ভারীরিক গঠন স্বর্থের কি
লেখা আছে 
ক্রিট্রান্তে ক্রেপার ভারীরিক গঠন স্বর্থের কি
লেখা আছে 
ক্রিট্রান্ত ক্রিলার ক্রিট্রান্ত করিরাছিলেন;
আতএব
ক্রেলার ঐ কথা বাইবেলের কোন রানে উল্লিখিত দেখি
নাই; তবে, ক্রীলা বাছদি আতিতে অন্মগ্রহণ করিরাছিলেন; অতএব
ক্রেলার গৌরবর্ণ ছিলেন এবং তাহার চন্দ্র বিশ্লান্ত এবং নাসিকা দীর্ঘ
ভিকাল ছিল নিশ্চর 
বিক্রার তনিরা বলিলেন, 'ক্রিড্র আমি বেধিরাছি

তাঁহার নাক একটু চাপা! কেন ঐক্নপ দেখিবাছিলাম কে বানে!' ঠাকুরের ঐ কথার তথন কিছু না বলিলেও আমরা ভাবিরাছিলাম তাঁহার ভাবাবেশে দৃষ্ট মুর্তী ঈশার বাতাবিক মুর্তির সহিত কেমন করিয়া মিলিবে? বাহনি কাতীর পুরুষসকলের ভার ঈশার নাসিকা টিকাল ছিল নিশ্চয়। কিন্তু ঠাকুরের শরীর রক্ষার কিছুকাল পরে বানিতে পারিলাম, ঈশার শারীবিক গঠন সহদ্ধে তিন প্রকার বিবরণ লিপিবছু আছে এবং উহার মধ্যে একটিতে তাঁহার নাসিকা চাপা ছিল বলিরা উল্লিখিত আছে।

ঠাকুরকে ঐক্রপে পৃথিবীতে প্রচলিত প্রধান প্রধান যাবতীয় ধর্ম্ম-মতসকলে সিদ্ধ হইতে দেখিয়া পাঠকের মনে প্রশ্নের উদয় হইতে পারে, শ্রীশ্রীবদ্ধদের সম্বন্ধে তাঁহার কিন্ধপ ধারণা শ্রীশ্রীরভের অবভারও ছিল। সেজস্ত ঐ বিষয়ে আমাদের বাচা কানা क श्रेष्टरक वर्ष व्यवस्था क আছে তাহা এখানে লিপিবছ করা ভাল। ভগবান ঠাকরের কথা ত্রীবছদের সম্বন্ধে ঠাকুর হিন্দসাধারণে যেমন বিশ্বাস করিবা থাকে সেইরপ বিশ্বাস করিতেন; অর্থাৎ শ্রীবৃদ্ধদেবকে তিনি উত্তরাবভার বলিয়া আছা ও পূজা দর্মকাল অর্পণ করিতেন এবং পুরীধামত শ্রীশ্রীজগন্ধাথ-ফুড্রন্রা-বলভন্তরপ ত্রিরম্বর্নিডে বছাৰভাৱের প্রকাশ অভাপি বর্ত্তমান বলিরা বিশ্বাস করিতেন। **এএজগন্নাথদে**বের প্রসাদে ভেদবৃদ্ধির লোপ হটরা মান্বসাধারণের জাতিবদ্ধি বির্হিত হওবা রূপ উচ্চ থামের মাহাত্মোর কথা ওনিরা ভিত্তি ভথার বাইবার জন্ত সমুৎস্থাক হইরাছিলেন। কিন্তু ভথার গমন করিলে নিজ শরীর নাশের সভাবনা জানিতে পারিবা এবং বোগদৃষ্টি-সহারে শ্রীশ্রীজগণবার ঐ বিবরে অক্তরণ অভিপ্রার বুবিরা সেই সভর পৰিজ্ঞাপ কৰিবাছিলেন।+ পাল বাবিকে সাক্ষাৎ ভ্ৰন্থবাৰি বলিবা

<sup>.</sup> womin-Baute on weife i

ঠাকুরের সভত বিখাসের কথা আমরা ইতঃপুর্বে উল্লেখ করিবাছি,

অত্তীজ্ঞসারাথদেবের প্রসাদী অন গ্রহণে মানবের বিষয়াসক ধন
তৎক্ষণাৎ পবিজ্ঞ হয় এবং আধ্যাত্মক ভাব ধারণের উপবােগী হয়,
এ কথাতেও তিনি উরুল দৃচ বিখাস করিতেন। বিষয়ী লোকের
সব্দে নিছুলাল অতিরাহিত করিতে বাধ্য হইলে তিনি উহার পরেই
কিঞ্চিৎ গাদ বারি ও 'আটুকে' মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিতেন এবং তাঁহার
শিশ্যবর্গকেও উরুপ করিতে বলিতেন। প্রীভগবান্ বুরুবিভারে ঠাকুবের বিখাসসম্বন্ধ উপরোক্ত কথাগুলি ভিন্ন আরও একটি কথা
আমরা জানিতে পারিয়াছিলাম! ঠাকুরের পরম অন্তপত ভক্ত মহাকবি শ্রীপিরিশ চক্ত থােষ মহাশ্র শ্রীপ্রীকুর্যবাতারের লীলামর জীবন
যথন নাটকাকারে প্রকাশিত করেন, তথন ঠাকুর উহা প্রবণ করিবা
বলিরাছিলেন, প্রীপ্রীকুরেদেব জ্বরাবভার ছিলেন ইহা নিশ্চর, তৎপ্রবৃত্তিত মতে এবং বৈদিক জ্ঞানমার্গে কোন প্রভেদ নাই।
আমাদিগের ধারণা ঠাকুর বােগদৃষ্টিসহারে ঐ কথা জানিরাই উরুপ
বলিরাছিলেন।

জৈনধর্ম-প্রবর্জক তীর্বছরসকলের এবং শিথধর্মপ্রথর্জক শুদ্ধ নানক হইতে আরম্ভ করিবা শুদ্ধ গোবিন্দ পর্যন্ত দশ শুদ্ধর অনেক কথা ঠাকুর পরজীবনে জৈন এবং শিথধর্ম্বাবলগীদিগের নিকটে তানতে পাইরাছিলেন। উহাতে তাঁহার ঐ সকল ঠাকুরের কৈন ও শিথ-বর্মনতে ভঙ্কিবিবাস উদর হইরাছিল। শুক্তান্ত দেবদেবীর আলেখ্যের সহিত তাঁহার গৃহের এক পার্মে বহাবীর তীর্বছরের একটি প্রান্তরম্বরী প্রতিমূর্ত্তি এবং শুক্তিকশার একথানি আলেখ্য দ্বাপিত ছিল। প্রত্যেহ প্রাতে ও সন্থ্যার ঐ সকল আলেখ্যের এবং শুক্তবের সন্থুখে ঠাকুর ধূন। প্রনান করিতেন। ঐরপে বিশেষ প্রভাতত্তি প্রবর্গন করিলেও কিছু আমরা তাঁহাকে তাঁধ্ররনিগের অথবা দশ শুরুর মধ্যে কাহাকেও ঈশ্বরাবতার বলিরা নির্দেশ করিতে প্রবণ করি নাই।
শিথদিগের দশ শুরু সহছে ঠাকুর বলিতেন, 'উহারা সকলে অনক
ক্ষির অবতার—শিথদিগের নিকট শুনিরাছি, রাজর্ষি অনকের মনে
মুক্তিলাভ করিবার পূর্ব্বে লোককল্যাণ সাধন করিবার কামনা উদর
হইরাছিল এবং সেজক্র তিনি নানকাদি গোবিন্দ পর্যান্ত দশ শুরুরনে
দশবার ক্ষমগ্রহণ করিবা শিথলাতির মধ্যে ধর্মসংস্থাপনপূর্বক পরব্রেরের
সহিত চিরকালের নিমিত মিলিত হইরাছিলেন; শিথদিগের ঐ কথা
মিধ্যা ইইবার কোনও কারণ নাই।'

দে যাহা হউক, সর্বসাধনে সিদ্ধ হইরা ঠাকুরের কতকগুলি অসাধারণ উপলব্ধি হইয়াছিল। ঐ উপলব্ধিপ্রদির কতকগুলি ঠাকুরের
নিজ সম্বন্ধ ছিল এবং কতকগুলি সাধারণ
সর্বধর্মতে দিছ হইয়া
ঠাকুরের অসাধারণ
উপলব্ধিনহনের আবৃত্তি বর্তমান এছে আমরা ইতঃপুর্বের পাঠককে বলিলেও
প্রধান প্রধানগুলির এথানে উল্লেখ করিতেছি।
সাধনকালের অবসানে ঠাকুর শুশ্রীজনস্মাতার সহিত নিতাবুক হইয়া
ভাবমুখে থাকিবার কালে ঐ উপলব্ধিপ্রির সমাক্ অর্থ ক্রমুক্তম
করিয়াছিলেন বলিয়া আমাদিগের ধারণা। তিনি বোগদৃষ্টসহারে
ঐ উপলব্ধিনকল প্রত্যক্ষ করিলেও সাধারণ মানব-বৃদ্ধিতে উহাদিগের
সম্বন্ধ থতান বার প্রায়ণ্ড আমরা এখানে পাঠককে
বলিতে চেটা কবিব।

প্রথম—ঠাকুরের ধারণা হইরাছিল তিনি ইবরাবতার, আধিকারিক
পুরুষ, তীহার সাধন ভজন অভের বস্ত সাধিত
(১) ছিনি ইবরাবতার হইরাছে। আপনার সহিত অপরের সাধক্ষীবনের
তুলনা করিবা তিনি তত্তবের বিশেব পার্থক্য সাধারণ দৃষ্টিসহারে

ব্ৰিতে পারিরাছিলেন। দেখিরাছিলেন, সাধারণ সাধক একটি বাত্র ভাবসহারে আজীবন চেটা করিরা ঈশবের দর্শনপাভপূর্বক শান্তির অধিকারী হয়; তাঁহার কিন্তু ঐক্রপ না হইরা বতদিন পর্যন্ত তিনি সকল মতের সাধনা না করিরাছেন ততদিন কিছুতেট শান্ত হইতে পারেন নাই এবং প্রত্যেক মতের সাধনে সিদ্ধ হইতে তাঁহার অত্যন্ত সময় লাগিরাছে। কারণ ভিন্ন কার্থার উৎপত্তি অসম্ভব; পূর্ব্বোক্ত বাবরের কারণাহসন্ধানই ঠাকুরকে এখন যোগারুচ করাইরা উহার কারণ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দেখাইরা দিয়াছিল। দেখাইরাছিল, তিনি তদ্ধ-যুক্ত-স্বভাব সর্বাধান্তিশান্ ঈশবের বিশেষাবতার বলিয়াই তাঁহার ঐক্রপ হইরাছে! এবং ব্যাইরাছিল যে, তাঁহার অসুইপূর্ব্ব সাধনাসমূহ আধ্যান্থিক রাজ্যে নৃতন আলোক আন্তরনপূর্বক জীবের কল্যাণসাধনের জন্মই অন্তৃত্তিত হইরাছে, তাঁহার ব্যক্তিগত জভাব-মোচনের জন্মত বং!

ছিতীয়—ভাঁহার ধারণা হইরাছিল, অন্ত জীবের স্থার ভাঁহার মুক্তি
হইবে না। সাধারণ বুক্তি সহারে ঐকথা বুক্তিত বিশব হয় না।
কারণ, যিনি উপর হইতে সর্বরণ অভিন্ন—ভাঁহার অংশবিশেব—ভিনি
ত সর্ব্বনাই শুক্ত-বুল-মুক্ত-খভাব, ভাঁহার অভাব বা পরিচ্ছিন্নভাই
নাই—অভএব মুক্তি হইবে কিরপে। ঈপরের জীবকল্যাণ সাধনরূপ
(২) ভাহার মুক্তি নাই কর্ম্ম বভদিন থাকিবে ততদিন ভাঁহাকেও বুগে
যুগে অবতীর্ণ হইরা উহা করিতে হইবে—অভএব
ভাঁহার মুক্তি কিরপে হইবে? ঠাকুর বেমন বলিভেন, "সরকারী কর্ম্মচারীকে অমিলারীয় বেধানে গোলমাল উপন্থিত হইবে সেথানেই
ছুটিতে হইবে।" বোগল্টিসহারে ভিনি নিজ সম্বন্ধে কেবল ঐ কথাই
আনিরাছিলেন ভাহা নহে, কিছ উত্তর-পশ্চিম কোণ নির্দ্ধেশ করিরা
আমারিগকৈ অনেক সমরে বলিয়াছিলেন, আগামী বারে ভাঁহাকে

ঐদিকে আগমন করিতে ছইবে। আমাদিগের কেই ৫ কেই ৫ বলেন, তিনি তাঁহাদিগকে ঐ আগমনের সময় নিরূপণ পর্যান্ত করিয়া বলিরাছিলেন, "এইশত বৎসর পরে ঐদিকে আগিতে ছইবে, তথন অনেকে মুক্তিশাভ করিবে, যাধারা তথন মুক্তিশাভ না করিবে তাহাদিগকে উহার অস্ত অনেক কাল অপেকা করিতে ছইবে!"

ভৃতীয়—বোগান্ধড় হইয়। ঠাকুর নিজ দেহবক্ষার কাল বহু পূর্ব্বে

(৩) নিজ দেহবক্ষার
কাল জানিতে পারা

ঠাকুরাণীকে একদিন ঐ বিবরে তিনি ভাবাবেশে

এইতপ বলিবাচিলেন :—

"বখন দেখিবে বাহার তাহার হাতে থাইব, কলিকাতার রাত্রি
বাপন করিব এবং থান্তের অগ্রভাগ অস্তকে পূর্ব্বে থাওরাইরা পরে স্বরং
অবশিষ্টাংশ গ্রহণ করিব, তখন জানিবে দেহরক্ষা করিবার কাল
নিকটবর্ত্তী হুইরাছে।" ঠাকুরের পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বর্ণে বর্ণে সত্য
হুইরাছিল।

আর একদিন ভাবাবিষ্ট ছইলা ঠাকুর প্রীপ্রীনাকে দক্ষিণেশ্বরে বলিরাছিলেন, "শেষকালে আর কিছু থাইব না, কেবল পারদার থাইব"—উহা সভ্য ছইবার কথা আমরা ইওঃপূর্ব্বে বলিরাছি। †

আধাান্মিক বিষয় সম্বন্ধে ঠাকুরের বিতীয় প্রাকারের উপলব্ধিগুলি এখন আমহা লিপিবন্ধ করিব—

প্রথম—সর্বমতের সাধনে সিছিলাভ করিরা ঠাকুরের দৃঢ় ধারণা হইরাছিল, "সর্ব্ব ধর্ম সত্য—ৰত মত, তত পথ মাত্র"। বোগবৃদ্ধি এবং সাধারণ বৃদ্ধি উত্তর সহারেই ঠাকুর যে ঐ কথা বৃবিরাছিলেন, ইহা বলিতে পারা বার। কারণ, সকল প্রকার ধর্মতের সাধনার অঞ্জসর

<sup>\*</sup> স্থাক্বি **অ**গিরিশচন্ত্র ঘোৰ প্রভৃতি।

t शक्काव, श्रुकां - en प्रशाह ।

হইষা তিনি উহাদিগের প্রত্যেকের বর্থার্থ কল জীবনে প্রত্যেক করিরাছিলেন। ব্যাবভার ঠাকুরের উহা প্রচারপূর্বক পৃথিবীর ধর্ণবিরোধ ও ধর্মমানি নিবারণের জন্তই বে বর্জমান কালে আগমন, একথা বৃথিতে
বিশ্ব হর না। কারণ, কোন ঈশরাবভারই ইতঃপূর্বে সাধনসহারে ঐ কথা নিক জীবনে পূর্ব উপাতিপূর্বক জগণকে ঐ বিবরে শিক্ষা প্রদান করেন নাই। আধ্যাত্মিক মতের উদারতা লইরা অবভারসকলের স্থান নির্দেশ করিতে হইলে, ঐ বিবর প্রচারের জন্ম ঠাকুরকে নি:সন্দেহে সর্বেবিচাসন প্রচার করিতে চহ।

ৰিভীয়—হৈত, বিশিষ্টাহৈত ও অহৈত মত প্ৰত্যেক মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির সকে সকে সতঃ আসিয়া উপস্থিত হয়—অভ এব ঠাকুর বলিতেন, উচারা পরস্পরবিরোধী নচে, (a) रेचल विकिशेरेचल কিন্তু মানব-মনের আধ্যাত্মিক উরতি ও অবস্থা আৰ্ভমত মানবকে অবস্থাতেদে অৱসম্বন সাপেক। ঠাকুরের ঐ প্রকার প্রভাক অনম करिएक कोरन শান্ত বুঝিবার পক্ষে যে কভদুর সহারতা করিবে তাহা শ্বর চিন্তার ফলেই উপলব্ভি হইবে। বেলোপনিষদানি শাল্পে পর্ব্বোক্ত তিন মতের কথা ঋষিগণ কর্ম্ভক লিপিবছ থাকার কি অনম গগুগোল বাধিয়া শালোকে ধর্মমার্গতে জালৈ ভবিষা রাথিরাছে, ভালা বলিবার নতে। প্রভ্যেক সম্প্রদার অধিগণের ঐ তিন প্রকারের প্রত্যক্ষ এবং উব্জিসকর্মকে সামঞ্জ করিছে না পারিয়া ভাষা মোচডাইরা উহাদিগকে একই ভাষাত্মক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে वधानाधा ८६को कविवादकत। हीकाकावत्रत्यत्र श्रीकांत्र ८५कोत् एत देशोरे निफारेबाए (य. मान्नविठात वनिरमरे लाटकत मत्न धकरे। দারুণ ভীতির সঞ্চার হইরা থাকে। ঐ জীতি হইভেই শাল্লে অবিশাস এবং উহার ফলে ভারতের আধ্যাত্মিক অবনতি উপন্তিত চইরাচে।

বুগাবতার ঠাকুরের সেইজক্ষ ঐ তিন মন্তকে অবস্থাবিশেবে অরং উপলব্ধি করিরা উলাদিগের ঐরপ অন্তত সামশ্বত্মের কথা প্রচারের প্রবোজন হইরাছিল। তাঁহার ঐ মীনাংসা সর্কাদা অরণ রাখা আনাদ্বিগের শাজ্রে প্রবেশাধিকার লাভের একমাত্র পথ। ঐ বিষয়ক তাঁহার কয়েকটি উক্তিএখানে লিপিবন্ধ করিতেছি—

"আহৈত ভাব শেষ কথা জানবি, উহা বাক্যমনাতীত উপলব্ধির বিষয়।

্ষন-বৃদ্ধি সহায়ে বিশিষ্টাইণ্ড প্ৰাস্ত বলা ও বৃশা যায়; তথন নিত্য থেমন নিতা, লীলাও ভেমনি নিত্য—চিলায় নাম, চিলায় যাম, চিলায় স্থাম!

"বিষয়বৃদ্ধিপ্রবল, সাধারণ মানবের পক্ষে দৈতভাব, নারদপঞ্চরাত্তের উপদেশ মত উচ্চ নাম সংকীর্তনাদি প্রশস্ত ।"

কর্ম্ম সছজেও ঠাকুর ঐরপে সীমা নির্দেশ করিয়া বলিতেন—
"সজ্বগুণী ব্যক্তির কর্ম্ম স্বভাবতঃ ভাগ হইয়া যায়—চেটা করিলেও
সে আর কর্ম্ম করিতে পারে না,—অথবা ঈশ্বর
(৩) কর্মনোগ অবভাহাকে উহা করিতে দেন না। যথা, গৃহত্বের
নানবের উন্নতি হইবে
হইদে সর্বপ্রকার স্পেক্ষ কর্মাতাগ এবং পুরে
হইদে সর্বপ্রকার গৃহত্বর্ম তাগ করিয়া উহাকে
লইয়াই নাডাচাড়া করিয়া অবস্থান। অক্স সকল মানবের পক্ষে
কিন্তু ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া সংসারে বত কিছু কার্য্য বড় লোকের
বাটার দাসদাসীর ভাবে সম্পাদন করার চেটা কর্ম্বর। ঐরপ করার
নামই কর্মবোগ। যভটা সাধ্য ঈশ্বরের নাম জপ ও ব্যান কয়া এবং
পর্বোক্ষরণে সকল কর্ম্ম সম্পাদন করা, ইহাই পথ।

ভূতীয়—ঠাকুরের উপলব্ধি হইরাছিল, প্রীপ্রীনগর্ন্থার হতের বর-বর্ম কইরা নিজ জীবনে প্রাকাশিত উরার মতের বিশেষভাবে অধিকারী নব সম্প্রদার তাঁহাকে প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। ঐ বিবরে
ঠাকুর প্রথমে বাহা দেবিরাছিলেন তাহা নধুর বার্

(৭) উদার বাতে
সম্প্রদার প্রবর্তন
করিতে হইবে

বিভাগিলেন, প্রীপ্রিকালযা তাঁহাকে দেখাইরাছেন
ব্য, তাঁহার নিকট ধর্মলাভ করিতে অনেক

ভক্ত আসিবে। পরে ঐ বিবর বে সত্য হইরাছিল তাহা বলা বাছলা। কাশীপুরের বাগানে অবস্থানকালে ঠাকুর নিজ ছারামূর্ত্তি (photograph) দেখিতে দেখিতে আমাদিগকে বলিরাছিলেন, "ইহা অভি
উচ্চ বোগাবস্থার মূর্ত্তি—কালে এই মূর্ত্তি» বরে বরে পূজা চটবে।"

চতুর্থ—বোগদৃষ্টিসহারে জানিতে পারিয়া ঠাকুরের দৃচ ধারণা
হইরাজিদ, "বাহাদের শেব জন্ম ভাহারা তীহার
(৮) যাহাদের শেব জন্ম
ভাহারা ভাহার মত
গ্রহণ করিবে বিবরে আমাদিগের মতামত আমরা পাঠককে
অন্তর + বলিরাছি। সেজক্ত উহার পুন্রজ্ঞেধ

#### নিপ্রব্রোজন।

ঠাকুরের সাধনকালে তিনটি বিশেষ সময়ে তিনজন বিশেষ শাহ্রজ্ঞ সাধক পণ্ডিত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইরা তাঁহার আব্যান্ত্রিক অবস্থা সচকে দর্শনপূর্বকৈ তবিবরে আলোচনা করিবার অবসর লাভ করিরাছিলেন। পণ্ডিত পল্নলোচন, ঠাকুর তন্ত্রসাধনে সিদ্ধ হইবার পরে তাঁহাকে দর্শন করিবাছিলেন—পণ্ডিত বৈঞ্চবচরণ, ঠাকুর বৈঞ্চব ভয়োক্ত সাধনকালে সিছিলাভের পরে তাঁহার দর্শন লাভ করিবা-

<sup>\*</sup> श्रेक्टबर यनिया नवाविष्ठ वाक्यात मूर्ति ।

<sup>+ -----</sup>

ছিলেন—এবং গৌরী পণ্ডিত, দ্বিব্যসাধন্ত্রিসন্সার ঠাকুরকে সাধন-কালের অবসানে দ্বেপিরা কুডার্থ হইরাছিলেন।

ভিনম্পন বিশিষ্ট শাস্ত্ৰজ্ঞ সাধক ঠাকুলকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কেখিলা বে মত প্ৰকাশ ক্ষিলাছেন কালের অবসানে দেখিরা কৃতার্থ হইরাছিলেন।
পালগোচন ঠাকুরকে দেখিরা বলিরাছিলেন,
'আগনার ভিতরে আমি ঈশরীর আবির্ভাব ও শক্তি দেখিতেছি।' বৈঞ্চবচরণ সংস্কৃত ভাবার তব রচনা করিরা ভাবাবিট ঠাকুরের সন্মুধে ভাঁহার অবতারত্ব কার্ত্তন করিরাছিলেন। পণ্ডিত গৌরীকার

ঠাকুরকে দেখিয়া বিশিয়াছিলেন, 'শাছে বে সকল উচ্চ আধ্যাজিক আবছার কথা পাঠ করিয়াছি, সে সকলি তোমাতে সাক্ষাৎ বর্জমান দেখিতেছি। ভব্তির শাছে যাহা লিপিবছ নাই এরপ উচ্চাবহাসকলের প্রকাশও ভোমাতে বিভ্যান দেখিতেছি—ভোমার অবস্থা বেন-বেলাল্ডানি শাল্পকল অভিক্রম করিয়া বহুদুর অগ্রসর হইয়াছে, ভূমি মাহুর নহ, অবভারসকলের বাঁলা হইতে উৎপত্তি হয়, সেই বস্থা ভোমার ভিত্তরে রহিয়াছে।' ঠাকুরের অলৌকিক জীবন-কথা এবং পুর্বোক্ত অপুর্ব উপলছিসকলের আলোচনা করিয়া বিশেবরূপে হৃদরক্ষম হয় বে ঐ সকল সাধক পত্তিভাগ্রীগণ ভালাকে বুধা চাটুবান করিয়া পুর্বোক্ত কথাসকল বলিয়া বান নাই। ঐ সকল পত্তিতের ছন্দিপেশ্বরে আগ্রমনকাল নিছালিখিত ভাবে নির্বাপিত চয়:—

দক্ষিণেশ্বরে প্রথমবার অবস্থানকালে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী গৌরী পণ্ডিতকে তথার দেখিরাছিলেন। আবার মধ্র বাবু জীবিত থাতিবার কালে গৌরী পণ্ডিত বে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিবাছিলেন, একথা আমরা ঠাকুরের নিকট শ্রবণ করিবাছি। অতএব বোধ হয় শ্রীশুক্ত গৌরী সন ১২৭৭ সালের কোন সমরে দক্ষিণেশ্বরে আগমনপূর্ত্তক সর্ন ১২৭৯ সাল পর্যন্ত ঠাকুরের নিকট অবস্থান করিবাছিলেন। লাক্সকান লাভ করিবা নিক জীবনে বীহারা ঐ ক্যান পরিশ্বত করিতে

চেটা করিতেন, ঐরপ সাধক পণ্ডিভরিগের দেখিবার বস্ত ঠাকুরের
নিরস্তর আগ্রহ ছিল: ভট্টাচার্য্য প্রবৃক্ত
ঐ পণ্ডিভরিগের
আগ্রনকাল নিরপেণ
বলিরাই ঠাকুরের উাহাকে দেখিতে অভিলাব হর

এবং মণুর বারর ছারা নিমন্ত্রণ করাইরা তিনি তাঁহাকে ছন্দিশেশবরে আনরন করেন। পণ্ডিভন্নীর বাস ঠাকুরের জন্মজুমির নিকটে ইন্দেশ নামক প্রামে ছিল। ফাদরের আতা রামরতন মণুর বাবুর নিমন্ত্রপত্র লাইরা আবৃত্ত গৌরীকান্তকে ছন্দিশেশবে আনন্ধন করিরাছিলেন। গৌরী পণ্ডিতের সাধনপ্রস্ত অনুত্ত শক্তির কথা এবং ছন্দিশেশবে আগমনপূর্বক ঠাকুরকে দেখিরা তাঁহার মনে ক্রমে প্রবল বৈরাগ্যের উন্ধর হইরা তিনি বেভাবে সংসার ত্যাগ করেন দে সক্ষম কথা আমরা পাঠককে অক্তরুক বলিবাছি।

রাণী রাসমণির জীবন্ত্রান্ত শীর্ষক প্রছে প্রীষ্ঠ মধুরের অরমের অর্জানের কাল সন ১২৭০ সাল বলিরা নির্মণিত আছে। পশুত প্রগোচনকে ঐকালে দক্ষিপেররে নিমন্ত্রণ করিরা আনাইরা দান প্রহণ করাইবার অন্ধ প্রীষ্ঠ মধুরের আগ্রহের কথা আমরা ঠাকুরের নিকটে শুনিরাছি। অতএব বেদান্তবিৎ ভট্টাচার্য্য প্রীষ্ঠক পল্পলোচন তর্কালকার মহালরের ঠাকুরের নিকট আগ্রমনকাল সন ১২৭০ সাল বলা বাইতে পারে।

শ্রীযুক্ত উৎসবানন্দ গোখামীর পুত্র পণ্ডিত বৈক্ষবচরণের রন্দিণেথরে আগমনকাল সহজেই নির্মাণিত হয়। কারণ, ভৈরবী বান্দ্রণী
শ্রীমতী বোগেখনীর সহিত এবং পরে ভট্টাচার্যা শ্রীষ্ঠ গোরীকাল্প
ভর্কভূবণের সহিত দন্দিণেশ্বর ঠাকুরবাচীতে তাঁহার ঠাকুরের
ন্দোধিকন্দ সহজে আলোচনা হইবার কথা আমরা ঠাকুরের নিকটে

ভদতাব, পূর্বার্ক—১ব অধ্যার।

ভনিবাছি। রাজণার ভার তিনিও ঠাকুরের পরীর-মনে বৈক্ষবপারোক্ত মহাভাবের গক্ষপসমূদর প্রকাশিত দেখিরাছিলেন এবং শুভিড্রদরে শ্রীপুক্তা রাজণীর সহিত একমত হইরা ভাহাকে শ্রীগোরাদদেব পুনরবতীর্ণ বলিরা নির্ণর করিয়াছিলেন। ঠাকুরের নিকটে প্রেক্তাক কথাসকল শুনিরা মনে হর, শ্রীপুত বৈক্ষবচরণ সন ১২৭১ সালে ঠাকুরের মধুরভাব সাধনে সিদ্ধ হইবার পরে ভাহার নিকটে আসিয়া সন ১২৭৯ সাল পর্যন্ত দক্ষিণেখরে মধ্যে মধ্যে যাভারাত করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত উপলব্ধিসকল করিবার পরে ঈশ্বরপ্রেরিত হইরা ঠাকুরের মনে এক অভিনব বাসনা প্রবেলভাবে উদিত হইরাছিল। যোগারুড়

ঠাকুরের নিজ সাজো-পাজোসকলকে দেখিতে বাসনা ও আহনান হইরা পূর্বপরিদৃষ্ট ভক্তসকলকে দেখিবার জন্ম এবং তাহাদিগের অন্তরে নিজ ধর্মাশক্তি সঞ্চার করিবার জন্ম তিনি বিশেব ব্যাকুল হইরা উঠিরা-

ছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, "সেই বাাকুলতার দীমা ছিল না। নিবাভাগে সর্বকাল ঐ বাাকুলতা ক্লরে কোনক্রপে থারণ করিরা থাজিতায়। বিষয়ী লোকের মিথ্যা বিষয়প্রসঞ্চ শুনিরা বখন বিষবৎ বোধ চইত ভখন ভাবিতায় ভাহারা সকলে আগিলে নিখার কথা কহিরা প্রাণ শীতল করিব, প্রবণ কুড়াইব, নিজ আখাজ্মিক উপলক্ষিকল তাহানিগকে বলিরা অন্তরের বোঝা গলু করিব। ঐক্রপে প্রত্যেক বিষয়ে তাহানিগের আগমনের কথার উদ্দীপনা হইরা ভাহানিগের বিষয়ই নিরস্তর চিন্তা করিতায়—ফাহাকে কি বলিব, কাহাকে কি নিব, ঐ সকল কথা ভাবিরা প্রস্তুত্ত ভইরা থাকিতাম। কিছ নিবাবসানে বখন সন্ধ্যার সমাগম হইত ভখন থৈব্যের বাধা নিয় ঐ ব্যাকুলতাকে আর রাখিতে পান্ধিতাম না, মনে হইত আবার একটা নিন চলিরা গেল, ভাহানিগের কেহই আসিল না। বখন ক্ষেবালর আর্থিকের শুআ্বটা রোলে মুখ্যিত হইরা উঠিত তথন

বাবৃদিপের কৃঠির উপরের ছালে বাইবা হালরের ব্যরণার আছির হইরা
ক্রেন্সন করিতে করিতে উচ্চৈংখরে 'তোরা সব কে কোথার আছিল্
আর রে—তোদের না দেখে আর থাকতে পারচি না' বলিরা চাঁথকারে
গগন পূর্ণ করিতাম! মাতা তাহার বালককে দেখিবার কল্প ঐরপ বাাকৃলতা ক্ষমতব করে কি না সক্ষেহ; সথা সথার সহিত এবং প্রেপরিবৃদ্দল পরস্পারের সহিত মিলনের কল্প কথনও ঐরপ করে বলিরা তনি নাই—এত ব্যাকৃলতার প্রাণ চক্ষশ হইরাছিল! ঐরপ ইইবার করেক দিন পরেই ভক্ষসকল একে একে উপস্থিত হইতে লাগিল।"

ঐরপে ঠাকুরের ব্যাকুল আহ্বানে ভক্তনকলের দক্ষিণেশ্বরে আগমনের পূর্বে করেকটি বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হইরাছিল। বর্জমান গ্রন্থের সহিত ঐ সকলের মুখ্যভাবে সম্বন্ধ না থাকার আমরা উহাদিগকে পরিশিষ্ট মধ্যে লিপিবক করিলাম।

# পরিশিষ্ট

### পরিশিষ্ট

৺বোড়শীপুলার পর হইতে পূর্বপরিদৃষ্ট অত্তরজ ভক্তসকলের আগবন কালের পূর্ব পর্যান্ত ঠাকুরের জীবনের এবান এবান ঘটনাবনী

আমরা পাঠককে বলিরাছি, ধ্বোড়শী-পূজার পরে খ্রীখ্রীমাডা-ঠাকুরাণী সন ১২৮০ সালের কান্তিক মাসে কামারপুকুরে প্রত্যাগমন করিরাছিলেন। খ্রীখ্রীমার ঐ স্থানে পৌছিবার স্বর্জকাল পরেই ঠাকুরের মধ্যমাগ্রক খ্রীবৃত রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য ক্ষরাতিসার রোগে স্বভারথে পতিত হন। ঠাকুরের শিতার বংশের

মৃত্যুমূথে পতিত হন। ঠাকুরের পিতার বংশের রানেবরের সুত্যু প্রত্যেক স্ত্রী-পুরুবের মধ্যেই আধ্যান্মিকতার বিশেষ প্রকাশ ছিল। প্রীণুড় রামেখরের সম্বন্ধে ঐ বিবর

যাহা শ্রবণ করিয়াছি ভাহা এথানে উল্লেখ করিভেছি।

রামেশ্বর বড় উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। সর্রাসী কণীরেরা
নারে আসিরা বে নাহা চাহিত গৃহে থাকিলে, তিনি তাহাদিগকে উহা
তৎক্ষণাৎ প্রধান করিতেন। তাহার আত্মীরবর্গের নিকটে শুনিরাছি,
ক্রিপে কোন ককির আসিরা বলিত বছরের
ক্রুডি
আমার পোটা বা ক্রুপাত্রের অভাব, কেহ বলিত
আমার কর্মনের
আভাব লাটো বা ক্রুপাত্রের অভাব, কেহ বলিত
আমার কর্মনের
আভাব লাটো বা ক্রুপাত্রের অভাব, কেহ বলিত
আমার কর্মনের
আভাব লাটো বা ক্রুপাত্রের অভাব, কেহ বলিত
আমার কর্মনার
আভাব লিতেন। বাটার বদি কেই উহাতে
আপত্তি করিত, ভাহা হিলে রামেশ্বর তাহাকে শান্তভাবে
বলিতেন,—গইরা বাউক, কিছু বলিও না, প্রেরপাত্রব্য আবার
কত আসিবে, ভাবনা কি ? ক্যোতিবশাত্রে রামেশ্বরের সামান্ত
ব্যংপতি ছিল।

দক্ষিপেশ্বর হইতে রামেশ্বের শেববার বাটী ছিরিরা আসিবাররামেশ্বের মৃত্যুর
সভাবনা ঠাকুরের পুর্বা
হইতে জামিডে পারা
ভিরেন,—'বাটী যাছে, যাও, কিন্তু স্তীন নিকটে
ভর্তালকে সতর্ক
করা
ভর্তালংশর ।' ঐ কথা ঠাকুরের মণে আমাদিগের

#### কেহ কেহ + খাবণ করিয়াছেন।

রামেশ্বর বাটীতে পৌচিবার কিছকাল পরে সংবাদ আসিল, ভিনি পীড়িত। *ঠাকুর ঐকথা শুনিয়া হাদয়কে বলিয়াছিলেন,*—'সে নিবেধ মানে নাট, ভাচার প্রাণরক্ষা হওয়া সংশয়।' ঐ ঘটনার পাঁচ সাত দিন পরেই সংবাদ আসিল, শ্রীবৃক্ত রামেশ্বর রামেখনের মৃত্যুসংবাদে পর্লোক গমন করিয়াছেন। জাঁহার মৃত্যসংবাদে ভ্ৰমনীৰ শোৱে প্ৰাৰ সংশয় কইবে জাবিয়া ঠাকুর তাঁলার বুদ্ধা জননীর প্রাণে বিষ্মান্বাত ঠাকরের প্রার্থনা ও লাগিবে বলিষা বিশেষ চিন্তাৰিত হটয়াছিলেন を6本組 **ध्वरः मिन्दि गमनभूर्वक सननीत्क (भारकः इस** চটতে বন্ধা কবিবার ক্ষম প্রীপ্রীক্ষগদম্ভার নিকটে কাতর প্রার্থনা করিবাছিলেন। ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিরাছি, ঐরপ করিবার পরে জিনি ক্রমীকে সাজনা প্রালনের ক্রম মন্দির চটতে নচরতে আগমন कवितनत एवः मक्तनतर्वत काँकारक के प्रश्नावान निरंतनत कवितनत । ঠাকুর বলিভেন, "ভাবিরাছিলাম, মা ঐ কথা শুনিরা একেবারে হতজ্ঞান হটবেন এবং জাঁচার প্রাণরকা সংখ্য হটবে, কিন্তু ফলে দেখিলাম, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইল। মা ঐ কথা শুনিরা অর শ্বর চঃৰ প্ৰকাশপূৰ্বক 'সংসাৰ অনিতা সকলেৱই একদিন মৃত্য নিশ্চিত, অভএব শোক করা বুণা'—ইভ্যাদি বলিয়া আমাকেই শান্ত করিতে

<sup>#</sup> শ্ৰীৰং গ্ৰেষাৰক বানী।

লাগিলেন। দেখিলাম, তানপুরার কান টিপিরা হার বেমন চড়াইরা বেম, শ্রীশ্রীন্ধগদ্বা বেন ঐরপে মার মনকে উচ্চ গ্রামে চড়াইরা রাধিরাছেন, পাথিব শোক হঃধ ঐক্যে তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না। ঐরপ দেখিরা শ্রীশ্রীন্ধগন্মাতাকে বার বার প্রশাম করিলাম এবং নিশ্চিত্ত হইলাম।"

রামেশ্বর পাঁচ সাত দিন পূর্বে নিজ যুত্যুকাল জানিতে পারিয়া-

ছিলেন এবং আত্মীরগণকে ঐ কথা বলিরা নিজ সৎকার ও প্রান্তের

অস্ত সকল আরোজন করিবা রাখিরাছিলেন। বাটীর সম্বুখে একটি
আম গাছ কোন কারণে কাটা হইতেছে দ্বেখিরা বলিরাছিলেন,—
ভাল হইল, আমার কার্য্যে লাগিবে। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্ধ পর্যান্ত

তিনি প্রীরাষচন্দ্রের পূত নাব উচ্চারণ করিবারয়্য উপছিত জানিরা
রামেবরের আচরণ

তাহার প্রাণবার্যু বেহ হইতে নিজ্ঞান্ত হইরাছিল।
বৃত্যুর পূর্বের রামেবর আত্মীরবর্গকে ক্ষমুরোধ করিবাছিলেন, তাহার
দেহটাকে শ্রশানমধ্যে অমিনাৎ না করিবা, উহার পার্বের রাত্যার
উপরে—বেন অমিনাৎ করা হব। কারণ জ্ঞিলানা করিলে, বলিরাছিলেন, কত সাধুলোকে ঐ রাত্যার উপর দিরা চলিবে, তাঁহাদের
পদরক্রে আমার সন্গতি হইবে। রামেব্রের মৃত্যু গভীর রাজিতে
হইবাছিল।

পল্লীর গোপাল নামক এক ব্যক্তির সহিত রামেখরের বহুকালাখি বিশেব সৌষ্ট ছিল। গোপাল বলিতেন, তাঁহার মৃত্যু বে দিন বে সমরে হইরাছিল সেই দিন সেই সমরে তিনি তাঁহার বাটার বাবে, কাহাকেও শব্দ করিতে শুনিরা জিজ্ঞানা করার উত্তর পাইরাছিলেন, 'জামি রামেখর, পঞ্চামান করিতে বাইডেছি, বাটাতে ৮বসুবীর রহিলেন, তাঁহার সেবার বন্দোবন্ত সহছে বাহাতে গোল না হয়,

ত্বিবরে তৃমি নকর রাখিও !' গোপাস বন্ধর আহ্বানে বার খুলিতে বাইরা পুনরার ত্নিলেন, রত্তার পরে রামেবরের ক্ষির বার্মান শরীর নাই, অভএব বার খুলিসেও সহিত ক্রোপাক্ষন তুমি আমাকে দেখিতে পাইবে না !' গোপাল তথাপি বার খুলিরা বখন কাহাকেও কোথাও বেখিতে পাইলেন না, তখন সংবাদ সত্য কি মিথ্যা জ্বানিবার ক্ষম্ভ রামেবরের বাটীতে উপস্থিত হইলেন এবং দ্বেখিলেন, সভ্যসভ্যই রামেবরের দেহত্যাগ হইরাছে !'

রামেশবের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রীযুক্ত রামলাল চট্টোপাধার বলেন, তাঁহার পিতার বৃত্য সন ১২৮০ সালের অপ্রহারণের ২৭শে তারিখে হইরাছিল এবং তথন তাঁহার বরুস আন্দান্ত ৪৮ বংসর ছিল। পিতার অভি সঞ্চরপর্বক কলিকাভার নিকটবর্ত্তী বৈভবাটী নামক স্থানে আসিরা ভিনি উহা গদার বিসর্জন করিরাছিলেন, পরে দক্ষিণেররে ঠাকুরের নিকটে আসিবার কম্ম ঐন্তলে নৌকার করিবা ঠাকুরের ভাতৃপাত্র প্ৰকা পার ভটরাছিলেন। পার ভটবার রাবলালের দক্ষিণেবরে বারাকপুরের দিকে দৃষ্টি করিরা দেখিতে পাইরা-चांश्रम्म ७ शृक्षरकत পদগ্ৰহণ ৷ চাৰকের ছিলেন, মধুর বাবুর পত্নী শ্রীমতী জগদদা দাসী অন্তপুৰ্ণার যশিষ তথার বে মন্দিরে অন্নপূর্ণা দেবীকে পরে প্রতিষ্ঠিতা করেন, ভাহার অর্থেক ভাগ মাত্র তথন গাঁথা হইরাছে। ১২৮১ সালের ৩০শে চৈত্র ইংরাজী ১৮৭৫ খুটাব্যের ১২ট এবিল ভারিখে के बिनाद अस्तिवी शिक्षी निभन्न इटेवाहिन। नारमादाव রামলাল দক্ষিণেখরে পুরুকের শীকার পরে তৎপত্র করিয়াছিলেন।

'নথুর বাবুর মৃত্যুর পরে কলিকাভার নিঁছরিরাপটি পদ্ধী-নিবানী শ্রীবৃক্ত শদ্ভুচনণ মদ্ধিক নবাশর ঠাকুরের সবিত পরিচিত বইরা তাঁহাকে বিশেষরণ ভক্তি প্রদা করিতে আরম্ভ করেন। পড় বাবু ইতঃপূর্বে ব্রাহ্মনমাঞ্চ-প্রাবৃদ্ধিত ধর্মমতে বিশেষ অন্তরাগদশার চিলেন এবং তাঁহার অভল দানের বস্তু কলিকাভাবানী ঠাকুষের বিভীর রস্ব্ধার সকলের পরিচিত হটরা উঠিয়াছিলেন। ঠাকুরের ইবজ শস্তচরণ প্রতি শস্ক বাবুর ভক্তি ও ভালবাসা দিন দিন অতি মলিকের কথা গভীর ভাব ধারণ করিয়াছিল এবং আরক রৎসর কাল তিনি তাঁচার সেবা করিয়া ধন্ত হইয়াছিলেন। ঠাকুরের এবং শ্ৰীমতী মাতাঠাকুৱাৰীয় বখন বাহা কিছুৱ অভাব হুইত, জানিতে পারিলে শন্ত বাব তৎসমন্ত পরম আনম্পে পূরণ করিতেন। শ্রীবৃক্ত শন্ত ঠাকুরকে 'গুরুজী' বলিরা সম্বোধন করিতেন। ঠাকুর ভারতে মধ্যে মধ্যে বিব্ৰক্ত হট্যা বলিতেন, 'কে কার গুরু-তুমি আমার গুরু'- শন্ত কিছ ভাষাতে নিহত না হটবা চিয়কাল তাঁহাকে ঐরপে সংখাধন করিবা-ভিলেন। ঠাকুরের দিব্য সক্ষপ্তবে শস্তু বাবু যে আধ্যাত্মিক পৰে বিশেষ আলোক দেখিতে পাইরাছিলেন এবং উহার প্রভাবে জাঁচার ধর্মবিশ্বাস সকল বে পূর্ণতা এবং সম্বল্ডা লাভ করিরাছিল, ভাচা ভাঁচার ঠাকুরকে ঐরপ সম্বোধনে হাদরক্ষম হয়। শদ্ভ বাবুর পদ্ধীও ঠাকুরকে সাকাৎ দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করিতেন এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী দক্ষিণেশ্বরে

<sup>\*</sup> ঠাকুরের জক্তসকলের মধ্যে কেছ কেছ বলেন, তাহারা ঠাকুরকে বলিছে তারিরাছেন বে, নগুর বাবুর মৃত্যুর পরে পানিহাটি নিবানী অবুক্ত মণিবোহন কেন তাহার প্রয়োজনীয় জ্বয়ালি বোগাইবার ভার কইরাভিলেন । অবুক্ত মণিবোহন তথক ঠাকুরের প্রতি বিশেব প্রভাবান হইরা উটিরাজিলেন এবং সর্বলাই তাহার নিকটে স্বলাক্ষন করিতেন। তাহার পরে শভুবাবু ঐ সেবাভার প্রহণ করিরাজিলেন। আরাজিপের মনে হর, শভু বাবুকে ঠাকুর বলং তাহার বিভান রসন্থান বিলিয়া বর্ণন করিরাজন, তথন নিব বাবু ঠাকুরের নেবাভার প্রহণ করিলেত, অবিক ভাল বিজ্ঞান করিছেল পারেন নাই।

থাকিলে, তাঁহাকে প্রতি জ্যুস্পানারে নিজানরে দইয়া বাইয়া বোড়শোপ-চারে তাঁহার প্রচরণ পূজা করিতেন।

🟝 মাতাঠাকুরাণীর বিতীয়বার দক্ষিণেখরে আগমন বোধ হয় সন ১২৮১ সালের বৈশাধ মাসে হইরাছিল। পূর্বের স্থার তথন তিনি ন্তবতের বরে ঠাকুরের জননীর স্থিত বাস করিতে থাকেন। শস্ত বাব ঐ কথা জানিতে পারিবা, সভীর্ণ নহবতবরে তাঁহার থাকিবার কট হইতেছে অনুমান করিরা, দক্ষিণেখর-মন্দিরের সরিকটে কিছু জমি ২৫০১ টাকা প্রদানপূর্বক মৌরসী করিবা লন এবং তত্নপরি একগানি মুপরিসর চালা ঘর বাঁধিরা দিবার সংকর করেন। তখন কাপ্তেন উপাধি-खाख त्नभान-बाक्यमब्रकाद्वत कर्महातो **धीवक** विचनाथ উপाधात महानत ঠাকুরের নিষ্ট গমনাগমন করিতেছেন এবং তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদাসম্পন্ন হটরা উঠিবাছেন। কাপ্রেন বিশ্বনাথ উক্ত বর করিবার সম্ভৱ শুনিয়া, উহার নিমিত্ত যত কাঠ লাগিবে দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। নেপাল-বাজ্ঞগরকারের শাল কার্চের কারবারের ভার তথন ভাঁহার হত্তে ক্রন্ত থাকার, উলা দেওরা ভাঁহার পক্ষে বিশেষ ব্যৱসাধ্য ছিল না। গৃহনির্মাণ আরম্ভ হটলে, জীবক্ত বিশ্বনাথ গলার অপর পারে বেলুড়গ্রামন্থ ভাঁহার কাঠের গদী হইতে তিনধানি শালের চকোর পাঠাইরা দিলেন। কিন্তু বাত্তে গভার বিশেষ প্রবলভাবে জোরার আসার উহার একথানি ভাগিরা গেল। শ্ৰীমাৰ অভ শতুৰাবুৰ प्रकारक कामबार करेश खीखीबारक 'काशाबीस' विश्वश चव कविद्या (ए स्वा, কাথেনের ই বিবরে নির্দেশ করিবাছিলেন। সে বাছা হউক, কাঠ সাহায়, ঐ গ্ৰে ভাসিয়া হাইবার কথা গুনিহা, কাথেন ছার ঠাকুরের একরাজি বাদ একখানি কঠি পাঠাইরা দিরাছিলেন গ্রহনিশ্বাণ সম্পূর্ণ হইরাছিল। অতঃপর শ্রীন্তীনাতাঠাকুরাণী উক্ত গ্ৰহে প্ৰাৰ বংসৱকাল বাস কৰিবাছিলেন। গৃহকৰ্মে সাহাব্য কৰিবে

এবং সর্বাধা শ্রীশ্রীমার সঙ্গে থাকিবে বলিরা, একটি রমণীকে তথম নিব্ৰক্ত করা হইরাছিল। খ্রীখ্রীমা এই গৃহে বন্ধন করিবা ঠাকরের অস্ত্র নানাবিধ থাতা প্রত্যত দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে লটবা বাইতেন এবং তাঁহার ভোজনান্তে পুনরার এখানে কিরিবা আসিতেন। তাঁহার সংস্থাব ও তত্ত্বাবধানের অন্ত ঠাকুরও দিবাভাগে কখন কখন ঐ গ্যন্থ আগমন করিতেন এবং কিছুকাল তাঁহার নিকটে থাকিয়া পুনরার মনিবে ফিবিয়া আসিতেন। একদিন কেবল ঐ নিরমের বাতিক্রয হইরাচিল। সেমিন অপরাত্তে ঠাকুর শ্রীশ্রীমার নিকটে আগমনমাত্র গভীর রাত্তি পর্যাক্ত এমন মুবলধারে বুটি আরম্ভ হর বে, মন্দিরে ফিবিরা আসা একেবারে অসম্ভব হুইরা পডিরাছিল। ঐক্রপে সে রাতি তিনি জ্ঞায় বাস কবিতে বাধ্য হয়েন এবং খ্রীশ্রীমা তাঁহাকে ৰোল ভাত র থিয়া ভোজন করাইয়াছিলেন।

এক বংসর ঐ গতে বাস করিবার পরে শ্রীশ্রীমাভাঠাকরারী আমানর রোগে কঠিনভাবে আক্রান্তা হটলেন। শস্ত বাব ভাঁচাকে আবোগা করিবার ক্ষম বিশেষ যম্ম করিতে লাগিলেন। তাঁলার নিরোগে প্রসাদ ডাক্টার এই সমবে শ্রীশ্রীনার চিকিৎসা করিরাছিলেন। একট चारवांत्रा इटेल. जैजीया शिकांत्रव व्यवधारी

ঐ গুছে বাদকালে ব্যৱহাত্তবাটীতে প্ৰম

গ্রামে গমন করিলেন। সম্ভবতঃ সন ১২৮২ সালের আধিন মানে ঐ ঘটনা উপন্থিত হইরাছিল। কিছ তথার বাইবার শরকাল পরে পুনরার তিনি ঐ cates भवाभिविती इटेल्न । करम खेराव था वृद्धि इटेन एवं. छोहात শরীর-রকা সংশরের বিষর হটরা উঠিল। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর পূজ্য-পাৰ পিতা প্ৰীৱামচক্ৰ তখন মানবলীলা সম্বৰণ করিৱাছেন, স্থতৱাং জালার জননী এবং প্রাভবর্গই ভাঁহার বধাসাধ্য সেবা করিছে লাগিলেন। ভনিবাছি, ঠাকুর ঐ সমূরে ভাঁহার নিবান্ত্রণ পীড়ার কথা ভনিবা হাবব্যকে বলিরাছিলেন, "ভাইত রে হুলে, ও ( শ্রীশ্রীমা) কেবল স্থাস্বে স্থার বাবে, মছবাজন্মের কিছুই করা হবে না!"

রোগের যথন কিছুতেই উপশম হইল না, তথন প্রীপ্রীয়ার প্রাণে
৮ক্ষেরীর নিকট হত্যা-প্রকানের কথা উদিত হইল এবং জননী ও
ভ্রাত্যালন কর্মান্ত পারিলে ঐ বিবরে বাধা প্রাদান
দিনংহবাহিনীর নিকট
হত্যাদান ও উবদপ্রাপ্তি
বলিরা প্রামাদেবী ৮সিংহবাহিনীর মাডে (মন্দিরে)
বাইরা ঐ উন্দেশ্তে প্রারোগবেশন করিরা পড়িরা রহিলেন। করেক
বণ্টাকাল ঐরপে থাকিবার পরেই ৮কেবী প্রসন্ধা হইরা তাঁহাকে আরোগ্যের
ক্ষম্ব বৈধ নির্দেশ করিবা দিয়াছিলেন।

শেষবীর আদেশে উক্ত ঔষধ সেবনমাত্রেই তাঁহার রোগের শান্তি
ছইল এবং ক্রমে তাঁহার শরীর পূর্ব্বের ক্লার সবল হইরা উঠিল। প্রীপ্রীমার
হত্যা-প্রদানপূর্ব্বক ঔষধপ্রাপ্তির কাল হইতে ঐ দেবী বিশেষ জাগ্রতা
বলিরা চতুলার্শ্বের গ্রামসমূহের প্রতিপত্তি লাভ করিরাছিলেন।

প্রার চারি বৎসরকাল ঠাকুর এবং শ্রীপ্রীমার ঐরপে সেবা করিবার
পরে শভু বারু রোগে শবাশারী হইলেন। পীড়িভাবদ্বার ঠাকুর তাঁহাকে
একদিন দেখিতে গিরাছিলেন এবং ফিরিরা আগিরা বলিরাছিলেন,
'শভুর প্রদীপে তৈল নাই!' ঠাকুরের কথাই সত্য হইল—বহুমুত্র
রয়্যকালে শভু বারুর
রহাল বিকার উপস্থিত হইরা প্রীয়ুত শভু শরীর
রহা করিকেন। শভু বারু পরম উদার ও তেলখী
লিবাক আচরণ
ক্রিয়াকেন। শভু বারু পরম উদার ও তেলখী
ক্রিয়াকত ছিলেন। শীড়িভাবদ্বাতে তাঁহার মনের
প্রসম্ভা এক দিনের অন্তও নই হর নাই। মৃত্যুর করেক দিন পূর্বে তিনি
রদরকে ক্রইচিতে বলিরাছিলেন, "ম্রণের নিমিত্ত আমার কিছুমাত্র
চিন্তা নাই, আমি পূঁচিল পাঁট্লা বেধে প্রস্তুত হবে বলে আছি!" শভু
বাবুর সহিত পরিচয় হইবার বহুপুর্বে ঠাকুর বোগার্ক অবস্থার মেথিবা-

ছিলেন, এঞ্জিলগৰ। শব্দুকেই তাঁহার দিতীয় রুগ্লাররূপে মনোনীত করিয়াছেন, এবং দেখিবামাত্র তাঁহাকে সেই ব্যক্তি বলিয়া চিনিন্ন! লইয়াছিলেন।

পীড়িঙা হইয়া শ্রীশ্রীমাণ্ডাঠাকুরাণী পিআলবে বাইবার করেক মাস
পরে ঠাকুরের জীবনে একটি বিশেব বটনা উপস্থিত হইরাছিল। সন
১২৮২ সালের ১৬ই কাল্কন ভারিবে, ঠাকুরের জন্মতিথির দিবলে গুঁহার
জননী শ্রীমতী চন্দ্রমণি দেবী ইহলোক পরিভাগার
ঠাকুরের জননী চন্দ্রমণি করিয়াছিলেন। তথন তাঁহার বারস ১০।১৫ বংসর
দেবীর শেবাবহাও
রুত্বা
আক্রমণে তাঁহার ইন্দ্রিয় ও মনের শক্তিসমূহ
জনেকাংশে লুপ্ত হইরাছিল। তাঁহার সূত্যুসংবাদ আমরা ক্লরের
নিকটে বেরল গুনিরাচি, সেইরুপ লিপিবক করিতেছি:—

ঐ ঘটনা উপস্থিত হইবার চারিদিন পূর্ব্বে হনর কিছুদিনের অক্ত অবদর লইরা বাটী বাইতেছিল। যাত্রা করিবার পূর্ব্বে একটি অনির্দেশ্ত আশব্দার তাহার প্রাণ চঞ্চল হইবা উঠিল এবং ঠাকুরকে ছাড়িয়া তাহার কিছুতেই যাইতে ইচ্ছা হইল না। ঠাকুরকে উহা নিবেদন করার তিনি বলিলেন, তবে যাইরা কাজ নাই। উহার পরে তিনদিন নির্কিন্দে কাটিলা গেল।

ঠাকুর প্রত্যাহ তাঁহার জননীর নিকট কিছুকালের জন্ম বাইরা তাঁহার সেবা বহুতে ব্যাসাধ্য সম্পাদন করিতেন। জ্বদ্বও ঐরপ করিতেন; এবং 'কালীর মা' নারী চাক্রানী দিবাজাগে প্রায় সর্বাদ্বা বুজার নিকটে থাকিত। জ্বদ্বকে বুজা ইলানীং বেখিতে পারিতেন না। ক্রমবের মৃত্যুর সমর হইতে বুজার মনে কেমন একটা ধারণা হইরাছিল বে, জ্বদ্বই অক্তর্যকে মারিরা কেলিবাছে এবং ঠাকুরকে ও ভাহার পদ্বীকে মারিরা কেলিবার ক্রম্ভ চেটা ক্রিতেছে। স্বেজ্ব ঘুড়া ঠাকুরকে কথন কথন সতর্ক করিরা দিতেন, বলিতেন—"বছর কথা কথন তানিবি না।" জরাজীণা হইরা বৃদ্ধিরংশের পরিচর আজ নানা বিবরেও পাওরা বাইত। বথা,—দক্ষিণেরর বাগানের সন্ধিকটেই আলমবাজারের পাটের কল। মধ্যাক্তে ঐ কলের কর্মচারীদিগকে কিছুক্ষণের লক্ত ছুটি দেওরা হর এবং অন্ধি ঘটা কাল বাদে বালী বাজাইরা পুনরায় কালে লাগাইরা দেওরা হয়। কলের বালীর আওয়াজকে বৃদ্ধা ৮বৈকুঠের শত্মধ্বনি বলিয়া দ্বির করিবাছিলেন এবং বতক্ষণ না ঐ ধবনি তানতে পাইতেন, ততক্ষণ আহারে বলিতেন না। ঐ বিবরে অনুহোম করিলে বলিতেন—"এখন কি ধাব গো, এখন প্রিপ্রশিন্ধীনারারণের ভোগ হয় নাই, বৈকুঠে শত্ম বাজে নাই, এখন কি থাইতে আছে ?" কলের যেদিন ছুটি থাকিত, সেদিন বাজিত না, বুদ্ধাকে আহারে বসান সেদিন বিবম মুশকিল হইত; করের এবং ঠাকুরকে ঐদিন নানা উপার উত্তাবন করিয়া বৃদ্ধাকে আহার করাইতে হইত।

সে বাহা ইউক, চতুর্থ দিবস সমাগত হইল, বৃদ্ধার অকুস্থতার কোন
চিক্ত দেখা গেল না! সদ্ধার পরে ঠাকুর তাঁহার নিকট গ্রনপূর্ব্যক তাঁহার পূর্ব্যজীবনের নানা কথার উত্থাপন ও গার করিয়া বৃদ্ধার মন আনন্দে পূর্ব করিলেন। রাত্রি ছুই প্রহরের সময় ঠাকুর তাঁহাকে শরন করাইয়া নিজ গুড় কিরিয়া আদিলেন।

পরনিন প্রভাত হইরা ফ্রন্সে আটটা বাজিরা গেল, বৃদ্ধা তথাপি বরের দার উত্তক্ত করিরা বাহিরে আদিলেন না। 'কালীর মা' নহবতের উপরের বরের দারে বাইরা অনেক ভাকাভাকি করিল, কিছ বৃদ্ধার সাড়া পাইল না। দারে কান পাতিরা শুনিতে পাইল, গুলার পা। হাতে কান পাতিরা শুনিতে পাইল, গুলার হাতে কেমন একটা বিক্লভ রব উপিত হইতেছে। তথন ভীত হইরা সে ঠাকুর ও ছাল্বকে ঐ বিবহ নিবেদন করিল। স্ক্রন্থ বাইরা

কৌশলে বাহির হইতে থারের অর্গন খুলিরা দেখিল, বুদা সংজ্ঞারহিত হইরা পড়িরা বহিরাছেন। তথন কবিরাজী ঔবধ আনিরা ক্বর জাহার কিহ্বার লাগাইরা দিতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে বিন্দু বিন্দু করিরা হ্রম ও গলালল তাঁহাকে পান করাইতে লাগিল। তিন দিন ঐজাবে থাকিবার পরে বুদার অন্তিম কাল উপস্থিত দেখিরা, তাঁহাকে অন্তর্জ্জনি করা হইল এবং ঠাকুর কুন, চন্দন ও তুলদী লইরা তাঁহার পাদপল্লে অঞ্জলি প্রদান করিলেন। পরে সন্ত্যাদী ঠাকুরকে করিতে নাই বলিরা ঠাকুরের আতুপুর রামলাল তাঁহার নিরোপে বুদার দেহের সংকার করিল। অনন্তর অপোচ উত্তীর্ণ হইলে, ঠাকুরের নির্দেশে রামলালই বুযোৎসর্গ করিরা ঠাকুরের জননীর প্রাদ্ধক্রিয়া বধারীতি সম্পাদন করিবাছিল।

মাত্বিরোগ হইলে, ঠাকুর শাস্ত্রীয় বিধানাস্থসারে সন্ন্যাসপ্রক্থের
মর্য্যালা রক্ষা করিয়া অপৌচগ্রহণাদি কোন কার্য্য করেন নাই।
জননীর পুরোচিত কোন কার্য্য করিলাম না ভাবিয়া এক দিন তিনি
তর্পন করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিছু অঞ্চলি ভরিয়া জল
তুলিবামাত্র ভাবাবেশ উপস্থিত হইয়া তাঁহার অঙ্গুলিসকল অসাড় ও
অসংলগ্ন হইয়া সমস্ত অল হত হইতে পড়িয়া গিয়াছিল। বারংবার
তেটা করিয়াও তথন তিনি ঐ বিষরে কুডকার্য্য
মাত্বিরোগ হইলে
হায়ের তর্পন করিছে
বাইয়াওংকরণে অণা
গর্পাক্রিতা করিয়াছিলেন। পরে এক পণ্ডিতের মুখে শুনিরাল
গরিয়াছিলেন। পরে এক পণ্ডিতের মুখে শুনিরাল
ছিলেন, গলিত-কর্মা অবস্থা হইলে অথবা আধ্যা-

স্মিক উন্নতিতে খভাবতঃ কর্ম এককালে উঠিয়া বাইলে ঐরণ হইয়া থাকে; শাল্পবিভিত কর্মানুঠান না করিতে পারিলেও, তথন ঐরণ ব্যক্তিকে লোহ স্পর্শে না।

ঠাকুরের মাতৃবিবোগের একবৎসর পূর্বে শ্রীশ্রীব্রগদদার ইচ্ছায় ভাঁচার জীবনে একটি বিশেষ ঘটনা উপন্থিত হটরাছিল। সন ১২৮১ সালের হৈত্র মাসের মধ্যভাগে, ইংরাজী ১৮৭৫ খুটাব্দের মার্চ মাসে ঠাকুরের প্রাণে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের নেতা ঠাকুরের কেপববাবুকে জীযুক্ত কেপবচন্দ্র সেন মহাশয়কে দেখিবার বাসনা উলয় হটয়াছিল ৷ যোগাত্রচ ঠাকুর উহাতে শ্রীশ্রীমাতার ইন্দিত দেখিয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্ত কেশব তথন কলিকাতার করেক মাইল উত্তরে বেল্বরে নামক স্থানে শ্রীয়ক্ত জন্ব-গোপাল দেন মহাশয়ের উন্থানবাটিকার সশিব্যে সাধনভলনে নিযুক্ত আছেন জানিতে পারিয়া, জনয়কে সঙ্গে লইয়া ঐ উভানে উপন্থিত হটরাছিলেন। জনবের নিকট শুনিয়াছি, ভাঁহার। কাথেন বিশ্বনাথ উপাধাারের গাডীতে করিরা গমন করিরাছিলেন এবং অপরাহে আব্দান্ত এক ঘটিকার সময় ঐ স্থানে পৌছিয়াছিলেন। ঠাকুরের পরিধানে সে দিন একথানি লালপেডে কাপড মাত্র চিল এবং উছার কোঁচার খুঁটটি তাঁহার বাম ছদ্মোপরি লখিত হটরা পুঠদেশে ঝলিডেছিল।

গাড়ী হইতে নামিয়া হালয় দেখিলেন, প্রীযুক্ত কেশব অন্কুচরবর্গের
সহিত উভানমধ্যক পুছরিণীর বীধা ছাটে বসিরা জাছেন। অগ্রসর
হবল বহিল তাহাকে নিবেলন করিলেন, 'আমার
মাতৃল হরিকথা ও হরিগুণগান তনিতে বড় ভালবাসেন এবং উহা প্রবণ করিতে করিতে মহাভাবে
তাহার সমাধি হইরা থাকে; আপনার নাম তনিরা আপনার মুখে
ইশ্বরুপাত্বপাত্বপাত্বন তাহাকে এখানে লইরা আসিব।' প্রীযুত কেশব সম্বাতিপ্রকাশ
করিলে, হালয় গাড়ী হইতে ঠাকুরকে নামাইরা সক্ষে লইরা তথার

উপস্থিত হইলেন। কেশব প্রভৃতি সকলে ঠাকুরকে দেখিবার বস্তু এওক্ষণ উদ্প্রীব হইরাছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া এখন স্থির করিলেন, ইনি সামাস্ত ব্যক্তি মাত্র।

ঠাকুর কেশবের নিকট উপস্থিত হুইয়া বলিলেন, "বাব, ভোমরা নাকি ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া থাক। ঐ দর্শন কিরুপ, তাহা জানিতে বাসনা, সেজজ ভোমাদিগের নিকটে আসিয়াছি।" ঐক্লপে সংগ্রস আরদ্ধ হইল। ঠাকুরের পুর্বোক্ত কথার উত্তরে শ্রীবৃক্ত কেশব কি বলিয়াচিলেন জাতা বলিতে পারি না: কিন্ত কিছকণ পরে ঠাকর বে. "কে জানে মন কালী কেমন—বডদর্শনে মিলে না"-রূপ বামপ্রসামী সম্বীতটি গাহিতে গাহিতে সমাধিত হইরাছিলেন, একথা আমরা জনরের নিকট প্রবণ করিয়াছি। ঠাকরের ভাবাবস্থা দেখিরা তথন কেশব প্রভৃতি সকলে উহাকে আধ্যাত্মিক উচ্চাবস্থা বলিয়া মনে করেন নাই: ভাবিরাছিলেন, উহা মিথ্যা ভান বা মক্তিকের বিকার-প্রস্ত। সে বাহা হউক, ঠাকুরের বাছচৈত্র কেশবের সভিত আনরনের বাদ্ধ ভাষর তাঁহার কর্ণে এখন প্রাণব श्रद्धांमा श অনাইতে লাগিলেন এবং উচা শুনিতে শুনিতে তাঁহার মুখমণ্ডল মধুর হাজে উজ্জন হইরা উঠিল। ঐরণে অর্ধবাহাবস্থা প্রাপ্ত হটরা ঠাকুর এখন গভীর আধ্যাত্মিক বিষয়সকল সামাস্ত সামান্ত দটাত সহাবে এমন সরল ভাষার বুঝাইতে লাগিলেন বে, সকলে মুগ্র হুট্রা তাঁহার মুখপানে চাহিত্রা বসিয়া রহিলেন। স্থানাহারের সময় মতীত হইরা ক্রমে পুনরার উপাসনার সমর উপন্থিত হইতে বসিরাছে. নে কথা কাহারও মনে হইল না। ঠাকুর তাঁহাদিগের ঐ প্রকার ভাব দেখিৱা বলিয়াছিলেন, "গৰুর পালে অন্ত কোন পশু আদিলে, ভাষারা ভাষাকে ওঁভাইতে বাব, কিন্তু গল আসিলে গা চাটাচাটি करब-बांबारस्य बांक मिहेन्न्य हरेग्नाहा बांक दक्षात्क

সংখাধন করিরা ঠাকুর বলিরাছিলেন, "ভোমার ল্যান্ড্ থাসিরাছে!" জীবৃত কেশবের অন্তর্বর্গ ঐ কথার অর্থ হ্রদর্ভম করিতে না পারিরা, যেন অসভ্তর্বর্গ ঐ কথার অর্থ হ্রদর্ভম করিতে না পারিরা, যেন অসভ্তর হইরাছে দেখিরা, ঠাকুর তথন ঐ কথার অর্থ ব্র্বাইরা সকলকে মোহিত করিলেন। বলিলেন, "দেথ ব্যান্ডাচির বতদিন ল্যান্ড্ থাকে, ততদিন সে জলেই থাকে, হলে উঠিতে পারে না, কিছ ল্যান্ড্র যথন পারা পড়ে, তথন জলেও থাকিতে পারে, ত্যান্ড্রান্ডেও বিচরণ করিতে পারে—সেইরান্স মান্ত্রের বতদিন অবিভারণ ল্যান্ড্র থাকে, ততদিন সে সংসার-জলেই কেবল থাকিতে পারে; ঐ ল্যান্ড্র্ থাকির। কেশব, তোমার মন এথন ঐরণ হইরাছে, উহা সংসারেও থাকিতে পারে এবং সচ্চিদানন্দেও বাইতে পারে।" ঐর্রান্ড্রান্ড্রেক অবিক্রমণ করিরা থাকিলেন।

ঠাকুরের দর্শন পাইবার পরে জীবৃত কেশবের মন তাঁহার প্রতি

এতদ্র আরুট হইরাছিল বে, এখন হইতে তিনি প্রায়ই ঠাকুরের
প্রাদর্শন লাভ করিরা কুডার্থ হইবার জন্ত দক্ষিণেখর মন্দিরে
আগমন করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহার কলিকাতার

ক্ষিল কুটার' নামক বাটাতে লইরা যাইরা
ঘটির দব্যসক লাভে আপনাকে সৌভাগ্যবান
বিবেচনা করিতেন। ঠাকুর ও কেশবের সহন্ধ ক্রমে

এত গভীর ভাব ধারণ করিয়াছিল যে, পরম্পর পরস্পারকে করেক দিন দেখিতে না পাইলে উভরেই বিশেষ অভাব বোধ করিতেন; তথন ঠাকুর কলিকাতার তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইতেন অথবা প্রীনৃত কৈশব দক্ষিণেখনে আগমন করিতেন। তত্তির ব্রাক্ষসমালের উৎসবের সময় প্রতি বৎসর ঠাকুরের নিকট আগমন করিয়া অথবা ঠাকুরকে লইয়া বাইষা তাঁহার সহিত ঈশ্বর প্রাসক্ষে একদিন অভিবাহিত ক্য়াকে
প্রীপৃত কেশন ঐ উৎসবের অলমধ্যে পরিগণিচ করিছেন। ঐক্সপে
অনেকবার তিনি ঐ সময়ে জাহাজে করিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে
অনলবলে দক্ষিণেশ্বরে আগমনপূর্বক ঠাকুরকে উহাতে উঠাইরা লইয়া
তাঁহার অমৃতময় উপদেশ শুনিতে শুনিতে গলাবক্ষে বিচাণ করিয়াছিলেন।

দক্ষিণেশ্বরে আগ্নমনকালে প্রীয়ত কেশব শান্তীয় প্রথা মরণ করিরা
কথন বিক্ততে আসিতেন না, ফলম্নাদি কিছু আনরনপূর্বক ঠাকুরের
সম্মুখে রক্ষা করিতেন এবং অনুগত শিষ্টের দ্রার
কান্তন্ত্র আসিতেন না, ফলম্নাদি কিছু আনরনপূর্বক ঠাকুরের
সম্মুখে রক্ষা করিতেন এবং অনুগত শিষ্টের দ্রার
কান্তন্ত্র আলি
কান্তন্ত্র নিয়ার কিল্পান্ত কিছু কল। ঠাকুর রহস্ত করিরা তাঁহাকে এক
সময়ে বিদ্যাদ্বিদ্যান, "কেশব তুমি এত লোককে বজ্জার মুখ্ব কর,
আমাকে কিছু বল।" প্রীযুত কেশব তাহাতে বিনীভভাবে উত্তর
করিরাছিলেন, "নগশন, আমি কি কামারের দোকানে ছুঁচ বেচিতে
বিসব। আপনি বলুন, আমি তুনি। আপনার মুখের তুই চারিট কথা
লোককে বিল্বামাত্র তাহারা মুখ্ব হয়।"

ঠাকুর একদিন কোবকে দক্ষিণেখনে ব্রাইরাছিলেন বে, এক্ষের
অতিত্ব বীকার করিলে সলে সলে এক্ষণজ্ঞির অতিত্বও বীকার করিতে
হয় এবং এক্ষণজ্ঞি সর্বালা অভেদ ভাবে
ঠাকুরের কেণবতে এক এবছিত। জীবুত কেশব ঠাকুরের ঐ কথা অসীকার
এবং ভাগবত, ভজ্ঞ,
ভগবান, তিনে এক,
একে ভিন—ব্রাল
ভাগবত, ভজ্ঞ,
ভগবানরূপ তিন পদার্থ অভিন্ন বা নিতাবুজ—
ভাগবত, ভজ্ঞ, ভগবান, তিনে এক, একে ভিন। কেশব তাঁহার ঐ কথা
ব্রিরা উহাও অলীকার করিয়া গইলেন। অভংপর ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, "গুল, কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব ভিনে এক, একে ভিন—ভোমাকে এখন একৰা বৃৰাইবা দিভেছি।" কেশব ভাহাতে, কি চিন্তা করিবা বলিভে পারি না, বিনয়ন্দ্রবচনে বলিলেন, "মহাশব, পূর্বে বাহা বলিবছেন, ভাহার অধিক এখন আর অগ্রসর হইতে পারিতেছি না, অভএব বর্তমান প্রসক্ষ এখন আর উথাপনে প্রবােজন নাই।" ঠাকুরও ভাহাতে বলিলেন, "বেশ বেশ, এখন ঐ পর্যান্ত থাক্।" ঐক্রপে পাশ্চাত্যভাবে ভাবিত শ্রীবুত কেশবের মন ঠাকুরের দিব্য সক্ষপাভে জীবনে বিশেষালোক উপলব্ধি করিবাছিল এবং বৈদিক ধর্মের সার-রহন্ত দিন দিন বুবিতে পারিবা সাধনার নিময় হইরাছিল। ঠাকুরের সহিত পারিচিত হউবার পর হইতে উাহার ধর্ম্মত দিন দিন পরিবর্তিত হওয়ার ঐকথা বিশেষরণে ভ্রেম্বন্ধ হয়।

আঘাত না পাইলে মানব্যন সংসাব চইতে উথিত চইবা ঈশ্বর-ঐ নিজ সর্বাহ বলিয়া ধারণে সমর্থ হয় না। সঠাকুরের সহিত পরিচিত হইবার প্রায় তিন বংসর পরে শ্রীযুক্ত কেশব কুচবিচার প্রদেশের রাজার সহিত নিজ ক্লার বিবাচ দিরা ঐরপ আঘাতপ্রাপ্ত হইরা-ভিলেন। ঐ বিবাদ লইয়া ভারতব্যীও বাক্ষসমাজে বিশেষান্দোলন উপস্থিত হইরা উহাকে বিভক্ত করিয়া ফেলে এবং শ্রীয়ুত কেশবের বিৰুদ্ধপক্ষীরেরা আপনাদিগকে পথক করিরা 'সাধারণ সমাজ' নাম দিরা অক্ত এক নৃতন সমাজের স্থান্ট করিয়া বসেন। ঠাকুর দক্ষিণেখরে বসিয়া ১৮৭৮ খুট্টাব্দে ৩ই মার্চ্চ সামাক্ত বিষয় লইয়া উভয় পক্ষীয়গণের ঐকপ বিরোধ কুচবিহার বিবাহ। ঐ প্রাণে মর্মাচত চটয়াছিলেন। কলার বিবাহযোগ্য কালে আবাত পাইর। বয়দ সম্মীয় ব্রাহ্মদমান্তের নিয়ন শুনিরা তিনি কেশবের আধ্যাধিক भगीतका ना । विविवाह विनदाहितन, "अन्य, मुठा, विवाह लेचदाक्रांथीन সহজে ঠাকুরের মত ব্যাপার। উহাদিগকে কঠিন নির্মে নিবছ করা চলে না: কেশব কেন ঐত্তপ করিছে গিরাছিল।" কুচবিহার-বিবাহের

কথা তুলিরা ঠাকুরের নিকট বলি কেছ শ্রীনৃত কেশবের নিকাবার করিত, তাহা হইলে তিনি ভাহাকে উন্তরে বলিতেন, "কেশব উহাতে নিক্ষনীয় এমন কি করিরাছে ? কেশব সংসারী, নিজ পুত্রকল্পাপরে বাহাতে কল্যাণ হর, তাহা করিবে না ? সংসারী ব্যক্তি ধর্মণেথে থাকিয়া গ্রন্থক করিলে নিক্ষাব কথা কি আছে ? কেশব উহাতে ধর্মহানিকর কিছুই করে নাই, পরস্ক পিতার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছে।" ঠাকুর শ্রন্থকা প্রতিপন্ন করিবেন। সে বাহা হউক, কুচবিহার-বিবাহরূপ ঘটনায় বিষম আঘাত প্রাপ্ত কইয়া শ্রীণৃত কেশব যে আগনাতে শাপনি ত্রিয়া বাইয়া দিন দিন আখ্যাত্মিক উন্নতিপথে অগ্রসর কইয়াছিলেন, তছিবরে সন্দেহ নাই।

পাশ্চাত্যভাবে ভাবিত শ্রীয়ত কেশব ঠাকুরের বিশেষ ভালবাসা প্রাপ্ত হটয়া এবং তাঁচাকে দেখিবার বত অবসর পাটরাও কিছ তাঁচাকে সম্যক্ বুঝিয়াছিলেন কি না, সন্দেহ। কারণ দেখা যায়, এক পক্ষে তিনি ঠাকুরকে জীবস্ত ধর্মমুর্ত্তি বলিয়া জ্ঞান করিতেন-ঠাকরের ভাব কেশব নিজ বাটীতে লটয়া যাটয়া তিনি বেখানে শরন সম্পর্ণরূপে ব্রিডে পারেন নাই। ঠাকুরের ভোজন, উপবেশন ও সমাজের কল্যাণ চিন্তা করিতেন. সম্বন্ধে কেশবের ছট সেই সকল স্থান ঠাকুরকে স্বয়ং দেখাইয়া স্থানীর্বাদ शकांत काहतन করিতে বলিরাছিলেন, বাহাতে ঐ সকল স্থানের কোথাও অবস্থান করিয়া তাঁহার মন ঈশ্বরকে ভূলিরা সংসারচিক্তা না ক্তাৰ-জাবাৰ বেখানে বলিয়া উত্তর্গতন হাকরকে লইরা ঘাইরা জাঁহার প্রীপাদপল্পে পুসাঞ্চলি অর্পণ করিরাছিলেন। ৰক্ষিণেশ্বরে আগমনপূর্বক 'জর বিধানের জর' বলিরা ঠাকুরকে প্রশাম করিতে আমাদিগের অনেকে তাঁহাকে দেখিরাছে।

শীবৃক্ত বিজয়কুক গোৰাৰী মহাশ্রের নিকটে আমরা এট ঘটনা গুনিরাছি।

সেইরূপ অন্তপক্ষে আবার দেখা গিরাছে, তিনি ঠাকুরের 'সর্ব্ব ধর্ম্ম সত্য—বত মত, তত পথ'-রূপ বাক্য সমাক্ লইতে না পারিরা, নিজ ন্ববিধান ও ঠাকুরের
ব্ব অসারভাগ পরিত্যাগপূর্বক 'নববিধান' আখ্যা দিরা এক নৃতন মতের স্থাপনে সচেট হইরাছিলেন।
ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইবার কিছুকাল পরে উক্ত মতের আবির্ভাবে ক্ষমবন্ধম হর, শ্রীবৃত কেশব ঠাকুরের সর্ব্বধর্মত-সম্বদ্ধীয় চরম মীমাংসাটিকে ক্রমপ আংশিকভাবে প্রচার করিয়াছিলেন।

পান্চাতাবিদ্ধা ও সভাতার প্রবল তরঙ্গ আসিয়া ভারতের প্রাচীন

ব্রহ্মবিষ্ঠা ও সামাঞ্চিক রীতি নীতি প্রভৃতির বখন আমল পরিবর্তন সাধন করিতে বসিল, তথন ভারতের প্রত্যেক মনীধী ব্যক্তি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও ধর্মা প্রভতির মধ্যে একটা সামঞ্জন্ম আনয়নের জন্ম সচেষ্ট ভইরাছিলেন। ত্রীবৃক্ত রামযোহন রার, মহর্ষি দেবেল্লনাথ. ব্ৰহ্মানন কেশৰ প্ৰভতি মনীবিগণ বন্দলে যেমন ভারভের ভাতীর সমস্তা 💩 চেষ্টার জীবনপাত করিয়াছেন, ভারতের অক্সত্রও ঠাকরই সমাধান সেইরূপ অনেক মহাজার ঐরূপ করিবার কথা #তি-क विशादिक গোচর হয়। কিন্তু ঠাকুরের আবিভাবের পর্বেব তাঁহাদিগের কেহট ঐবিধয়ে সম্পর্ণ সমাধান করিয়া ঘাইতে পারেন নাই। ঠাকুর নিজ জীবনে ভারতের ধর্মমতসমূহের সাধনা বর্থাবর্থ সম্পন্ন করিয়া এবং উহাদিগের প্রভোকে সাফল্য লাভ করিয়া ব্ঝিলেন বে. ভারতের ধর্ম ভারতের অবনতির কারণ নছে: উহার কারণ অক্সত অসুসন্ধান করিতে হটবে। দেখাইলেন বে. ঐধর্মের উপর ভিত্তি করিয়াই ভারতের সমান্ত, রীতি, নীতি, সভাতা প্রভৃতি সকল বিষয় দুখায়মান থাকিয়া প্রাচীনকালে ভারতকে গৌরবসম্পাদে প্রতিষ্ঠিত করিবাছিল। এখনও ঐ ধর্মের সেই জীবন্ত শক্তি রহিরাছে এবং উহাকে সর্বভোভাবে অবলখন করিয়া আময়া সকল বিষয়ে সচেট হইলে, তবেই সকল বিষয়ে সিদ্ধকাম হইতে পারিব, নতুবা নহে। ঐ ধর্ম যে মানবকে কতন্ত্ব উদার করিতে পারে, তাহা ঠাকুর সর্বাত্রে নিজ জীবনানলে দেখাইয়া বাইলেন, পরে, পাল্ডাত্যভাবে ভাবিত নিজ শিশ্ব-বর্গের—বিশেষতঃ স্থামী বিবেকানন্দের ভিতর ঐ উদার ধর্মান্তির সঞ্চারকরপে সম্পন্ন করিতে হইবে তহিবরে শিক্ষা প্রদানপূর্বক ভারতের পূর্বোক্ত জাতীয় সমস্তার এক অপূর্বে সমাধান করিয়া বাইলেন। সর্ব্ব ধর্মানতের সাধনে সাফলালাভ করিয়া ঠাকুর বেমন পৃথিবীর আধ্যাত্মিক বিরোধ ভিরোহত করিবার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া গিলাছেন—ভারতীয় সকল ধর্মানতের সাধনার সিদ্ধা হইয়া তেমনি আবার তিনি ভারতের ধর্মাবিরোধ নাশপূর্বক কোন্ বিষয়াবদ্ধনে আমাদিগের জাতিত্ব সর্ববাধ নাশপূর্বক কোন্ বিষয়াবদ্ধনে আমাদিগের জাতিত্ব সর্ববাণ প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে এবং ভবিশ্বতে থাকিবে, ত্রিবরেছও নির্দেশ করিয়া গিলাছেন।

সে বাহা হউক, শ্রীবৃত কেশবের প্রতি ঠাকুরের ভাগবাস। কডদুর
গভীর ছিল, তাহা আমরা ১৮৮৪ খুটাব্দের আফুরারী
কাকুরের আচরণ
মাসে কেশবের দ্বীর-রক্ষার পরে ঠাকুরের
আচরণে সমাক্ জ্বরক্ষম করিতে পারি। ঠাকুর
বিল্বাছিলেন, "ঐ সংবাদ শ্রবণ করিরা আমি তিন দিন দ্বা। ত্যাগ করিতে
পারি নাই; মনে ইইবাছিল, খেন আমার একটা অল (পক্ষাবাতে)
পাড়িরা গিরাছে।"

কেশবের সহিত প্রথম পরিচরের পরে ঠাকুরের জীবনের জন্ত একটি ঘটনার এথানে উল্লেখ করিরা আমরা বর্ত্তমান আ্যারের পরিস্বাধি করিব। ঠাকুরের ঐ সমরে শ্রীশ্রীঠৈচভঙ্কারের সর্কলন-মোহকর নগরকীর্তন দেখিতে বাসনা হইরাছিল, শ্রীশ্রীজগদধা তথন তাঁহাকে নিম্নলিখিতভাবে ঐ বিষয় দেখাইয়া পূর্ণমনোরথ
করিবাছিলেন—নিম্নগুহের বাহিরে দাড়াইয়া ঠাকুর দেখিরাছিলেন,
পঞ্চবটীর দিক হইতে ঐ অন্তৃত সংকীপ্তন-তরক তাঁহার দিকে
অগ্রসর হইরা দক্ষিণেখন-উদ্যানের প্রধান ফটকের দিকে প্রবাহিত
হইতেহে এবং বৃক্ষান্তরালে লীন হইরা যাইতেহে; দেখিলেন নববীপচন্ত্র প্রীপ্রীগোরান্তদেন, প্রীনিত্যানন্দ ও প্রীমহৈত প্রভূকে সক্ষে লইবা
উপরপ্রেমে তন্ময় হইরা ঐ অনতরকের মধ্যভাগে ধীরপদে আগ্রমন
করিতেহেন এবং চতুলার্শ্বর সকলে তাঁহার প্রেমে

ठाकूरबन मश्कीर्ज्ञत श्रीकाक्यम्बरक मर्जन

তন্মর হটরা কেহ বা অবশভাবে এবং কেহ বা উদ্দাম তাথ্যবে আপনাপন অন্তরের উল্লাস প্রকাশ

করিতেছে। এত জনতা ইইবাছে বে, মনে হইতেছে, লোকের যেন আর অস্ত নাই। ঐ অন্ত সংকীর্ত্তনদশের ভিতর করেকথানি মুখ ঠাকুরের স্বতিগটে উজ্জনবর্ণে অন্তিত ইইবা গিরাছিল এবং ঐ দর্শনের কিছুকাল পরে তাহাদিগকে নিজ ভক্তরূপে আগমন করিতে দেখিয়া, ঠাকুর তাহাদিগের সহজে ছিব সিদ্ধান্ত করিবাছিলেন, পূর্বজীবনে ভাহারা শ্রীতৈভ্রদেবের সালোণাক্ষ

সে বাহা চউক, ঐ দর্শনের কিছুকাণ পরে ঠাকুর কামারপুক্রে এবং ত্বলবের বাটী দিন্তপ্রধামে গমন করিরাছিলেন। শেবোক্ত ছানের করেন ক্রেক ক্রেক

ছিলেন। ঠাকুর এখন ক্ষরকে সবে শইরা তাঁহার বাটাতে বাইরা

সাতদিন অবস্থানপূর্বক ভাষবালারের বৈক্ষবঠাকুরের কুণ্ই-ভাষ- সকলের কীর্ত্তনানক্ষ দর্শন করিবাছিলেন। উক্ত বাজারে ব্যবহ ও অপূর্বক কীর্ত্তনাক্ষ। ই বটনার স্থানের প্রীবৃক্ত জ্পান চক্র মাজিক তাঁহার সহিত সময় নিরপণ পরিচিত হইরা তাঁহাকে নিক্স বাটাতে কীর্ত্তনানক্ষ

সাদকে আহ্বান করিয়াছিলেন। ভাঁহার অপুর্ব্ব ভাব দেখিরা বৈক্ষবেরা বিশেষ আকর্ষণ অভূভব করে এবং ক্রমে সর্বাত্ত ঐ কথা প্রচার হইরা পড়ে। ওধু স্থামবান্ধার গ্রামেই যে ঐ কথা প্রচার হইয়াছিল, তাহা নছে,—রামজীবনপুর, কৃষ্ণাঞ্জ প্রভৃতি চতুসাধ্য দুর দুরান্তর গ্রামসকলেও ঐ কথা রাষ্ট্র হটরা পড়ে। ক্রমে ঐ সকল গ্রাম হইতে দলে দলে সংকীর্তনদলসমূহ তাঁহার স্ত্রিত আনন্দ করিতে আগমনপূর্বক শ্রামবাজারকে বিষম জনতাপূর্ব করে এবং দিবারাত কীর্ডন চলিতে থাকে। ক্রমে রব উঠিয়া বার বে. একজন ভগৰন্তক এইকলে মৃত এবং পরকলেই জীবিত হটবা উঠিতেছে। তথন ঠাকুরকে দর্শনের বস্তু লোকে গাছে চড়িবা, পরের চালে উঠিবা আহার নিজা ভূলিরা উন্ত্রীব হটরা থাকে। ঐক্সপে তিন দিবারাত্র তথায় আনন্দের বস্তা প্রবাহিত হইরা লোকে ঠার্ছরকে स्त्रिश्वाद ও डीहांद्र शांक्शर्न कदिवाद व्यक्त स्वत छेत्रछ हरेदा छेठिहाकिन এবং ঠাকুর স্থানাছারের অবকাশ পর্যন্ত প্রাপ্ত হরেন নাই। পরে জন্ত ভাঁছাকে লইবা লুকাইবা সিহড়ে পলাইবা আসিলে, এ আনন্দক্ষের व्यदमान इत्। श्रामदाबाद श्राप्तक क्षेत्रान कोश्वी, नवेदद शाखाती. ষ্ট্রশান বল্লিক, খ্রীনাথ মল্লিক প্রভৃতি ব্যক্তিসকল ও তাঁহালের বংশধরগণ ঐ বটনার কথা এখনও উল্লেখ করিবা থাকেন এবং ঠাকুরকে বিশেষ ভক্তি প্রছা প্রদর্শন করেন। কুক্ষগঞ্জের প্রাসিদ্ধ খোলবাদক শ্রীবৃক্ত রাইচরণ দাসের সহিতও ঠাকুরের পরিচয় হটরাছিল। ইংার খোলবাদন শুনিলেই ঠাকুরের ভাবাবেশ হইত। ঘটনাটির পূর্ব্বোক্ত বিবরণ আমরা কিয়ন্তংশ ঠাকুরের নিকটে এবং কিয়নংশ জ্বরের নিকটে প্রবণ করিয়াছিলাম। উহার সদব নিরূপণ করিতে নির্দাণিতিত ভাবে সক্ষম হইয়াছি:—

বরানগর আসমবাজার নিবাসী ঠাকুরের পরমভক্ত প্রীবৃক্ত মহেজ্বনাথ পাল কবিরাজ মহাশর, কেশব বাবুর পরে ঠাকুরের দর্শন লাভ করেন। তিনি আমাদিগকে বলিরাছিলেন যে, ঠাকুরকে যথন তিনি প্রথমবার দর্শন করিতে গমন করেন, তথন ঠাকুর ঐ ঘটনার পরে সিহড় হইতে অল্লদিন মাত্র ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। ঠাকুর ঐদিন শ্রীযুক্ত মহেল্র বাবুর নিকট ফুলুই-ভামবাজারের ঘটনার কথা গল্প করিরাছিলেন।

শ্বোগানন্দ স্থানীজীর বাটী দক্ষিণেখর-মন্সিরের অনভিদ্রে ছিল।
সেলা তাঁহার কথা ছাড়িরা দিলে, ঠাকুরের চিন্তিত ভক্তপণ সন ১২৮৫
সাল, ইংরাজী ১৮৭৯ খুটাল হইতে তাঁহার নিকটে আগমন করিতে
আরম্ভ করেন। স্থামী বিবেকানন্দ সন ১২৮৭ সালে, ইংরাজী ১৮৮৬
খুটালে তাঁহার নিকট আগমন করিরাছিলেন। উহার অনভিকাল পরে
১৮৮১ খুটালে আছ্রামী মাসের প্রথম তারিখে ত্রীমতী অগম্বা দাসী
মৃত্যুম্থে পতিত হন। ঐ স্টনার ছর মাস আন্দাল পরে হর্মর ব্যানিতা বশতঃ মধুর বাব্র স্বর্মবন্ধা পৌত্রীর চরণ পূলা করে। কল্পার
ভিতাতে তাহার অকল্যাণ আশহা করিয়া বিশেষ ক্লাই হরেন
এবং দ্বান্ধকে কালীবাটীর কর্ম হুইতে চিরকালের লক্ষ্য অবসর প্রদান

# পুস্তকস্থ ঘটনাবলীর সময়নিরপণের তালিকা

ঠাছুরের জন্ম, সন ১২৪২ সালের ৬ই ফাল্পন, বুধবার ক্ষায়ুর্দ্তে, শুক্রপক্ষের ছিডীয়া তিথিতে, ইংরাজী ১৮৩৬ টাবেল ১৭ই কেক্রয়ারী তারিখে রাত্রি ৪টার সমর ট্যাহিল।

## খুটাৰ ঘটনা

১৮৫২--- ১৮৫০ কলিকাভার চতুসাঠীতে আগমন। (ঠাকুরের বয়স ১৬ পূর্ব হইরা করেক মাস)

১৮৫৩--১৮৫৪ চতুমাঠীতে বাস, পাঠ ও পুঞ্চাদি।

Sies-stee & d

া১৮৫৫—১৮৫৬ ১৮ই জৈটে দক্ষিণেশবের মন্দির প্রতিষ্ঠা; বিশ্ববিগ্রাহ তথা হওয়া, ঠাকুরের বিশ্ববরের পুজকের পদগ্রহণ; ১৪ই তাজ, ইং ২৯শে আগষ্ট রাণীর দেবসেবার জক্ত জমিদারী কেনা; কেনাবাম ভট্টের নিকট ঠাকুরের দীক্ষা গ্রহণ; রামকুমারের মৃত্য।

১৮০৬—১৮৫৭ ঠাকুরের ৮কালীর পুরুকের পদ ও জ্বরের বিকুপুরুকের পদ গ্রহণ; ঠাকুরের পাপপুরুষ দথ্য হওরা ও গাতাদাহ, ঠাকুরের প্রথমবার দ্বোশাস্তভাব ও দর্শন; ফুইক্লাসের বৈভ্যের ঔষধ্বেন।

১৮৫৭—১৮৫৮ ঠাকুরের রাগায়ণা পূজা বেণিরা মধুরের আশ্চর্যা হওরা: ঠাকুরের রাণী রাসমণিতে দণ্ড দান ; হলধারীর পুজকরে হওয়া ও ঠাকুরকে অভিশাপ।

১২**৬৫** · ১৮৫৮—১৮৫৯ আখিন বা কান্তিকে ঠাকুরের প্রন ; চণ্ড নামান।

১২৬৬ ১৮৫৯—১৮৬০ বৈশাধ মাসে ঠাকুরের বিবাহ।
১২৬৭ ১৮৬০—১৮৬১ ঠাকুরের দিতীরবার জ্বরমাবাটী
কলিকাভায় প্রভাগমন, মধুরে
কালীরূপে ঠাকুরকে দর্শন; ঠা
বার দেবোক্সভা ও কবিরাজ্প
চিকিৎসা; ১৮ই ক্ষেত্রবারী
রাসম্প্রি দেবোন্তর দ্বিলে

১২৬৮ ১৮৬১—১৮৬২ ঠাকুরের অসমীর বুড়ো শিবের দেওরা। প্রাক্ষণীর আগমন ভ্রমাধন আরম্ভ।

১২৭০ ১৮৬৩—১৮৬৪ ঠাকুরের তন্ত্রসাধন। ১২৭০ ১৮৬৩—১৮৬৪ ঠাকুরের তন্ত্রসাধন সম্পূর্ণ হর্ণু পণ্ডিতের সহিত দেখা: অফুষ্ঠান; ঠাকুরের জননী

১২৭১ ১৮৬৪—১৮**৬৫ জটাধারীর আগমন, ঠাকুবে** মধুর ভার সাধন; ভোডার ঠাকুরের সন্মাসগ্রহণ।

>२९२ ১৮७८—১৮७७ श्ववादीत कर्प हरेएड चक्रतत शृक्षस्वत १ ভোভাপ্রীয় ছব্দিশেবর হইতে চলিয়া বাওবা।

১৮৬৬—১৮১৭ ঠাকুরের হরনাস কাল অধৈক-কৃনিতে অবস্থান সম্পূর্ব হওবা; প্রীনতী কার্মবা বাসীর কঠিন শীড়া আরোগ্য করা; পরে ঠাকুরের প্রাক্তিবিক শীড়া ও ফুলনানকর সাধন।

১৮৬৭ —১৮৬৮ আছ্বীর ও জ্বরের সহিত ঠাকুরের কাষারপুকুরে প্রন; **উন্তিনা**র কাষারপুকুরে আগবন; জ্ঞাহারণ বানে ঠাকুরের ক্লিকাভার প্রভ্যা-প্রন ও বাব বাবে তীর্থ বালা।

১৮৬৮—১৮৬৯ জৈচ বাবে ঠাকুরের তীর্থ হইতে কিয়া; ক্ষরের প্রথমা বীম মৃত্যু এবং ফুর্সোৎসর ও বিতীয়বার বিবাহ।

১৮৬৯ —১৮৭০ अक्सात विवाद ।

১৮৭০—১৮৭১ ঠাকুৰেৰ বৰ্ণুৱেৰ বাটাতে ও গুৰুগৃহে গৰন ; কন্টোলার **অঞ্চিত্তভ**নেবের আনন গ্রন্থ। পরে কাল্না, নবৰীণ ও ভগৰান নান বাবী-জীকে কর্ণন।

১৮৭১—১৮৭২ জুলাই বালের ১৬ই জারিবে (১লা আবণ) বধুরের কুজু; কান্তন বালে ১টার্টী নমর **অজি**নার কক্ষিকের এখন আধনন।

১৮৭২---১৮৭০ এত্রীনার ক্ষণেব্যরে বাস।

১৮৭০—১৮৭৪ বৈদ্যুঠ বাসে ঠাকুরের ৮বোড়শী-পূলা ; **এটা**নার গৌরী পথিতকে কর্মন ও আলাল আছিলে

# জীপ্রামশ্বদালাপ্রসঙ্গ

(১৮৭০ সেপ্টেশৰ ) কামারপুকুরে প্রভ্যাপমন मधरावत् वाद्यपंद्यत् गुडा । ( আদান ১৮৭৪ এপ্রিল ) জীপ্রীমার বিভীহবার 2547 >>98->>+94 দক্ষিণেশ্বরে আসা; শস্তু মল্লিকের হর করিয়া দেওয়া; চানকে ৮ বলপুণা দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা; ঠাকুরের শ্রীবৃক্ত কেশবচন্দ্র সেনকে क्षाच्यावाव (प्रश्ना । ১৮৭৫-১৮৭৬ (আব্দান ১৮৭৫ নবেম্বর) পীডিভা হট্মা 25 P.S শ্রীশার পিতালরে গমন: ঠাকুরের জননীয় ৰতা। ১৮৭৬ - ১৮৭৭ কেশবের সহিত ঠাকরের থনিষ্ঠ সম্বর। 25 1-3 3699-3696 B 25 F B (আন্দান্ত ১৮৭৭ নবেছর) শ্রীশ্রীমার দক্ষিণেররে আগমন ও অধ্যের কট কথার পুনরার ঐ पिराजे हिल्ला संस्था । ১৮৭৮--১৮৭৯ ঠাকুরের চিন্দিত ভক্তগণের আগমন আরম্ভ। 3456 শ্ৰীবিবেকানক স্বামার ঠাকুরের নিকট স্বাগনন। 7540 ১৮৮০—১৮৮১ প্রীপ্রমার পুনরার বন্ধিবেশর আগমন। শ্রীবতী 7529 অগদখা দাসীর শুকু; কদরের পদচাতি ও ছড়িশেরর হুইতে অক্সর গমন।